

উত্তিপ্ঠত জাশ্ৰত প্ৰা**ণ্য বরান নিবাধত** 

899.

# **JERA**

भवभेश जश्म

আবিদ ১৭৯২



**५५७म वर्गः क्ष्म सहस्रा** 

উদ্বোধন কার্যালয়,কলিকাতা

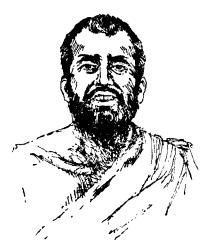

"পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে মিশান—পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে ।

"জলে দুধে একলপে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি তাাগ করবে।

"আর পানকৌটির মত। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে নেলরে। জার পাকাল মাছের মত। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।

"গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

## আনন্দবাজার সংস্থা

আনন্দবাজার পত্রিকা বিজনেস স্টাণ্ডার্ড দা টেলিগ্রায দেশ সান্ডে স্পোটর্সওয়ার্ল্ড রবিবার আনন্দলোক আনন্দমেলা বিজনেসওয়ার্ল্ড

৬ প্রকৃষ্ণ সরকার স্থিট, কলিকাভা ৭০০ ০০১

#### উদ্বোধনের নিয়মাবলী

● লেখক-লেথিকাগণের জন্ম: ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাল-উন্নয়ন, শিল্প,
শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয় ।

প্রবিদ্ধানি কাগাছের এক পূষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পান্টাক্ষরে লিখিনেন। ডট্ পেনে লেখা বা ভাবন কাগাছে লেখা প্রবদ্ধানি গ্রাহ্ম হইবে না। রচনার নকল রাখিয়া পাটাইবেন। আক্রেমণান্ত্রক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্ম সম্পাদকের দায়িত্ব থাকিবেনা।

উদ্ধৃতিৰ ক্ষেত্ৰে আকৰেৰ মথামথ নিৰ্দেশ থাকা প্ৰয়োজন। যে পুস্তুক হ'চত আনাবিশেও উদ্ধৃত কৰা হইমাছে তাহাৰ নাম, প্ৰাহ্বায়েৰে নাম, প্ৰাহ্বায়াকৰ নাম-ঠিকানা, প্ৰাহাণান বৰ্গ, সাহান্য সংখ্যা ইন্ত্যাদির নিজ্প অকান্ত আৰক্ষক।

আমনোনীত বচনা ফেরত পাইতে হইলে বেজেন্টারি ডাকের উপগ্রুক্ত ডাকটিকিট নাঠানো আবেশ্যক। কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না।

পত্রের উন্তরের জন্ম ২৫ পরসার ডাকটিকিট ব। ঠিকানা স্থালিত খান / কার্ড পঠোরত ইইবে। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত সম্পাদক অথব। সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্চনীয়।

প্ৰবন্ধাদিৰ মধ্যে যদি ইংরেজী ভাষায় কোন ীদ্ধৃতি থাকে, তাহা হুইলে লেখক যেন উহাব বা'লা সম্প্ৰদান এখন কৰা সামৰোগত কৰেন।

- প্রাহকগণের জন্ম: মাথ মাস হইতে বংশর আরম্ভ: বংশবের প্রথম সংখ্যা হইছে এক বংশবের জন্ম (মান হইতে পৌষ কাস প্রস্ত ) এটা চাহ ওবা যায়। বংশবের দেন লোন ক্যাস প্রদিক ইন্দা সৃষ্টাত হইলেও প্রাহক করা হইবে মাপ মাস হইছে। বাহিক মূল্য স্ভাক ২২ ০০ টাকা-ব্যা নিদেশ ৪০ ০০ টাকা-ভারতের বাহিরে হইলে সি সেল-এ ৮৫ ০০ টাকা-এমাব সেল-এ ২০০ ০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২০০ টাকা।
- আজীবন প্রাক্তকণণের জন্ম: একবার্ননা জ্বারা ২২ মার্চের মধ্যে প্রথম্বের্যার্চা একবার্বন কিন্তিতে ৩০০০০০ (তিনশন্ত) টাকা পাঠাইলে খ্যাজীবন প্রাক্তক (৩০ বহসরতে পুনরার নালবার্বন প্রাক্তি ) কহসা যায়। প্রথম কিন্তিতে ২২ তেখা ২৫০০ টাকা দিতে ২২বে। যে কেনে মান্ত ২০তে আজীবন প্রাক্তক হওব। চলে।

পরের মালের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, জবিলাধে কাষালবে কানা-থলে কানা-থলি কানা-থলি বিশ্বনার কাষান্ত পারে। কিন্তু পববর্তী মালেব মধ্যে না জানাইলে, পত্রিকা আর্থিব নিশ্বনার পাকিবে না।

উদ্বোধনের চাঁদা মনিঅভারয়েগে পাঠাইলে কুপনে পুরা নাম-ঠিকান। ও প্রাহক-সংখ্যা পরিকার করিয়া লেখা আবস্থাক।

● কার্যালয়ের সময়: সকাল ৯-৩০ থেকে বিকাল ৫-৩০
শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে তপুর ১-৩০

#### व्रविवात वक्का

আহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সময় উচ্চার। মেন জারু গ্রহণ করা লাভ এর প্রতি ও প্রায়ক ব্যাহর করা নিবেদন। জারুগার কাজের অস্ক্রিপা হয় এবং অষণা বিনাম্ব হুইবার নিশ্লোপারে।

ঠিকানার পরিবর্তন হুইলে অস্ততঃ একমাস প্রবে নুভন ঠিকানা কাইবিবেশ কান্টিতে হুইবে।

পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার কালে আহক-সংখ্যা এবং পূর্ব ঠিকানা অবস্থাই উল্লেখ ব্যাবেন। নম্বনা সংখ্যার জন্ম ২:২০ টাকার ভাকটিকিট পাচিষ্টিতে হয়।

মনিজর্জারবােশে অথবা ডিম্যাণ্ড ভাষট্ মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করা বাঞ্চর্নায়। "UDBODHAN OFFICE" এই নামে ভাষাট্ করিতে হইবে।

- ●● প্রকাশকদিগের জন্য: সমালোচনার জন্ম চুইখানি পুন্তক পাঠানো প্রয়োজন।

উদ্যোধন কার্যালয়
১ উদ্যোধন লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩



# সূচীপত্র ॥ আশ্বিন ১৩৯২

'এবার যদি এলি উমা' স্বামী বিরজানন্দ ৪৭৩ কথাপ্রসঙ্গে:

'नगखरेण नरमा नमः' ४१४ আগমনী (কবিতা) খ্রীনীবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৪৭৮ স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৪৭২ স্বামী শুদ্ধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৪৮০ **बीतामकृत्यन्त जीवनी अवागी** सामी गडीवानिक अप्तर 'ধঞ্জন-ভব-বন্ধন জগ-বন্ধন বন্ধি তোমায়' শ্রীসন্ত্রীর চট্টোপাধ্যায় ৪৮৮ 'মন নিয়ে কথা' সামী বীরেশ্বানন ৪৯৭ ধ্যান ঃ সকল যোগের পূর্ণতাসাধক স্বামী প্রেমেশানন্দ ৫০০ **এতি আন্তের একটি কথা** স্বামী ধীরেশানল ৫০০ প্রাক্ষাধীনতা যুগে যুবমানসে বিবেকামন্দ-সাহিতে,র প্রভার ডাকীব নিশির কব ৫১০ চরিত্রগঠনে সাহিত্য শ্রীআনন্দ বাগচী ৫১৮ 'দেবীমাহাত্মা'-তত্ত ও উপাখ্যান স্বামী প্রমেয়ানল ৫২০ বছরপে এর মকুষ্ণ খামী ভূতেশানন ৫২৮ এযুগের অস্থ শ্রীমতী আনাপূর্ণা দেবী ৫৩৪ वुनारगतियास किছू पिन याभी लाकियवानम १०३ বিশ্বত কবি গোবিশ্বচন্দ্র দাস প্রীরাধিকারম্বন চক্রবর্তী ৫৫٠ শ্রীমঃ পল ব্রাশ্টনের চোখে অম্বাদক: অধ্যাপক শ্রীনলিনীবঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৫৫৬ **'ছা স্থপর্ণা'** ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৬১ मात्रस्प्रभूतत बीतां मक्ष्य-मिन बील्मीनक्रमात शान ०७० ম বিরুদ্ধ ভক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ ৫৬৪ মরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রেমে মন্দির প্রতিষ্ঠা শ্রীরণজিত মুখোপাধ্যায় ৫৬৫ জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে এরামক্ষঞ্জীবনী ভক্তৰ চিতাদেৰ ৫৭০

## কবিতা

এমন-মহাপ্রভু-**এ**কুফাচৈত্য চন্দ্রত পঞ্চততম **ভাষমহোৎসবে** সপ্রণাম-প্রশন্তি-পুষ্পাঞ্জলঃ শ্রীকালীকিয়র সেনগুর ৫৭৭ জগজননী সারদা বেগম হৃদিয়া কামাল ৫৭৯ যুবকদের উদ্দেশে খ্রীঅরবিন্দ অনুবাদক: শ্রীকান্তপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ৫৮০ অপার কামনাসিজ্বজনে ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র ৫৮২ নির্ভার শ্রীস্থনীল বস্তু ৫৮৩ কথামুত শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় ৫৮৪ অর্চনা - শ্রীমতী হিমানী রায় ৫৮৫ প্রার্থনা শ্রীম্বনীলকুমার লাহিড়ী ৫৮৫ অশ্রুত-অদৃষ্টবোগ ডকুর অনিলেন্দ চক্রবর্তী ৫৮৬ **শ্রীরামকৃষ্ণ** শ্রীঞ্বকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৮৬ **(म-निर्कटन** जीना स्त्रील मान १४१ দশমহাবিতা শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধায় ৫৮৭ মিনতি শ্রীপ্রদোষকুমার পাল ৫৮৭ অনাম-অরপ স্বামী নিবাম্যান্দ ৫৮৮ **স্ষ্টি-পত্ৰ শ্ৰী**সূৰ্যকুমার ভূঞা অক্সবাদক: ডক্টর রামবহাল (ওওয়ার) ৫৮৮ ধন্য-শিল্পী শ্রীমতী গৌবী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮৯ **अश्वरी** बीकानीमाधन यात्र ०२० মন্দির ও দেউল ভক্তর শান্তিকুমার ঘোষ ৫৯১ বিজয়ী ডক্টর নূপুর গুপ্ত ৫৯২ উদ্বোধনে মা বন্ধচারিণী অজিতা ৫৯৩ রামায়নীঃ তৃতীয়-চতুর্থ সর্গ শ্রীঅদিতকুমার হালদার 'নমো সমুদ্ধায়' স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গলক (গত্য-ছন্দে): অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বস্থ ৫৯৬

বিমলেশ্বরের পথে স্থানী চৈত্ত্যানন্দ ৬০৫ মনে মনে শ্রীনীর্ষেন্ মুখোপাধ্যায় ৬১৩ আণ্টার্কটিকা অভিযান ডক্টর স্থানীপ্তা মেনগুপ্ত ৬১৬ ভক্ত ভবনাথ শিজ্যোতির্বয় বহু রায় ৬২২
মুখের ভিতরের ক্যানসার ভক্তর অমিয়কুমার হাট ৬০১
শক্ষরাচার্যের দেবীপূজা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ৬০০
সাহিত্যের আলোকে শ্রীচৈতন্য শ্রিহর্গ দত্ত ৬০৫
বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার: একদিনের কথা
স্বামী পূর্ণান্দ্রানন্দ ৬৪২
বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাবনা অধ্যাপক আবুল হাসনাত ৬৫০
ভক্তি—রামকুম্বের বাণী এবং জীবনীতে শ্রিচরন্ধীর ভট্টাচার্য ৬৫৫
ইসলামের আন-ইসলামি সম্পদ দৈয়দ মৃন্তালা দিরাজ ৬৫৭
শিল্পী অসিতকুমার হালদার শ্রিধীরেক্রক্ষ দেববর্মা ৬৬১
বিবেকানন্দ্রগত্রাণ শর্মকন্দ্র শ্রীমতী হায়া বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬৭
পুস্তক সমালোচনা: ভক্তর গোবিন্দগোপাল মুগোপাধ্যায় ৬৭৪
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৬৭৫
বিবিধ সংবাদ ৬৭৬

#### ॥ প্রচ্ছদ-পরিচিতি।

'শিল্পগুরু অবনীজনাথ একদিন ভোরের দিকে বাড়িব ছাদে পূর্বমুখী বদে ধ্যান করার চেষ্টা করছিলেন। ভাষাৎ চোথ খুলে গেলে তিনি দেখতে পেলেন পূর্বাকাশে নল অরুণোদয়ের কি অপূর্ব রঙের থেলা । । কে যেন তাঁর মনের মধ্যে কথা বলে—"বিশ্বরন্ধাণ্ড জ,ডে যে-রূপের বিকাশ চোথ মেলে তাকে দেখা । চোথ খুলে তোমার সাধনা, চোথ বুজে নয় । যোগীর ধ্যান চোথ বুজে, শিল্পীর ধ্যান চোথ চেয়ে । সাধনার লক্ষ্য যে পরম ফুল্ব দেবতা খাব গোলিদর্মের প্রকাশ এই জগৎ জ,ডে রয়েছে, তাঁর উপলব্ধিকে অন্তবে কেমন করে ধারণা করব যদি না চোথ ও মন খুলে তাঁকে দেখি ।" !'—স্বতিচারণা প্রসঙ্গে একখা বলেছিলেন বর্ষীয়ান শিল্পী ধীবেক্সক্ষ দেববর্ষা । শিল্পক্ষর এই জীবনদর্শন শিশ্বকেও গভীরভাবে অন্তপ্রাণিত করেছে । এখনও প্রতিদিন উষাকালে বার্ধকা-দীর্ণ মন্থরপদে তাই তিনি দ্ব প্রান্তর পেরিয়ে কোপাই নদীর ধারে গিয়ে নিরালায় বদে থাকেন—চোথ মেলেই প্রতীক্ষায় থাকেন পূর্বদিগস্তের সেই জবাকু হ্রমদর্শন অপরূপ সৌন্দর্মের জন্ধা । চিত্তপটে প্রতিফলিত সেই রূপটি কেমন জানতে চাইলে শিল্পী দেববর্মা অবিলম্বেই যেভবিগানি বঃ-তৃলি দিয়ে কাগজে এঁকে দিয়েছিলেন—শারদীয় 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে সেটিই মুব্রিত । উল্লোখ যে, উ'বই ইচ্ছাক্রমে এই প্রচ্ছদ-মুদ্রণ।

## পুণ্য মহালয়ায় প্রকাশিত সঞ্চপ্তরু স্বামী গন্তীরানন্দজীর ভূমিকা-সম্বলিত

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ-সম্পাদিত

# শতরূপে সারদা

- শ্রীমা সারদাদেবীর জীবল
  চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশিষ্ট সয় ।

   শাহিত্যিক ও গবেষকের বচনা একথানি অনবন্ধ গ্রন্থ ।
- সার্দাদেবী সম্পর্কে 
   সাতীয় প্রছ ইভিপ্রে প্রকালি 
   হয়নি :

## গ্রন্থানি বাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ তাঁদের কয়েকজন:

স্বামী বীরেশ্বরানক্ষরী, স্বামী গম্ভীরানক্ষ্মী, স্বামী ভূতেশানক্ষ্মী, স্বামী অভয়ানক, স্বামী সারদেশানক, স্বামী অপূর্বানক, স্বামী এইবল্যানক, স্বামী আদ্ধানক স্বামী আভ্যানক, স্বামী গাঁতানক, স্বামী প্রভানক, স্বামী প্রভানক, স্বামী প্রভানক, সিটার্ল দেবমাতা, ক্মুদবন্ধ দেন, অজিতনাথ রাষ, আলাপূর্ণা দেবী, গোবিক্লগোপাল মুখোপাধ্যায়, ক্ষরীপ্রসাদ বস্তু, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রণব্যঞ্জন ঘোদ, ত্যান্দি টিলভেন (আমেরিকা), প্রণবেশ চক্রবাহী, রামানক ব্যক্ষ্যাপাধ্যায়, নচিকেভা ভরত্বাজ, নীরদবরণ চক্রবাহী, স্বভাষ বক্ষ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রায় নয়শো পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি লাইনো টাইপে ও হোয়াইট অফদেট প্রিণ্টিং কাগজে ছাপা এবং অদৃষ্ঠা প্রাস্টিক জ্যাকেটে মোডা। গ্রন্থটিতে থাকবে বিভিন্ন সম্যে তোলা **আমারের** ভেরোধানি ফটো এবং গুরুষপূর্ণ অপ্রকাশিত কিছু চিঠিপতা ও মূল নথি। এছাডা থাকছে **এরামক্রফের সেই বিখ্যাত ফটো** যেটি শ্রিরামক্রফ স্বয়ং পুজে। করেছিলেন এবং শ্রীমা থেটি নিজ্য পুজো করতেন।

এই মূল্যবান গ্রন্থটিব মূল্য মাত্র পঞ্চাশ টাকা।

ইন্টিটিউট থেকে গ্রন্থটি সংগ্রহের ভাবিথ: ১৪ থেকে ১৭ আইটোবর, সমনঃ বেলা ১১টা থেকে সন্ধাঃ ৬টা।

পুজে। উপলক্ষে ইনস্টিটিউট বন্ধ: ১৮ থেকে ২৯ অক্টোবর।

অগ্রিম গ্রাহকদের রসিদ দেখিয়ে বই সংগ্রহ করতে অন্থবোধ করা হচ্ছে। পুজোর ছুটির পর ৩০ অক্টোবর থেকে ঐ একই সময়ে (রবিবার ও ছুটির দিন ছাড়া) অগ্রিম গ্রাহকগণ আবার বই সংগ্রহ করতে পাববেন। শ্বারা ভাকঘোগে বই নেবেন বলে জানিয়েছিলেন তাঁদের ভি. পি. করে বই পাঠানো হবে।

#### প্রকাশক:

## রামক্রম্থ মিশুন ইনস্টিটিউট অব কালচার

গোল শার্ক: কলিকাভা-৭০০০২৯ :: টেলিফোন: ৪৬-৩৪৩১-৪

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

## সর্বভারতীয় যুবসম্মেলন

২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

ন্থান: বেলুড় মঠ, ছাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

্ য্বসন্মেলনে গ্ৰক-গুৰতী প্ৰতিনিধিদের যোগদানের বয়ঃদীমা ১৬ থেকে ২০ বছব। প্রায় ১৫ ০০০ মতো প্রতিনিধি নেওয়া হবে।

উদোধনী ও বিদায়ী সভা, মুক্ত অধিবেশন, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা, তীর্থযাতা, মঠ থেকে শোভাষাতা সহকারে দক্ষিণেপরে যাতায়াত প্রভৃতি সম্মেলনচীর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সন্ধ্যায় আনন্দার্জানেব ব্যবস্থা থাকবে। যুবপ্রতিনিধিরা আলোচনা, শ্লোক্তর, আবৃত্তি, বক্তৃতা, সঙ্গীত প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

#### আলোচনার বিষয়বস্তঃ

- ১। জনসাধারণের উন্নতিসাধনে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা।
- ২। জাতীয়-সংহতি দৃঢ়ীকরণে যুব-নেতৃত্বের ভূমিকা।
- ৩। পল্লী-পুনর্গঠনে যুবসমাঙ্গের ভূমিকা।
- 8। ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে মূল্যবোধের উপযোগিত।।
- । বর্তমান যুবসমাজের সমস্থা ও তাব সমাধানেব পথ।
- ৬। নিরক্ষর তা, বর্ণ বৈষমা ও অপ্রশুভা দুরীকরণে যুবসমাজের কর্তব্য।

## আলোচনার মাধ্যম ঃ ইংরেজী, হিন্দী ও বাঙল। যুবপ্রতি নিধি নির্বাচন ঃ

সংশোলন কর্তৃপক্ষ আলোচনা ও অন্যান্ত অন্তর্গানে অংশগ্রহণে সক্ষম এএটি যুবপ্রতিনিধিদের ভালিক। গঠন করবেন—বেলুড় মঠের বিভিন্ন শাথাকেন্দ্র হতে পাঠানো নামেব তালিকার উপর ভিত্তি করে। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু যে-কোন যুবপ্রতিনিধি নিধারিত কর্মে তাঁর অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করে শাথাকেন্দ্রে তা জমা দিতে পারেন।

নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধি যাঁরা আলোচনাদিতে অংশগ্রহণের জন্ত মনোনীত হবেন, সম্মেলনের তিনদিন পূর্বে তাঁদের আলোচনা-শিবিরে যোগদান করতে হবে। এজন্ত প্রতিনিধি হওয়ার থরচ ব্যতীত অতিরিক্ত কোন থরচ তাঁদের দিতে হবে না।

প্রতিনিধি হওয়া এবং অস্থান্ত বিষয় বিশদ জানার জন্ম রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোন নিকটবর্তী শাখাকেন্দ্রে অথবা নিমের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অফুরোধ কর। যাচ্ছে:

#### Secretary

Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Convention Golpark, Calcutta—700029

> স্বামী হির্বাগ্রমানন্দ সাধারণ সচিব রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

# উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি

খামীলী চেয়েছিলেন: উদোধনের মাধ্যমে 'ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই, অধিকন্ত বাঙলা ভাষায় মূতন ওজখিতা আনতে হবে।—ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার জোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে। রোভ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।

'উছোধন' ৮৬ বর্ষ অভিক্রম করে ৮৭ বর্ষ চলছে, তবু আলও স্বামীলীর ইচ্ছা পূর্ব হয়নি। বিবেকানন্দ-অন্তরাগী প্রাহক-গ্রাহিকাগণের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে, স্বামীলীর এই মহতী ইচ্ছাকে বান্তবে রূপায়িত করার জন্ত 'উছোধন' পত্তিকার প্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাঁরা যেন নিজেদের সাধ্যামুখায়ী চেটা করেন। 'উছোধন' পত্তিকার প্রকাশ ও প্রচাবে সহায়তা-প্রশ্বেদ স্বামীলী আরও বলেছিলেন: '…'ডোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি,… সাহায্য করিস্প্রতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।'

> উংখ্যার পত্রিকার বাহিক মূল্য দড়াক ২২°০০ টাকা ভারতের বাইরে সি-মেল-এ ৮৫°০০ টাকা বাংলাদেশ ৪০°০০ টাকা এম্বার-মেল-এ ২৩০°০০ টাকা প্রান্তি সংখ্যা ২°০০ টাকা

আजीवम ब्राह्म (७० वरमतास्य भूमताम् मवीकत्रभ मार्थिक) ७०० ०० होका

মাঘ হতে বংসর আরম্ভ। বে-কোন মাস হতে গ্রাহক হওয়া যায়।



শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গ। বেলুড় মঠে প্জিত প্ৰতিমা





## 'এবার যদি এলি উমা'

[ এवि अञ्चकानिक बागमनी मङ्गीक]

এতদিন পরে পুর আলো করে কে এলি বে ঈশানী।
আমার যে তোর তরে, দিবানিশি আঁথি করে,
ভূলে ছিলি কেমন করে, মনে পড়েনি বলে জননী॥
তোরে না হেরে তারা, হারা হয়েছি নয়নতারা,
তারা বেয়ে পড়ে ধারা, ও মা ভবদারা দিবদ-রজনী॥
কপালগুণে হয়ে রাজার ঘরণী, পেয়ে তোমা হেন মণি,
আমি নিবানন্দে দিন গণি, পিতৃগুণে দেয়ে হলি পাষাণী।

এবার যদি এলি উমা, কিছুদিন থাক্ হেথা মা, ও মা হর-মনোরমা—ভোলানাথে ভুলিয়ে, ঘরে রাখ ভবানী।

-- **স্বা**মী বির্**জানন্দ** 





## কথা প্রসঙ্গে

## 'नमच्हरेचा नरम। नमः'

ভয়াও সন্তানদের প্রতি জননীর সেই প্রতিশ্রুতিকে আজ একান্তভাবে শ্বরণ করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন—স্বীয় সন্তানের অস্বরভাব বিন্ট করিয়া তাহাকে দেবভাবে পূর্ণ করিতে তিনি বাববার অবতীর্ণ হইবেন।

'ইথং যদা যদা বাধা দানবোথা ভবিশুতি। তদা তদাবতীর্ঘাহং করিশ্রামি অরি-সংক্ষয়ম॥'

জননীর পুত্র-কন্মাগণ সকলেই কিছু সমান নহে, সম-প্রকৃতি লইয়া জনায় না। মাতৃস্তন্তের পুষ্টি ও ঋদ্ধিকেও ভাই ভাহারা সমভাবে সমান আনন্দে ভোগ করিতে পারে না। স্বার্থপর ভোগপরায়ণ অস্বর-প্রকৃতি সম্ভান নিয়তই উদ্ধৃত চেষ্টা করিতেছে, শান্তিপ্রিয় সরলচরিত্র ভাতা-ভগিনীকে দুরে হঠাইয়া মাতৃ-সম্পদে কেবলমাত্র ভোগাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত নি*জে*র সবলে রাথিতে। জননীর স্নেহ-সাম্রাজ্যে অস্কর-ভ্রাতা-গণই নিজেদের আধিপত্য-বিস্তাবে সদা প্রয়াসী ! এইরপই তো ঘটিয়া আদিতেছে চিরকাল। বুঝি-বা ইহাও প্রফুতির নিয়ম,—মাতৃশক্তির আবির্ভাবের পটভূমিও এইভাবেই প্রস্তুত হইয়া পরমাপ্রকৃতি জননী সন্তান-কলছে বিচলিতা না হইয়া পারেন না, যেমন দুখ্যমান বহি:প্রকৃতিতে কোণাও অসামঞ্চন্ত দেখা দিলে স্বতই প্রতিবিধানও নামিয়া স্বাদে। বায়ুমণ্ডলের তাপ-বৈষম্যই তো সমতা-বিধায়ক প্রচণ্ড ঝঞ্চাসহ, স্পীতল বর্গণের হেতু হইয়া থাকে। বিবদমান উন্মন্ত সন্তানগণের অস্থর-বীর্থকে নিঞ্জিত করিয়া সংসারে স্থা-পান্তি বিধান করিতে বিশ্বজননীর প্রকাশ ও পুন: পুন: হইয়া আদিতেছে—হইবেও চিরকাল।

অহস্বার-মন্ত মমতান্ধ পুত্রকক্যাগণ এবং শংশারের যাবতীয় **ভ**ভকে সবলে নির্বাসন দিতে বদ্ধপরিকর হয়,—উঠিয়া পড়িয়া লাগে, যাহাতে এই সমাজ হইয়া দাঁড়ায় একমাত্র ভাহাদেরই যথেচ্ছ ভোগক্ষেত্র। শাস্তিপ্রিয় শিষ্ট্রছন নির্বাতিত হইতে থাকে—সর্বপ্রকার সৎ ও কল্যাণ উহাদের উৎপীড়নে সাময়িক স্তব্ধ ইইয়া পড়ে। স্ষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই এই ধার। চলিয়া আদিতেছে। আবার ইহাও ততোধিক সত্য যে, একপ তুর্যোগের চরমাব**স্থাই** সম্ভান-তঃথহারিণী জননীর রূপা-দৃষ্টিকে বারবার আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। জগৎপালিনী মাতৃশক্তির ইহাও এক বিশায়কর লীলা। বুঝি তিনি ইচ্ছা করেন, তাঁহার সন্তানগণ তেজমী, বীর এবং সংগ্রামক্ষম হউক দকলে,--বস্তম্বরা হউক বীরভোগ্য।।

কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুকে বশীভূত করার পরেও কিন্তু তুর্মদ আরও তুই শত্রুর নিরন্তর পীড়ন মাহ্মকে বিপর্যন্ত রাথে অহক্ষণ। একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে, অন্তাক্তদের অপেক্ষা শেষোক্ত এই তুই শত্রুর তাড়নাতেই জীব স্বাধিক অশান্তি ভোগ করিল্লা থাকে—ব্যষ্টি ও দমষ্টি-জীবনে উভয়ত:। তুর্ধর এই অরিদ্বরের নাম অহকার ও মমস্ব—'আমি' এবং 'আমার'। দংগ্রামে ইহাদিগকে পরাভৃত কবিতে হইলে আত্মশক্তির উলোধন-দূলক দাধনায় তৎপর হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ঐ দাধনবলে উলোধিত আত্মশক্তিরই আর এক নাম মাতৃবল। মাতৃবলে বলীয়ান দন্তান অনায়াদেই 'অহং' ও 'মমত্ব'-রূপ তুর্জয় অহ্বরকে বিনাল করিয়া দেবত্বের স্বাধিকারকে ফিরিয়া পাইতে পারেন—যুগে যুগে ইহাই তে। ইতিহাসে প্রত্যক্ষ হইতেছে।

মার্কণ্ডের পুরাণান্তর্গত দেবীমাহান্ত্যের মধ্যম
ও উত্তরচরিত্তে মেধা ঋষি একটি অপূর্ব ইতিহাদ
বর্ণনা করিয়াছেন—মাহা দকল যুগের মান্তদের
পক্ষে অমর জীবন-দর্শনও বটে। ঋষি-বর্ণিত দেই
কাহিনীর দক্ষেপ্ত রূপ-রেখা হইতেছে:

দেবতা ও অহুরের দীর্ঘ কলছ। অহুরগণ দেব-ভ্রাতাগণকে মহু করিতে পারে না। পরিণামে মৃদ্ধ এবং মৃদ্ধে অস্তরদেরই বিজয়। পরাভূত দেবতারা অহ্বরাধিপতি মহিষাহ্বরের নিষ্ঠুর অত্যাচাবে জর্জর হইয়া অসহায়ভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিলেন। স্বর্গ হইতে নিরাক্ত দেবগণ শ্রীভগবানের শর্ণ লইলেন। ভগবদ্-অন্থগ্রহে দেবভাদের প্রহপ্ত আত্ম-শক্তি জাগ্রত হইল,—সকলের অন্তর-উৎসারিত তেজ:পুঞ্জে গঠিত হইয়াছিল এক অনিন্দ্য-স্থন্দর মাতৃষ্তি। 'দমস্ত দেবানাং তেজোরাশিদমুদ্ভবাম্' জননী ছুর্গার সেই আবির্ভাবে মহিষামুর-প্রপীড়িত দেবভাদের আনন্দের অবধি ছিল না। অতঃপর ক্ষক হইল প্রচণ্ড সংগ্রাম। দেব-ঋষি-বন্দিতা निःश्वाह्मा (पवी व्यवनीमाक्त्य व्यव्यवगराव (परश অম্বনিক্ষেপ দারা উহাদিগকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। অহুর শক্তির পরাভবে এবং দেব-শক্তির পুনর্জাগরণে যুদ্ধ কিন্তু তথন আর যুদ্ধ থাকে নাই—ক্রপ নিয়াছিল এক আনন্দুম্থর মহোৎপ্ৰের।

'অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপতে। মুদঙ্গাংশ্চ তথৈবাত্তে তিম্মিন্ যুদ্ধ-মহোৎদবে॥'

দেই বিপুল সংগ্রাম, ক্রমে বিপুলতর বেগে ভিরগতি প্রাপ্ত হইল। স্বয়ং অক্লবাধিপতি নিজ্ঞগণ সহ নিংশেষে ভূপাতিত হইল। দেবী তুর্গাব থক্সাঘাতে মহিবাস্থর ছিরমন্তক হইয়া ধরাশালী হইয়াছিল। জীবিত অক্লরদৈল্যরা হাহাকার করিতে করিতে ইতন্ততঃ পলায়ন করিল এবং দেবতারা সকলে মহোলাসে বিজয়োৎসবে মাতিয়া উঠিলেন। ঋষি-মুনি-দেবতাদের দারা স্তত্ত হইয়া দেবীও অপ্রকট হইলেন,—সন্তানবৎসলা জননী আখাদ দিয়া গিয়াছিলেন বিপদ্কালে অব্ল-মাত্রেই তিনি পুনরাবিভূতা হইবেন এবং মহাবিপদ্ তৎক্ষণাৎ প্রশাপত হইবে। 'তবতাং নাশয়িল্যামি তৎক্ষণাৎ প্রমাপদঃ।'

দেবগণ হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিরঙ্গুণ শান্তি জাঁহাদের ভাগ্যে ছিল না। বহিঃশক্ত বিনষ্ট হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু গোপন শত্রুতা তাঁহাদের জন্ম আরও অপেকা করিতে-ছিল। উক্ত দেবীমাহাত্ম্যের উত্তরচরিত্তে মুখ্যত: দেই কাহিনীই বিশদ বিশ্বস্ত। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অম্বর ভাতৃষয় দেবতাদিগকে নানাভাবে বঞ্চনা করিতে শুক্ষ করে। উভয় ভ্রাভার দৌরাস্ম্যো দেবগণ পুনরায় স্বর্গাধিকার হারাইলেন। প্রবঞ্চিত দেবগণ জননীর পূর্ব-আখাদ স্মরণ করিয়া একান্ত-চিত্তে মাতৃ-আরাধনা করিবার জন্ম নগাধীশ হিমালম্বের ক্রোড়ে প্রস্থান করিলেন এবং নিভূতে মহামায়ার আরাধনায় রত হইলেন। আকর্ষ মধুর ছন্দে মাতৃ-স্থৃতি রচনা করিয়া জাঁছারা আকুল কণ্ঠে উহা গাহিতে থাকিলেন,—কিন্তু প্ৰত্যক্ষতঃ কোন কিছুর জন্ত কামনা ছিল না তাঁহালের ঐ ভবমালায়। তথুই মাতৃমহিমা ও মাতৃবরূপকে বাঙ্ময়ী করা হইয়াছিল স্থলনিত সেই স্থোত্তে,—

মার স্থাই ভাষায় পুন: পুন: উভারিত

ইইতৈছিল নিমো নমঃ'। দেবগণের হৃদয়-উৎ
দারিত ঐ নিমো নমঃ' উচ্চারণ যেন তাঁহাদের

দকল 'আমি আমার' বোধকে বিনত করিয়া

মাড়পদে পুখাঞ্জলিম্বরপ হইয়া উঠিনাছিল।

জলধারা উপর্ব ইইতে নিমে প্রবাহিত হইয়া থাকে

কঙ্গণাধারাও দেইরপ বিনতচিত্তে—যেথানে
'অহং'-এর উন্নত চিপি ধুইয়া মুছিয়া এব ইইয়া

মাটিতে মিশিয়া নিমাছে, দেখানেই প্রবর্ষিত হয়।

নিমঃ' শব্দের নিহিত তাৎপর্বার্থ ইইতেছে—

নিমা' গ্রামার নহে', 'আমি নহি' এইরপ
ভোতনাই ছিল দেবতাদেব কণ্ঠোদ্ণীত দেই
ভবের প্রতি গমকে।

অতিসৌমা। বিজ্ঞাকপিণী তিনি,—আবার ঘোর অবিভারপেও গেই তিনিই অতি তীষণা। জগতের আশ্রয়ক দিনী দর্ববিরামদায়িনী তিনি,—
দকল কতিরপ। ক্রিয়ারপেও তিনিই। সেই দর্বময়ী জগজ্জনন কৈই দেবতারা প্রণাম জানাই-তেছিলেন বারবার—উদার স্থেপট নিমা নম:'
ব্যঞ্জনাদহ। দোচারে গাহিতেছিলেন:

'অতিদৌম্যাভিরৌদ্রায়ৈ নতান্তল্যৈ নমে। নম:। নমো জগৎপ্রভিষ্ঠায়ৈ দেবৈ। কৃতিয় নমো নমঃ॥'

নিরহঙ্ক দেবতাদের সেই আকুল প্রার্থনায় জননী হুর্গা পুন: প্রকট না হইরা পারেন নাই,—
দেব-সন্তানগণের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি।
শ্ববি মেধা সেই কাহিনীই সবিস্তার বর্ণনা করিয়া ভনাইয়াছেন উল্লিথিত দেবীমাহাত্মাের অবশিষ্টাংশে। অপরাজিতা জগদন্ধিকা বিচিত্র ভাবে ও ভলিতে নিজেকে ব্যক্ত করিয়া জমে জমে অম্ব্র-অন্তর্গণকে নিধন করেন,—অবশেষে নিউছকে ও উন্তর্গেক চির্দািনের জন্ম ভন্ধ করিয়া দেবশক্তিকে জন্মী করিয়াছিলেন। স্প্রতিতে শান্তি কল্যাণ এইভাবেই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

পুনরায় পুণ্য বাষু বহিতে লাগিল, স্থা উজ্জ্বসতর
কিরণ ঢালিতে থাকিল—পুত ঘজ্ঞাগ্রিনিথা দর্বদিকে উৎপন্ন স্মন্ত্রলাফ্রক দকল কোলাহলকে
প্রশমিত করিয়া লান্ত ও সৌমাভাবে আবার
জ্ঞানিয়া উঠিল।

'ববং পুণ্যান্তথা বাতাঃ স্থ-প্রভঃ অভূদ্দিবাকরঃ। জন্মলুঃ অগ্নয়ঃ শাস্তাঃ শাস্তদিগ্জনি ত্রনাঃ॥'

প্রাণকার যে অসামান্ত কুশলতার দহিত দেবী মহিনা থ্যাপনের প্রসঙ্গে দেবছেব প্রতিষ্ঠা-কৌশলটিও শিথাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা রাস্তবিকই সর্বকালের সকল সমাজের জ্বজ্ব অন্ধকারে আলোক বর্তিকা স্বরূপ। মহিষাপ্রর সাঙ্গোপান্ধ সহ বধ হইলেও দেবভাগণের ত্থেত্তাগ পূর্ণ নিবাকত হইতে কিন্তু আবেও বিশেষ কিছু অপেক্ষা ছিল,—জগদমার প্রভূত অন্থ্রহত্তাভন হইয়াও নিক্ষেত্ব শান্তি-সম্পদ্ লাভ ক্রিবাব জ্বল কঠিনতর সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল ভালদের। আবেশাক হইয়াছিল, মহন্তার ও ম্যজ্বকে নিলেবে মাত্চবলে সম্পদ্ করিবাব।

সমষ্টিজীবনে ঘাহা সতা, বাষ্টির ক্ষেত্রেও তাহাই। মহিনান্তর-বধের নিশ্চিস্ততা দেবতাগণকে আত্মপ্রদাদ আনিয়া দিয়াছিল, কিন্তু দাধকোটিত চৈততা আনে নাই। বাছিরের বাধা দ্র হইলেও অন্তরের গভীরে লুকানো সংস্কার অন্যিতা ও আসন্তি গোপনশক্রতা করিয়াই চলিতেছিল। উহারা এইরূপই করিয়া থাকে সকলের ব্যক্তিজীবনেও। শুন্ত ও নিশুন্ত প্রত্যেকের জীবনেই স্থোগ-সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া ওত পাতিয়া বছিয়াছে। মারের কুপাতে আমাদের সংসার-ম্থ ও সামান্তিক প্রতিষ্ঠাদি বাধাম্কে হইয়াছে, স্বর্গীয় বৈভব আমাদের করম্প্রতে, সার্বিত ক্ষমতা আমাদের অধিকারে—এইরূপে অহঙ্কত আত্মনালা

ষথনই পাইয়া বদে, তথনই চমক ভাঙিণা যায়!
ভন্ত ও নিভন্ত ততক্ষণে উহাদের মথেচ্ছ তাওবে
জীবনকে বিপর্যন্ত ও লও-ভণ্ড করিয়া তুলে!
কেবল পুরাণে নহে, প্রতি সমাজে ও ব্যক্তিতে
ইহাই চিরন্তন প্রত্যক্ষ ঘটনা। পুরাণ তাই
চিরপুরাতনই বটে,—মানবের জীবনপুরাণ।

গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব ভিনের দয়ার পরে ও আমাদের 
কিন্সিত শাস্তি বছদ্বে থাকিয়া যায়। 'অনিচ্ছমপি বলাদিব নিয়োজিতঃ'—অনিচ্ছা দয়েও কে যেন 
ঘাড ধরিয়া আমাদিগকে সংসারের কদর্বপথে 
চালনা করে, তুঃগের স্বপ্নে বিনিজ্র রাথে।

দেবীমাহাত্ম্যের এই উত্তরচরিত্র মতিশ্ম গহন এবং গভাঁর বাঞ্চনাময়। শুস্ত—অমি গাব প্রতীক। বিচিত্র সংদার—ধন-জন গৃহ, বিত্ত-প্রতিষ্ঠা-খ্যাতি, শবীর-রূপ-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিচিত্র শোভাময় এই বিশ্ব জুড়িয়া কেবলই 'আমি'। 'আমি' 'আমি'—ইহাই অমিতা। যে শুন্ত ধাড়ু হইতে নিম্পন্ন এই শুস্ত শব্দ, উহারও তাৎপর্বার্থ শোভাময়ই বটে! নিশুস্ত হইতেছে মমস্বৃদ্ধি—আসক্তি—'আমার' 'আমার' ভাব। যেখানে 'আমি'—দেখানেই 'আমার' । 'আমি' প্র

'আমার'—শুস্ত ও নিশুস্ত পরশ্বর সহোদর।
'আমি'ও 'আমার'-রূপ শুস্ত-নিশুস্তকে পরাভূত করিতে না পারিলে বাক্তিজীবনে কিংবা সমাজ-জীবনে স্থায়ী শান্তি দ্বপরাহত। ইহারই জন্ত আমাদের একান্ত প্রয়োজন স্ব-স্ব হৃদয়ের নিভূতে প্রসন্থ মাতৃ-আবিভাবের।

শরতের নীল আকাশে নিরবচ্ছিন্ন আলোকবিস্তার থাকে না। মাঝে মাঝেই মেঘের
আনাগোনা চলিতে থাকে,—মেঘ ও রৌজের এই
ছন্দ, প্রশান্ত গগনকে ক্ষণে ক্ষপে অস্তুক্ত্রল করিয়া
তুলে! কিন্তু আকাশের এই মানরপকে—
নিরাশার ছায়াটিকেই মাত্র না দেখিয়া, প্রেবণাদায়ক উহার অপর দিকটিকেও আমরা দেখি না
কেন? ভাসমান পূঞ্জ পুঞ্জ মেঘ্যালা প্রাণোক্ত
সেই দেবভা-কণ্ঠেব প্রার্থনা-ধ্বনিকেও বহন করিয়া
ফিরিভেছে। উহারই অস্বরণন আমাদের স্কুদ্যভন্নীতে বাজিয়া উঠুক:

'দেবী প্রপন্নাতি হরে প্রদীদ প্রদীদ মাতর্জগতোহথিলভা। প্রদীদ বিশ্বেরণী পাহি বিশ্বং, স্বমীশ্বনী দেবি চরাচরতা॥'

ানাল, জ্যান্ত প্রেশার প্রেশাবেশাব, তবে আমার নাম। তুমি জ্ঞািম কিনে জ্ঞান্ত প্রেশা মাকে বে পিন বাসিরে দেবে, সেই দিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব। তার আগে আমি দেবে যাছি না । যত শীন্ত্র পারবে—।…

মা-ঠাকর্ন কি বন্তু ব্রেণ্ডে পারনি, এখনও কেইই পার না, ক্ষমে পারবে। ভারা, শক্তি বিনা জগতের উন্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেধানে বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পানরার সেই মহাশক্তি জাগাতে এদেছেন তাঁকে অবলন্ধন করে আবার সব গাগাঁ মৈরেরী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভারা, ক্রমে সব ব্রুববে। এইজনা তাঁর মঠ প্রথমে চাই।---আমেরিকা ইওরোপে কি পেথছি?—শক্তির পা্লা, শভির পা্লা। তবা এরা অজ্ঞানতে পা্লা করে, জামের ভারা করে। আর বারা বিশাণবভাবে, সাজ্ঞিকভাবে, মাতু ভাবে পা্লা করবে, ভাদের কী কল্যাণ না হবে। আমার চোখ খালে বাচ্ছে, বিদাদিন সব ব্রুবতে পারিছি। দেইজন্য আলে মারের জন্য মঠ করতে হবে। আলে যা আর মারের মেরেরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা ব্রুবতে পার কি?

# আগমনী

## এীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

'আনংগ্রেলার সম্পাদক। সাহিত্য আকাদেমী, আনন্দ পর্বস্কার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালরের নারায়ণ গলোপাধ্যায় প্রেস্কার ছাড়াও তারাশ্ভকর স্মৃতি, উদ্টোরথ ও শিরোমীণ সাহিত্য-সম্মানে বিভবিত ব্লস্থী কবি ও প্রাবব্ধিক।

বেহুলার ভেলা যেভাবে
ছঃখের নদীতে ভাসতে-ভাসতে একসময়
ফালোকে গিয়ে ঢুকেছিল,
ঠিক সেইভাবেই
অনস্ত নৈরাশ্যের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে এখন
অলৌকিক এক আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে
ঢুকে পড়েছে আমাদের এই
ছঃখী নগর, কলকাতা।

তার মাথার উপরে
কালো কুচ্ছিত মেঘগুলো এখন
রং পালটে
একটু একটু করে সাদা হয়ে যাচেছ। আর সেই
মেঘের কানা উপচে
কলকাতার বাড়িঘর আর রাস্তাঘাটের উপরে
গড়িয়ে পড়ছে
ঈশ্বের হাসির মতন আলো।

# স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রাপক: শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র]
[১]

ওঁ নমো ভগবতে রামকুঞায়

কাশ্মীর

কানন বল (বৃহস্পতিবার)

পুজনীয়েষু-

17. 4. 90

শীনগর হইতে এ পথে আজ চারি দিন ইইয়াছে। কিয়দ্রে কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে, নাম—মার্তও, বৈরিনাগ, অনস্তনাগ ইত্যাদি। দে সকল স্থান দর্শনের জন্ম ঘাইতেছি। সমুদ্য দর্শন করিয়া ১০/১৫ দিনে পুনঃ শীনগরে পৌছিব। আপনার প্রেরিত পত্র পাইতে বিলম্ব হইবে।

কি হন্দর স্থান ইইয়া যাইতেছি—তাহা বলিতে পারি না। প্রকৃতির কি গান্তীর্যা!

কি পবিত্র ভাব! চতুম্পার্শে হিমালয়ের শুল শিথরে বেষ্টিত এক অতীব চমৎকার ফল ফুলে
দরোবরে শোভিত উপত্যকা ভূমি। পর্বত প্রদেশের পবিত্রতার কথা কি লিখিব? যদিও পবিত্র
হৃদয়ের জন্ম দকল স্থানই পবিত্র, তথাপি এ দকল স্থান দর্শন করিলে যে পবিত্র ভাবের আরও
বৃদ্ধি করে তাহার কোন দন্দেহ নাই। তবে, যে কেবল দেশ কালের সৌন্দর্যোর জন্ম লম্মণ করে
যথার্থই তাহার বিশ্রাম সপ্ত ভূবনেও নাই। এ দকল কথা শীর্রই আপনার নিকট সমুথে শুনাইবার
ইচ্ছা বহিল। বোধ হয় বর্ণার আরক্তে ও ০০ দিকে যাতা। করিব। একথা কাহাকেও জানাইবেন না।

গত পত্তে আপনাকে যাহ। লিথিয়াছি তাহ। কিছুতেই হৃদয়প্সম ইইবার নহে, কিছু কি করিব ? বালকের পত্ত এইরূপই হইবে। ক্ষমা করিবেন। পত্ত লিথিতে জানি না। আমার বোধ হয় নির্কিয় দেশল্রমণই দর্বতোভাবে শ্রেয়:। প্রকৃতি বিশেষে দত্তপ্তপ বৃদ্ধি করিতে পারে। তিব্বত ল্রমণে চিত্তের অবস্থা জানিতে পারা যায় ও পরীক্ষা হয়। তিব্বতে আমার মনে আছে গত বৎসরই একদিন একাকী চলিতে চলিতে জলাভাবে তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। দে অবস্থাতেও এক অপূর্ব আনন্দ অমুভব-করিয়াছিলাম। এ অবস্থা ও বৎসরে তিন দিন ঘটিয়াছিল। তদ্দেশের দে গভীর পবিত্র ভাবে ডুবিয়া কিছুই মনে থাকিত না। অথবা ল্রমণে নিরস্ত করিতে পারে না।

সংস্কৃতে তিব্বতকে "উত্তর কুরু" কহে নিথিয়াছেন। আমি দয়ানন্দের কোন গ্রন্থে 'ত্রিবীষ্টপ' কহিতে দেথিয়াছি, আর্যাদের আদি নিবাদ ছিল। দেদেশের লোক আর্যাদের "ফাফ্পা" কহে, আর আমাদের বড় ভক্তি করে। আমাদের দকল প্রকার দেবদেবীর পূজা করে। শাস্ত্রে বড় বিশাস। দদা পাঠ করে। মঠন্থ ব্যক্তিদের আর কোন কর্ম নাই। যে দকল নিয়ম আছে তাহার একটি লজ্মন করিলে আর রক্ষা নাই। বিশেষ দোষ করিলে একেবারে মঠের বাহির করিয়া দেয়।

ভিকাতের রাজা লাহমা (লামা)। লাহমা (লামা) - মাহারা অধিক উন্নত। কন্মেক শ্রেণীর আছে। প্রবর্তকদের ভাবা কহে। তিকাতের সমস্ত আয় মঠাদিতে বায় হয়। এখনও জাতিশ্বর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথার্থই অতিশয় পুণাভূমি। কোন প্রকার উপস্থব শূনা। সে যাহা হউক একণে কোন নির্বিদ্ধ হানে বসা। না বসিলে আর উপায় নাই। নরেক্রনাথের আজা শিরোধার্য, তাহাই কর্ত্তবা। এ সকল কথা উাহাকে কিছু লিখিবেন না। একণে তিনি কিছুদিন গার্জীপুরে থাকিবেন। আমিও শীদ্র পৌছিব। পাওহারী বাধার কথা অনেক লিখিয়াছেন। তিনি এক অন্তুত যোগী, আপনার কি সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইতি—

সতত আশীর্কাদাকাজ্জী **গঙ্গাধ**র

আপনি তকাশীধামে বাদ করেন ও নানাপ্রকার সাধুম্হাজনের দহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রাদি অনেক দেখিয়াছেন। অতএব কুপা করিয়া এ দাদকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবেন। অবশ্য অবশ্য ; দেখুন কদাচ ভূলিবেন না। দদা আশীর্কাদ করিবেন। তবিধনাথের ধ্যানকালে যেন এ দাদকে না ভূলেন। আমার এ প্রার্থনা পূরণ করিবেন। আর অধিক কি লিখিব । আপনার অন্তর্গ্রহ আমি ভূলি নাই।

এতদেশীয় বাহাণ পণ্ডিত লোগোন অধিকাংশই শাক্ত ও বৈষ্ণৱ। এখানে যে সবল দেবীর স্থান আছে তথায় একত হইয়া সমস্ত গাতি আগবন কবিনা এমন স্থুব কঠে চণ্ডীপাঠ কবে, আছ়! সে ভাবে বড় স্থানত। কাশ্মাবের কথা আর বিশেষ কি লিখিব, আপানি জানেন। আজকাল এখানে শীতের লাঘব হইয়াছে। স্থান্থা অতি উত্তম, সকল প্রকারে অঞ্চলন ।

শ্রীনরেক্তনাথ বাবাজীর কোমরের বেদনা কেমন লিথিবেন। আজ ২/৪ দিন হইল আমি ঠাহার ২ থানি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু ঠাহার শরীরের কথা আমাকে কিছু বিশেষ কিছু লিখেন নাই। আমার অসংখ্য প্রধাম জানিবেন। আর সকলকে প্রধাম জানাইবেন।

শ্রীনবেন্দ্র বাবাজী যদি কিছুদিনের জন্ম এ দকল স্থানে আসিয়া থাকেন ত তাঁছার শারীরের পক্ষে দম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর হইবে। যাভায়াতেও বড় প্র্যাম। আমি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছু বলেন নাই।

আমার তুর্ভাগ্য আপনাকে এমন পত্র লিখিতে পারিলাম না যাছাতে সকল কথা স্পষ্ট হৃদয়ক্ষম হয়। ভজ্জা ক্ষমা করিতে হইবে। যতদিন না পোঁছাতে পারি, ততদিন যেরপ মনে হইবে লিখিব।

যেরপ একথানি 'ভগবন্গীতা' গুটকা কেবল মূল আমি আনিয়াছিলাম ঠিক দেরপ এক-থানি মুঘাই (বোদাই)ছোট গীতা এ ঠিকানায় পাঠাইবেন। গঙ্গা বিষ্ণুর ছোট গুটকা মূল গীতা। নিবেদনামতি—

C/o Pandit Wash Kak, Dy Commr. Srinagar Khas mahal

আপনাব—**গলাধর** 

To Babu Pramada Das Mitra Benares City [ २ ]

#### ওঁ নমো ভগবতে রামক্ষায়

গাজীপুর Mav. 1890

পুজনীয় মহাশয়ের চরণে সহস্র সহস্র প্রণাম--

দাসের এথানে পৌছিয়া ২ দিন হইয়াছে, দে দিন দিলদারনগর ষ্টেশনে সমস্ত রাত্রি থাকিতে হইয়াছিল। তথা হইতে রাত্রি থেটিকার ট্রেণ ভারীঘাটে আসিয়াছিলাম। দিনদারনগর ষ্টেশনে প্রাতঃকালে যেমন উঠিয়া বসিয়াছি, দেখি দাসেব সম্থে আপনি শ্রান! নিশিতে হইয়াছিলাম যে আপনি আসিয়াছেন। কি ল্রম! আপনি কি জানেন ? ইহাব কারণ কি ? দাসের বোধ হয় কেবল অতিশয় লেহে ও সংসর্গেই এরপ ভ্রম হয়।

গতকল্য পাওহাবী বাবাজীব আশ্রমে ছিলাম। তাঁহাব বাণী শ্রবণে কতার্থ হইয়াছি। তিনি সাক্ষাৎ বিনয়ের মৃতি। এমন বিনীত ভাব আর কোথাও দেখি নাই। বাবাজী এ দাদের প্রতি বিশেষ কপা করিয়াছেন। তাঁহার 'দাম ও সবকার' ভিন্ন অন্ত কোন সম্ভামণ নাই। আমাদের নরেন্দ্র স্বামীর বহু প্রশংসা করিলেন। বাবাজীব সকল কথা ত আপনি বিদিত আছেন। আমি আব কি লিখিব।

পাওহারী বাবার কণা শ্রবণে দাস ক্লভার্য হটন। কণা শুনিলেই তাঁহার দর্শন হয়। উাহার দর্শনে অভ্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

বছকাল পরে গতকল্য দাসের শরীর ব্যাপিয়া বেদনা ও জব হইয়াছিল। একদিনের জ্বরেই পেটে সেই পুরাতন শ্লীহা দেখা দিয়াছে। একদে কিঞ্চিং স্লস্থ আছি। এজন্ত ২/০ দিন এখানে থাকিতে হইল। আজকাল এখানে খুব আধি ও ঝড় হইতেছে। শরীর সম্পূর্ণ স্লস্থ না হইলে ঘাইতে পাবিব না।

আপনার ওথানে তগবম কাহাকে বলে জানিতেই পারি নাই। আপনার সংসঙ্গের কথা মনে হইলে দাসের মনে এক বিমল ভাবের উদয় হয। এ দাসকে কদাচ ভূলিবেন না, আর সদা আশীকাদি কবিবেন।

শরীর অস্কস্থ হইবার কারণ বোধ হয় কেবল পূবে হাওয়া ও অত্যস্ত গ্রীষ্ম। তদ্তির আব অক্স কোন কারণ দেখিতেছি না। কিছু চিন্তিত হইবেন না। বোধ হয় আর বেশী বাভিবার সম্ভাবনা নাই।

বাবাজীর আশ্রমটি বড় শান্তিময়। কল্য রাত্রি তথায় ছিলাম। আশ্রমের নিকট একটি আমি আছে। তাঁহার আশ্রমে রাত্রিতে কেহ থাকিতে পায় না। বাবাজীর কাছে ২/০ দিন থাকিবার জন্ত প্রতিশ্রুত আছি। স্বত্যাং থাকিতে ২ইল। শ্বীরও কিঞ্চিৎ অস্ত্র। এক্ষণে পেটের শ্বীহার স্থানে অল্প বেদনা বুবিতেছি।

এথানের শ্রীযুক্ত গগন বাবু ও শ্রীসতীশ বাবু যথার্থই অতিশন্ন উদার প্রকৃতির লোক। এক্ষণে গগন বাবুর বাড়ীতে আছি। আপনি বরাহনগর হইতে কোন পত্র পাইয়াছেন কি? অগ্ন আমি একথানি পত্র দিলাম। বোধ হয় তাহার উত্তর পর্যন্ত এখানে আছি। আপনি যদি পারেন শীঘ্রই একথানি পত্র লিথিবেন। কিমধিকমিতি।—

[সতীশ বাবুর ঠিকানা :… ]

আপনার চিরাহগত দাস গঙ্গাধর।

পু:—আপনার কাছে আমি অনেক শিক্ষা পাই এবং সদাই শিক্ষা দিবেন। আর আশীর্কাদ করুন যেন ওদস্যায়ী অষ্ঠান করিতে পারি। আগনি কেমন আছেন ? আপনি ধন্ত ! শত সহস্র ধন্ত । আপনি সদা সর্কান সেই প্রাণনাথকে হৃদয়ে দেখিতেছেন, সে বিমল স্থের ভাগী এই দাসকেও করিবেন। নিবেদন্মিতি।—যদি ২/০ দিনের মধ্যে পত্র আসে ত লিখিবেন, নহিলে নহে। (শরীর ক্ত হইলেই যাইব) আজিকার বাত্রি ও কালিকার রাত্রি থাকিতেই হইবে। শরীব অরুষ্ঠ না হইলে এই তুই রাত্রি থাকিয়া চলিয়া যাইব। আমাব অসংখ্য গুলাম জানিবেন।

দাসাত্রদাস—গঙ্গাধর

[0]

#### ওঁ নমো ভগবতে রামকুঞায়

প্রনীয় মহা শয়ের চরণে সহত্র সহত্র প্রণাম---

শহ ওদিন হইল দাসের অত্যন্ত জর হইতেছে। দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। বেলা ১২ ঘটিকার সময় আসে, অত্যন্ত দীত ও কম্পের সহিত। এ কি Influenza । সর্কা দারীরে বেদনা হয়। এক্ষণে ভোগের কিঞ্চিৎ বিরাম হইয়াছে মাত্র, বিলক্ষণ জর আছে। আপনাকে লিখিয়া কেবল চিন্তিত করা। কিন্তু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তুপে যে পত্র লিখিতেছি তাহা আর কি বলিব। বড় ছর্কাল করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হোক ভাল হইয়াছে, একবার ত ভোগ ছিল। কল্যকার দিন দেখিয়া চিকিৎদা না করিলে আবোগ্য হওয়া কঠিন হইয়াছে—ইহারা বলিতেছেন। আপনি শারীরিক কেমন আছেন । আপনার চিয়ায়্রগত এ দাসকে কদাচ ভূলিবেন না। দাসকে দীয়ই আপনার শুভ সংবাদ দিয়া স্বধী করিবেন। আর কি লিখিব। শারীর কাহিল, কিছুদিন ভোগাইবে। অতএব আরোগ্য না হইলে কোথাও যাওয়া অসভব। আপনার হতাক্ষর পাইলে দাস অত্যন্ত আনন্দিত ছইবে।

## স্বামী শুদ্ধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

( প্রাপক ঃ রক্ষারী ব্রুখটেতনা, বিনি পরে স্বাদী ভাস্বরানন্দ। ]

**শ্রীশ্রীরামকৃষণঃ শরণ**ম্

উদোধন কার্যালয় ১নং মুথাজি লেন, বাগবাজাব কলিকাতা। 10. 8. 25

প্ৰিয় বৃদ্ধচৈতকা,

বহুদিন পরে ভোমার পত্র পাইয়া স্থা ইইয়াছি। তোমাদের ওথানকার সমুদ্ম ব্যাপার বহুদিন হইতে সমুদ্য জানিয়া আদিতেছি এবং আমরাও সময়ে সময়ে বিচলিত হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় পরিণামে ভালই হইবে এই বিশাসে অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। আমাদের কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেব বা কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার সময় রীভিমত আত্মপরীক্ষা করা উচিৎ। ভাবা উচিৎ, যে আমবা শ্রীশ্রীঠাকুষের মহিমা প্রচাশের জন্ম কার্য্য করিতেছি অগব। নিজেদের কোন প্রকার সক্ষে স্বার্থের প্রেরণ। আমাদিগকে এইরূপ কার্য্য করাইতেছে। এইরূপ বিচারপরাষণ হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে সদাস্র্বদা দৃষ্টি রাখিলে তিনি কথনও বেডালে পা পড়িতে দেন না [1]

বান্তবিকই কার্য্যের মধ্য দিয়াই আমাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। মেঘ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে জানিয়া স্থা ইইলাম। ওথানকার লোকের প্রকৃতি যেরপই ইউক আমাদিগকে যথাসম্ভব তাহাদের ভাল দিক দেখিতে হইবে এবং নিজেদের সাধন ভজন ও চরিত্রবল হারা প্রমাণ কবিতে হইবে যে আমরা যথার্থই ভগবান রামরুস্পদেবের আদর্শের অন্থসরণ করিতেছি। সর্বাদাই যেন আমাদের আদর্শের দিকে দৃষ্টি থাকে। আমাদের মূল মন্ত্র স্থামিজী কথিত "আজ্মনো মোক্ষার্থং জগিজতায় চ" এটি যেন কথনও ভুল না হয়। তথা হইতেই আমাদের সকল কল্যাণ হইবে। এবং যাহারা না ব্রিষা এক্ষণে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে তাহারাও ব্রিতে পারিলে ক্রমণঃ মিত্র হইয়া দাড়াইবে।

মঠে মহাপুরুষ মহারাজ এবং পুরীতে শরৎ মহারাজ প্রভৃতি দকলে ভাল আছেন। আমার শরীর কিছু থারাপ হওয়ায় আমি কিছুদিন হইতে উদ্বোধনে রহিয়াছি। তুমি আমার ভালবাদাদি জানিবে। এবং বিদেহানন্দ ও দোমেশ্বরানন্দকেও জানাইবে। নৃতন বাটীর কতদ্ব হইল জানিতে বাদনা[।] আগামী Easter-এ বেলুড মঠে রামক্ষ-মিশন-মহাদ্দেলন হইবে। তাহাতে আমাদের দকল কেন্দ্র হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হইবে। বিস্তারিত বিবরণ শীজ ছাপান পত্রে জানিতে পারিবে। ইহাতে প্রায় দেড় হাজার টাকা থরচ হইবে। তোমাদের ওথান হইতে ঐ উদ্দেশ্যে যদি কিছু টাকা দংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। দকল কেন্দ্রের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে এবং মিশনের আদর্শ বৃঝিয়া তদক্ষ্মায়ী কার্য্য করিতে পারে এবং দকল কার্যন্তলি প্রণালীবদ্ধ স্থান্দজ্যের চলে এবং কার্দ্যের আয়ও প্রসার হইতে পারে তাহার জন্য এই উদ্বয়।

এথানে প্রতিম। করিয়া শ্রীশ্রীত্র্গাপ্তার আয়োজন হইতেছে। সম্প্রতি পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া মহকুমায় কলেরা Relief হইয়াছিল। তথায় একটি নৃতন কেন্দ্র খূলিবার আয়োজন চলিতেছে। তোমরা যদি মধ্যে মধ্যে 'উদ্বোধন' 'প্রবৃদ্ধ ভারত' প্রভৃতিতে প্রবৃদ্ধ পাঠাও জবে ভাল হয়। সোমেশ্রানন্দকে এ বিষয় বলিও।

তোমার শুদ্ধাবন্দ।

# গ্রীরামকুফের জীবনী ও বাণী

#### স্বামী গম্ভীরানন্দ

গত ২২ মে ১৯৮৫ নরেন্দ্রপার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের বারোশ্রাটন অস্তে সমাগত ভব্ত নরনারী ও সাগ্রমণ্ডলীর উদ্দেশে প্রোপাদ সংবাধীশ মহারাজের অভিভাষণ— টেপ্লেকড' থেকে অনুলিখিত।

<u>শীরামককের</u> হযেছিল বিশেষ আগিখন প্রয়োজনে। তাঁকে মুগাবতার আমনা বলে গাকি, কিন্তু তিনি ভাগু এই যুগেব জন্ম আংসেন্নি। তাঁব বাণী এবং জীবনীৰ অৰ্থ প্ৰবাশিত হতে হাজাৰ ছাজার বছৰ কেটে যাবে। তাঁর প্রভাব বিস্তারিত হতে পাকাৰ ঘর থেকে ঘবে, দেশ থেকে বিদেশে —সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে অনেক সময় লাগবে। তাঁর কভটুকু আমরা আজ পর্যন্ত বুরুতে পেরেছি বা ব্ৰতে পারি-ভাব কভট্টুই-না ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পানি। সে অসম্ভব ব্যাপারেতে আমা মতো ব্যক্তির পক্ষে প্রবেশ করা অসম্ভব। তথাপি, অমুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আমাকে ছ-চাব কথা বলতে হবে, ভাই সংক্ষেপে বলছি। সংক্ষেপে বলছি এইজন্ম যে, বয়স হযে গেছে, স্বাস্থ্যও ভাল নয়--আমধা এখন ক্রমে हेि हारमव भूष्ठीय (भोटह याचि । जीवन्छ जात প্রায় নই বললেই চলে। এই অবস্থায় বঞ্চতা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

শ্রীরামক্লফ বংগছেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানলাভ। তার উপায় কি প উপায়ও তিনি বলে গেছেন তাঁর বাণীতে এবং সেই উপায়কে রূপায়িত করেছেন নিজের জীবনে। বাঁরা তাঁর বাণী এবং জীবনীর সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন তিনি কি বলে গেছেন এবং কি করে গেছেন এবং তার তাৎপর্য কত স্থাদুর বিশ্বারিত।

তিনি একটি কথা বলে গেছেন,—কলিতে নারদীয় ভব্জি। ভগবানলাভের উপায় কি? বলেছেন, কলিতে নারদীয় ভক্জি। সর্বস্ব অর্পন

করে, তাঁর জন্ম ব্যাকুল হয়ে—সত্য, স্বল্ডা ইত্যাদি অবলম্বন করে সাবাদ্বীবন তপ্রসায় নিবত থাকা-এই হচ্ছে ভগবানলাভের উপায়। তিনি নিজে মায়ের কাছে প্রার্থনা কবেছেন,—মা এই নাও তোমার শুদ্ধি, এই নাও তোমার অশুদ্ধি. এই নাও তোমাৰ কৰ্ম, এই নাও তোমার অকৰ্ম, এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি লাও। সেই শুদ্ধাভক্তির জন্ম তিনি প্রার্থনা করেছেন এবং আমাদেরও বলে গেছেন এই ভক্তি অবলম্বন করেই ভগবানের কাছে পেৰিতে পার। নারদ ভার ভক্তি স্ত্রেভে বলেছেন যে, ভক্তির যাদ দংজ্ঞা দিতে হয়, সেই সংজ্ঞাটা কি, না—ঠার প্রতি প্রমপ্রেম্বরূপ। 'তাঁর প্রতি' বল্লেন, কোন বিশেষ দেবতা বা দেবীর নাম কংলেন না। শাধারণভাবে সকলভাবেতে বললেন 'তাব প্রতি'। ভগবান যে রূপেতেই থাকুন, যে রূপ ধারণ করে আস্থন, মানবের মনেতে তিনি যেভাবেই উপস্থিত হোন না কেন, তার প্রতি যে পরমপ্রেমস্বরপ একটা ভাব--তাই-ই হচ্ছে ভক্তি। প্রেম বলতে আমগা দাধারণতঃ মানবজীবনের সর্বোত্তম, সন্নিকট সম্বন্ধ বলে বুঝে থাকি, যে-সম্বন্ধ অবলম্বন করে মানুষ মানুষের কাছে দ্বাপেকা প্রিয় হয়ে থাকে —তাকে আমরা বলি প্রেম। দেই প্রেমের যা পরম অবস্থা,--দেই অবস্থার সঙ্গেও তুলনা করলেন না, বললেন সেই পরমপ্রেমের মডো। ভগবানের যে-প্রেম তার কাছে জাগতিক যত প্রকারের আমাদের অন্তভৃতি বা জাগতিক মত

প্রকারের বিখাস প্রত্যন্ত ইত্যাদি আমাদের রয়েছে—সবকে পেরিয়ে যায় ভগবৎপ্রেম। এমন ভগবৎপ্রেমের কথাকেই ঠাকুব ভক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তাবই কথা বলে গেছেন আমাদের সকলকে গ্রহণ করতে। নিজের জীবনে তিনি ভাই করেছেন।

ভক্তি বাাখ্য। করতে গিয়ে নারদ ভক্তির বাইরের লক্ষণ বলেছেন এবং ভিতরের দিক ণেকেও সংজ্ঞা দিয়েছেন। বাইরের দিক গেকে ভক্তির লক্ষণ যদি দেখতে যাই, ভবে কি দেখব ? দেখব,—ভগবানেতে সর্বপ্রকাব কর্ম অপণ করা এবং তাঁর দর্শন পাচ্ছিনা বলে পরম ব্যাকুলতা।—তাকেই বলে ভদ্ধি-লক্ষণ। তাঁর কাছে দমস্ত কিছু অর্পন কবে দেওয়া। ঠাকুর বলছেন, তাঁর নিজের বলতে কিছু নেই। মা যেমন চালান তেমনি তিনি চলেন, মা যেমন বলান তেমনি করে তিনি বলেন—এই ছিল তাঁর ভাব সর্বদা। এটা মুখের কথা নয়। ঠিক একেবারে প্রাণের কথা। তাঁর জীবন এবং বাণীতে তিনি তাই প্রকাশ করে গেছেন,—মায়ের ইঙ্গিতে তিনি পরিচালিত হচ্ছেন। যা কিছু কথা তাঁর ভিতর থেকে বেরিগেছে, জীবনটা যে ভাবেতে প্রকাশিত হয়েছে--- সবই হয়েছে মায়ের দারা। মা যেমন করেছেন ঠিক তাই ঘটেছে। এই হল তাঁর প্রতি সমস্ত অর্পণ করা।

তারপরে তাঁর পরম ব্যাক্লতা। এই আপনারা যাঁরা ভক্ত, যাঁরা তাঁর জীবনী পড়েছেন

—-তাঁরা জানেনও। আমাকে নতুন করে কিছু
নলতে হবে না। তিনি গঙ্গাতীরে কাতর হয়ে
পড়ে 'মা মা' বলে ডাকতেন—বলতেন, মা আরও
একটা দিন ফুরিয়ে গেল আজও তোর দর্শন
পেলাম না। পাশে লোক দাঁড়িয়ে যেত, তারা
বলত লোকটা হয়তো পেটের বাধাতে কট
পাচ্ছেন, হয়তো এইজন্যই কারাকাটি করছেন—

তারা ভিতবের কথা কি করে জানবে! তারা বলত—শ্ল-বাথা। শ্ল-বাথাতে লোকটি ক্রন্সন করছেন। কিন্তু আদতে তিনি যে মাথের জন্ত ক্রাদছেন দেটা তাে তারা বুঝত না। তারপর এমন দিন এল থখন দে বিরহ আর তাঁর দহু হয় না—কালামন্দিরে প্রবেশ করে দেখেছেন দেখানে একটি থজা পুলছে দেরালেতে, সেই খজা দিয়ে প্রাণত্যাগ করার জন্ত তিনি চেষ্টিত হলেন—এমন সময়েতে তিনি মা-কালার দর্শন পেলেন। এই ব্যাকুলতা—পরম ব্যাকুলতা,—তাঁকে না হলে চলে না! এই ব্যাকুলতা অবলম্বন করেই তিনি মাকে পেয়েছিলেন।

আর ঠাকুর বলেছিলেন, সত্যই হচ্ছে কলির তপস্তা। সভাকে অবলম্বন কবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কথাটা উঠলেই নানা মনেতে নানা প্রশ্ন জাগে,—সভ্য নিয়ে কি আমরা সংসাবে বেঁচে থাকতে পারি ? কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, সভাটাকে অবলম্বন আমাকে অবশ্যই করতে হবে, মামুষ জন্ম যথন গ্রাহণ করেছি এবং ভগবানকে যথন আমি লাভ করতে পারি।—পারছি না সেটা আমার ত্রুটি, সেটা আমার তুর্বলতা। কিন্তু যেমন স্বামীজী বলেছিলেন, 'রামকে পেলাম না বলে কি খ্যামকে নিয়ে ঘর করতে হবে " তা ভেমনি ভাবেতে সভ্যকে যেহেতু আমি ধরতে পারলুম না তা বলে কি মিখ্যার আত্রাহ্ম নিতে হবে? তা কথনও নয়। সত্যকে আমাকে যেমন করেই হোক প্রাণপণে চেষ্টা করে ধরে রাখতে হবে, দত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এটা হল সাধারণ মান্তবের পক্ষে। কিন্তু ঠাকুরের পক্ষে সে সভ্য কি ছিল ৷ সভ্যকে যে ভিনি ধরেছিলেন তা নয়, সত্য ধরেছিল জাঁকে। যেমন নিজে বলেছেন,--্যে বাবার হাত ধরে চলে তার পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে, কিছু বাবা যার হাত ধরেন দে পড়ে না। দৃষ্টান্ত-ঠাকুর গেছেন

নবৰীপে। মহাপ্রভুর জায়গা দর্শন করতে। কিছ কোন উদ্দাপনা তার মনেতে জাগছে না। বললেন, এখানে এলাম কিদেব জন্ম । এখানে তো কোন উদ্দীপনা জাগছে না। ভাবপরে নৌকো করে যখন ফিরছেন,—গঙ্গাবক্ষে,—তথন হঠাৎ বলছেন, এইবে এলোরে এলোরে। ভিনি দেখতে পাচ্ছেন মহাপ্রভু এক নিভাানন চলন ষেন তাঁর দিকে এগিলে আসছেন। অতঃপব ইতিহাসের পাতা উল্টে আমবা জানতে পারি যে, মহাপ্রভূব জন্মস্থান যেটি ছিল সে জন্মস্থানটি ধুয়ে গঙ্গাগর্ভে চলে গেছে। স্থানবাং নবদ্বীপে মহাপ্রভুব উদ্বীপনা যদিও তিনি পাননি, পেলেন তিনি গঙ্গাগর্ত। সত্য তাঁকে জানিলে দিল যে আমি এই। তাঁকে কণ্ট করে পতাটাকে জানতে হয়নি। সভা তাঁকে ধরেছিল হাভ, সভাই তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি গেলেন মল্লিকদের বাড়িতে। শন্তু মল্লিক মশাই তাঁকে বললেন যে, তুমি পেটের ব্যথায় ভুগছ, যাবার সময এই ওয়ুধটুকু আমাব কাচ থেকে নিয়ে যেও। এথন, কাৰ্ষোপলক্ষে শস্তবাৰু বাড়ির ভিতৰে ঢ়কে পড়েছেন, আর ফিবছেন না, দেরি हाप्र यांटकः। ठीकृत्रक कानीमिन्निरत फिरत আগতে হবে। স্থতরাং তিনি ভাবলেন---ওই তো ওষুধের মোডকটা রয়েছে, শস্ত তো এইটে দিতে চেয়েছিল। সেইটে তুলে নিলেই তো হল। সেইটে তুলে নিলেন তিনি হাতে। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে তিনি আর রাস্তা দেখতে পান না। সামাশ্য একটুথানি দূরে কালী-মন্দির থেকে, রাত্তে চলা এমন কোন অস্থবিধা नम्. किन्द्र यज्हे कानीभिन्तरतत पिरक अगिरम যেতে চাচ্ছেন পা তাঁর চলে যাচ্ছে পাশে ডেনের मिटकः वादवाव (ठष्टे। कदरलमः। किन्द्र मिटव যথন শস্ত্বাবুর বাড়ির দিকে তাকাচ্ছেন-স্ব পরিষ্কার। তথন বুঝলেন, তাই তো, এতো

মিথাচার হযে গেছে। শস্তু বলেছিল ভার হাত থেকে নিতে, আমি ভো হাত থেকে নিইনি। স্কুলাং ফিরে এদে আনার শস্তুবাবুর বাড়িতে পৌচলেন, তথন ভিতরে সরাই চলে গেছে। বাইরে দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে মোড়কটি ভিতরে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই ভোমাদের ওয়ুন বইলো গো।' তারপরে যথন ফিরলেন দক্ষিণেরবের দিকে সব পরিস্কার দেখতে পাছেন। তিনি ফিরে এলেন দক্ষিণেরবে। এই হল,—সভ্য তাঁকে ধরেছিল। সভ্য তাঁকে সভ্যপপেতে পরিচালিত করেছিল। দেই কথাই যেনা নিজের জীবনেতে তিনি থক্তব করেছিলেন—ভক্তি, সভ্য—ভাবই কথা তিনি বলে গেতেন আমাদের গ্রহণ করতে।

আব বলেছেন তিনি — সবলতা। নিশ্ব মতো সবল হতে হবে। মা বলেছেন, ও ধবে জুলু, ও ঠিক ধরে বেথেছে সেথানে জ্ল। মা বলেছেন, ও তোব দাদা— নে কামাবই ভোক আব কুমোবই হোক না কেন, আলগেব ছেলে হলেও দে একপাতে বদে খাবে কেননা মা বলেছে দাদা। এই সরলতা। তিনি যাজেন গাড়ি কবে কলকাতায়। কে বলেছিল শ্বতেব হিম মাখায় লাগালে শ্বীর বেশ ভাল হয়। মাথা বের করে খুব শ্বতের হিম লাগালেন, তারপরে স্দিকানি। এই ছিল তাঁর দ্বলতা। তাঁর বাবাও ছিলেন তেমনি স্বল। স্বল না হলে স্বল ভগবানকে লাভ করতে পারা যায় না।

আরও কয়েকটি কগা আমি আপনাদের দংক্ষেপে বলছি। কত কথাই তিনি বলে গেছেন! তিনি বলেছেন—সাধনার উপায় স্বরূপে সাধুসঙ্গ করা, সংগ্রন্থ পাঠ করার কথা। ভক্তদের তিনি দেগুলো শিথিয়েছেন, তিনি দেগুলো শিথিয়েছেন।

দত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভগবানকে লাভ করে তার মনে আকাজ্ঞা জাগল যে, আমি ভক্তদের

নিয়ে থাকব। সংসারীদের কথা ভনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল—আর কতদিন ধরে চলে। মা তাঁকে বললেন যে, ভোর ভক্তরাও আসবে, তাদের দঙ্গে তুই কথাবার্তা বলতে পারবি। কিন্তু তারা তে। আসছে না তথনও, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ভাই কৃঠির ছাতে সন্ধোর সময় উঠে ডাকছেন,— ওরে কে কোণায় আছিন তোবা আগ। ভক্তরা সেই আহ্বান গুনলেন, তাদের প্রাণে জাগল আকৃতি। ভক্তরা ক্রমে ক্রমে দেখানে এদে উপস্থিত হলেন। তাদের তিনি দিনরাত নানা ভাবেতে সাধনার পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা শোনাতে লাগলেন, যা কথামূততে প্ৰকাশিত হয়েছে, লীলাপ্রদঙ্গেতেও লিখিত হয়েছে, যা স্বামীজী তাঁর নানারকম বক্তৃতাতে ব্যাথ্যাকরে-ছেন।—এই দবটা মিলেই হল শ্রীরামক্লঞ্চের বাণী। ভাষ কথামত নিয়ে নয়—ঐ লীলাপ্রসঙ্গ নিয়ে এবং সামীজীব বাণী ও রচনা-স্বটা নিয়েই হল শ্রীরামক্রফেব বাণাও তাঁর বক্তবা।

তিনি আবার রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠা কবলেন কাশীপুরে। তিনি ভাদের গেক্যা বস্ত্র দিলেন, তাদের ভিক্ষা করালেন এবং নরেন্দ্রনাথকে নেতা-রূপে স্থির করে তিনি তাকে নানারক্ম পরামর্শ দিলেন,—কিভাবে সংঘ গড়তে হবে, কিভাবে ভাইদের ধরে রাগতে হবে।

ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি তাদের সংসঙ্গ দান করতে লাগলেন। নানারক্ষ কীওনাদিতে তিনি যোগ দিতে লাগলেন। নাচেন, গান করেন, মুভ্যুভিঃ সমাপ্তি হয়। তার অবস্থা দেখে ব্রাক্ষসমাজের প্রভাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একদিন বলেছিলেন, 'বাবা এ যেন ভতে পাওয়া।' আর দৃষ্টান্ত তো সংসারে খুঁজে পাওয়া গেল না-- এইজন্ম ভূতে পাওয়া। ভগবান এমন ভাবেতে তাকে ধরে বদেছেন যে, এ জগতের কোন হ'শই নেই। একেবারে ঈশবেই তিনি মত। এই যে মত হয়ে যাওয়া, এই ভাব শ্রীরাম-ক্বফ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেনেন তার জীবনেতে যে, না মাতলে.—ভগবানকে পাবার জন্ম এমনি করে সর্বস্থহীন হয়ে সর্বহারা হয়ে তাঁকে প্রাণপণে না ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। এইভাবেতে তিনি তাঁর জীবনেতে যা উপলব্ধ বস্তু, নানা-

ভাবেতে প্রচার করলেন। এবং তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন মাণ্টার মশাইকে, নরেন্দ্রনাথকে, ষামী সারদানন্দকে, স্বামী ব্রনানন্দ ইত্যাদি আরও অনেক বড় বড ভক্তদেব, যারা তাদের অমুভূতি, তাঁদের শোনা কথা সমস্ত লিপিবদ্ধ করে রেথে গেছেন, ব্যাখ্যা করে গেছেন, বলে দিয়ে গেছেন।—সেই সমস্ত থেকেই অঃমরা আজ শ্রীরামক্বফের পরিচয় পাচ্ছি নানাভাবেতে। তাই বলছিলাম পাল্ছি, আপনারা আবও পাবেন। আমি যতটুকু বললুম, তাতে আপনার৷ দকলেই বলবেন, শ্রীরামরুফ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। আরও অনেক কিছুই আছে। সত্যিই তো তাই। গোড়াতেই ভো বলেছি। কতটুকু আমি বুঝেছি, আর কভটুকু আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারি এ দংক্ষিপ্ত বক্তৃতাতে। এ সম্ভবপর নয়। তার জীবন, যতদিন যাবে, যত বছব যাবে, যত যুগযুগান্ত যাবে, ভতে৷ আরও বেশি প্রকাশিত হতে থাকবে। তার জীবনের পূর্ণ ভাৎপর্য গ্রহণ করতে মানবের দহস্র দহস্র বৎসর লেগে যাবে। আজও মীশুখীট বেঁচে আছেন, আজও মহমদ বেঁচে আছেন, আজও বুদ্ধ বেঁচে <u>শী</u>বামচল—এথনও তারা ঐীকৃষ্ণ, রয়েছেন এবং থাকবেন। তাঁর। থাকবেন আরও সহস্র সহস্র বৎসর ধরে। শ্রীরামক্নফের নাণী এবং তার জীবন এইমাত্র তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে—চলবে আরও কত দৃহত্র দৃহত্র বৎসর ধরে। তিনি বলেছিলেন ঘরে ঘরে তার ছবির পুজে। হবে। আমবা দেখতে পাচ্ছি আপনারা আরও দেখতে পাবেন, কত ঘরে কত গ্রামে, কত শহরে, কত জায়গায় নানারকমভাবে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ভক্ত দমাগম হচ্ছে, ভারপ্রচার হচ্ছে। আরও কত হবে। সহয়ে সহস্র ব্যক্তি দীক্ষাৰ জন্ম লালায়িত হয়ে আপনা থেকে ছুটে আদছে !—এ-স্ব কার প্রেরণা ? এ তারই প্রেরণা। ধেমন মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ বলতেন, তিনিই তার ভক্তদের নিয়ে আসেন আর আমি তাদের সকলকে তারই শ্রীচরণে অপুণ করে দিই। এ-সব তারই কাজ। শ্রীরামক্বফ এ-সব লীলা করে যাচ্ছেন। এই কটি কথা বলে আমি আপনাদের কাছ থেকে আজকে বিদায় গ্রহণ করছি। ধ্রুবাদ।

# 'খণ্ডন–ভব-বন্ধন জগ–বন্দন বন্দি তোমায়'

## শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ-প্রেম্কারে সম্মানিত খ্যাতনামা গ্রুপকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। আনন্দ্রাজার প্রিকার সহ-সম্পাদক।

কথামৃতের শেষ পরিচ্ছেদে এসে প্রাণটা ছত্ত করে ওঠে। ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে টাঙানো গৌর নিতাইয়ের ছবি একথানা বেশি ছিল। গৌর নিতাই সপার্যদ নবদ্বীপে সংকীর্তন করছেন। রামলাল শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন, 'তা হলে ছবিথানি এই এঁকে মাস্টারকেই দিলাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আত্থা, তা বেশ।'

সব ছাডার পালা। যাকে যা দেবাব আছে সব দিয়ে যাদেছন একে একে। যা বলার আছে সব বলে যাছেন।

ঠাকুর হঠাৎ একদিন মৌনী হলেন। সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টা পাইছ। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। ১১ অফল ১৮৮৫ এটার্যা আগের দিন গেছে অমাবস্থা। শ্রীম লিথছেন: শ্রীরাম্কক্ষের অস্থারে সঞ্চার হইয়াছে। তিনি কি জানিতে পারিয়াছেন যে, শাঁদ্র তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন! জগন্মাতার ক্রোড়ে আবার গিয়া বদিবেন? তাই কি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন? তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা কাদিতেছেন। রাখাল ও লাটু কাদিতেছেন। বাগবাজারের ব্রাহ্মণী এই সময় আদিয়াছিলেন, তিনিও কাদিতেছেন। ভক্তেবা মাঝে জিজ্ঞাস) করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়া থাকিবেন ?'

শ্রীরামক্বফকে বিবে যে লীল। শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়ে আগছে। এইবার প্রদীপ একদিন নিববে। কাল চলে যাবে ইতিহাসের গর্ভে। জারই ইঙ্গিত দর্বত্ত। শ্রীম লিথছেন: 'শ্রীরামক্বফ —রোগ সারাবার কথা বলতে পারি না। আবার ইদানীং সেব্য-সেবক ভাব কম পড়ে

যাচ্ছে। একবার বলি মা তরবারির থাপটা একটু মেরামত করে দাও; কিন্তু ওরূপ প্রার্থনা কম পড়ে যাচ্ছে, আজকাল আমিটা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখছি তিনিই এই থোলটার ভিত্তব রয়েছেন।'

এই কথার পর ঠাকুরের অন্থাতি নিমে গোষামীজীর কীর্তন শুক্ত হল। অন্থাতি নেওয়ার কাবণ, ঠাকুর অন্থাছ। কীর্তন হলেই ভাবাবেশ হবে। ভাবাবেশ হলেই গলায় চাপ পড়বে। কীর্তন শুনতে শুনতে ঠাকুর মথারীতি ভাবাবিষ্ট হলেন। দাঁড়িয়ে উঠে শুক্ত করে দিলেন ভক্তসঙ্গে নতা। রাথাল ডাক্তার শ্রীময়ের সঙ্গে এসেছিলেন ঠাকুরের চিকিৎসার জক্তে। তাঁরা ঠাকুরের ভাবাবেশ দেখলেন। তাঁর ভাড়াটিয়া গাড়ি অপেক্ষা করছে বাইরে। কলকাভায় ফিরতে হবে। উঠে পড়লেন। একে একে প্রশাম সেরে বিদায়ের পাল।।

শ্রীরামরুফ সঙ্গেছে মান্টাবকে বললেন, 'তুমি কি থেয়েছ ''

এ হল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বরের কথা। এরপর আর মাত্র একটি দিন। বুং-স্পতিবার ২৪ সেপ্টেম্বর। পূর্ণিমার রাত। শ্রীরামক্ষণ তাঁর ঘরের ছোট থাটটির উপর বদে আছেন। মান্টার প্রভৃতি ভক্তেরা বদে আছেন মেঝেতে। গলার জন্মে ঠাকুর কিছুটা কাতর।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলছেন, 'এক একবার ভাবি দেহটা গোল মাত্র। দেই অথও (সচ্চিদানন্দ) বই আর কিছু নাই।'

কথামূতের মূলপর্ব লেষ হচ্ছে এইভাবে:
'তা হলে ছবিথানি এঁকেই (মাস্টারকে) দিলাম'
—--রামলাল এই কথা বলতে বলতে দেয়ালে

টাঙানো ঠাকুরের অতি প্রিয় ছবিখানি খুলে নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে গৌর নিভাইয়ের ছবি একথানা বেশি ছিল: গৌর নিভাই সপার্যদ নবছাপে সংকীউন করছেন।

ঠাকুব বললেন, 'আচ্ছা তা বেশ।'

এরপর সামান্ত একটু সংযোজন, 'ঠাকুর কয়েকদিন প্রতাপের উষধ থাইতেছেন। গভীর রাত্রে উঠিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণ আইটাই করি-তেছে। হরিশ সেবা করেন, ঐ ঘরেই ছিলেন; বাখালও আছেন; শ্রীগৃক্ত রামলাল বাহিরে বাবান্দায় শুইয়া আছেন। ঠাকুব পরে বলিলেন, "প্রাণ আইটাই করাতে হরিশকে জড়াতে ইচ্ছে হল; মধ্যম নারায়ণ ডেল দেওয়াতে ভাল হলাম তথ্য আবার নাচতে লাগলাম।"

'সমাপ্ত' লেথার অপূর্ব এক লীলাব সমাপ্তি। এর পরেই পরিশিষ্ট। 'বরাহনগর মঠ। শ্রীযুক্ত নরেক্র, রাথাল প্রভৃতি আজ প্রনিবরাজির উপবাদ করিয়া আছেন। তুই দিন পবে ঠাকুরের জয়তিথি পূজা হইবে। বরাহনগর মঠ দবে পাচ মাদ স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্জ নিত্যগামে বেশীদিন যান নাই। ''আজ সোমবার প্রশিবরাজি, ২১শে ফেব্রুআরি ১৮৮৭।' পূজা শেষ হইয়া গেল। শর্থ তানপুরা লইয়া গান গাইতেছেন—

শিব শন্ধর বম্ বম্ (ভোলা)
কৈলাদপতি মহাবাজরাজ !…

'নরেন্দ্র কলিকাতা হইতে এইমাত্র আদিয়াছেন। এখনও স্নান করেন নাই। কালী নরেন্দ্রকে জিজ্ঞানা করিলেন, মোকদমার কি থবর ?

'নরেন্দ্র (বিরক্ত হট্রা)—তোদের ওসব কথায় কাজ কি ?

'নরেন্দ্র ভাষাক খাইতেছেন ও মাস্টার প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন:

<sup>"কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ নাকরলে হবে ন।।</sup>

কামিনী নরকশু ছারম্। যত লোক স্ত্রীলোকের বদা। শিব আরে কৃষ্ণ এঁদের আলাদা কথা। শক্তিকে শিব দাসী করে রেথেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংসার করেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন নির্ভিগ্ন। — ক্ষম করে বুলাবন কেমন ত্যাগ করলেন!"

কথামৃতের এই পর্বায়টি উল্লেখ করলাম ছাটি
কারণে। প্রথম কারণ, আমর। যে লীলায় প্রত্যক্ষ
আংশ নিতে পারিনি বা নিলেও দেহরূপ বদলাতে
বদলাতে বর্তমানের নামরূপে এদে বিশ্বত, সেই
লীলার অমৃত স্থাদে কথামৃত জমজমাট। ঠাকুর,
পরম ভক্ত শীমর মাধ্যমে অক্ষরের মালাস স্তর্ক
করে রেথে গেছেন, সেই কাল, সেই ভাব, সেই
আন্দোলনকে। ঠাকুরের ইাটাচলা, ওঠাবদা,
ফিরে তাকানো, কথা বলা, হাত নাড়া, ক্ষণে
ক্ষণে ভক্তদের আসা যাওয়া, নিজের ঘর থেকে
বেরিয়ের কাষ্ঠপাত্কার শন্দ তুলে মা ভবতাবিশীর
মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টাবাদন, পঞ্চবটাতে ঘুরে বেড়ানো,
ভক্তমঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গ, আবতির কাসর ঘণ্টা,
কথামৃতের হই মলাটে চিরকালেব জত্যে বন্দী
হয়ে আছে। আজও জীবস্ত।

দ্বিতীয় কারণ, ঠাকুর যেই নিতাধামে আরোহণ করলেন দক্ষিণের্ব যেন ফাঁকা হয়ে গেল। 'নন্দকুল চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।' পদরজে অথবা নৌকাপথে কি ফিটনে চড়ে, দূর দূর থেকে ভক্তরা আর আদেন না। মা আছেন; কিন্তু সেই পঞ্চবটীব সাধনপীঠের প্রাণপুকর ফিরে গেছেন অমর্ভালোকে। দেবী আছেন; কিন্তু তাঁকে জাগ্রত করার সাধকপ্রবর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তীর্থ আছে, শ্বতি আছে, লীলা নেই। অন্তরঙ্গ পার্গদ বারা ছিলেন, তাঁদের সেই মুহর্তের শৃন্ধতা তৃংসহ। সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন। কোথায় তাঁরা দানা বাঁধবেন। বরাহনগরের জীর্ণ কুটিতে তাঁরা সমনেত হয়েছেন, ঠাকুরের পট প্রতিত তাঁরা সমনেত হয়েছেন, ঠাকুরের পট প্রতিষ্ঠা হয়েছে, পুজার্চনাদিও হচ্ছে, সাধন-

ভদ্ধনের ও কমতি নেই; কিন্তু কারুরই মন বদছে না। যিনি চলে গেলেন তাঁব তো কোনও বিতীয় হয় না। কথামূতেৰ পরিশিষ্টাংশ যেন দীর্ঘ একটি বিলাপের মতো। সম্ভানদের খনেকটা দিশাহাবা অবস্থা।

ठीकृत नामक्र एकत 'हाका माहि आत माहि টাকা' ভাবেৰ দঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আত্মদর্শন, 'যা পাবি তা বদে পাবি, থোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' 'গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।' তিনি কিছু প্রতিষ্ঠা কবে যাননি। বিশেষ কোন মত, বিশেষ কোন পথ, বিশিষ্ট কোন অর্জাব। বেছে বেছে, আধার বুঝে, দশ-বারটি বৈরাগাবান মুনকের অন্তবে বীত্র কেলে গিয়েছিলেন। এ-গেন তাঁব নিজেরই 'প্যারেবল্দ'-এর ধাবা অসুদর্গ। পাথি ঠোটে করে বীজ নিয়ে যেথানে সেথানে ফেলে। কোনটা পাথরে পডল. কোনটা পড়ল জলে, কোনটা মক্জুমিতে, ঠিক জায়গায় যেটি পড়ল, সেইটিই অঙ্কৃবিত হল, धीरत धीरत পরিণত হল বিশাল বুকে। মঠ, মন্দির, মদজিদ অথবা কোন অর্ডারে ঠাকুব নিজেকে জড়াতে চাননি। তাঁর অসাধাবণ মতবাদ--্যত মত তত পথ।

> 'যথা নদীনাং বহবোহস্বেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।'

আমার মত, আমার পথ বলে থারা দক্ত করতেন, ঠাকুর মুচকি হেদে বলতেন, ওরে, ও যে মতুয়ার বৃদ্ধি।

'যদি হ্বদর মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ করতে চাও, অধু ভোঁ ভোঁ করে শাক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তভাজি কর, মন ভজ হলে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগারজন চামচিকে একাদশ ইপ্রিয়—পাচ জ্ঞানেজিয়, পাঁচ কর্মেজিয় আরু মন।

আগে মাধব প্রতিষ্ঠা—তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেক্চার দাও! আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে বন্ধ ভোল, তারপর অগ্য কাজ। কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, ত্-চারটে কথা শিথেই অমনি লেক্চার! লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পার তাহলে লোক-শিক্ষা দিতে পারে।

'তক্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলস্ক যঃ। পশ্যত্যক্লতবৃদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি তুর্মতিঃ॥'

তিনি নিজে দম্মূল, সাধারণের থেকেও
সাধারণ মামুস ছিলেন। ব্রুতেই দিতেন না,
তিনি অবতার। দক্ষিণেশ্বে এসে কেউ ধর্মকণা,
তর্কথা শুনতে চাইলে, লহ্মায় দেখে নিতেন
আধারটি কেমন। যেই দেখতেন মতুমা, অমনি
বলতেন, যাও না যাও, ওই মন্দিরে মা ভবতারিণী
আছেন, পঞ্চটী, বেলভেলা, গন্ধা, বিশ্ভিং ভাগো,
সিনারি দেখ।

ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব ছিল না, টাটে বদে গুরু-গিরি করার। তিনি দার জানতেন, ঈথর মন দেখেন। মুখে এক, মনে আর এক, ও চলবে না। 'লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমূদ্যঃ ক্ষীণকল্মধাঃ।

ছিন্নলৈধ। যতাত্মানঃ দৰ্বভূতহিতে রতাঃ ।
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতদাম্।
অভিতো ব্রন্ধনিবাণং বর্ততে বিদিভাত্মনাম্ ॥

তাঁর কাছে অনেকে এসেছেন, একবার, ত্বার, বহুবার, দর্শন হয়েছে, প্রবার হয়েছে, এ দের মধ্যে মাত্র ক্ষেক্ষনই 'ইনার-অর্ডারে' স্থান পেয়েছিলেন। মায়ের পায়ে দেবার জল্ঞে বেছে বেছে তুলে নিয়েছিলেন মাত্র করেকজনকে। তাঁদের তিনটানকে একটান করে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলতেন, 'তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের ওপর, মায়ের সম্ভানের ওপর, আর স্তার পতির ওপর টান। এই তিন

টান যদি কারও একদঙ্গে হয়, সেই টানেব জোরে ঈশ্বকে লাভ করতে পারে।'

ঠাকুর বাঁদের তুলে নিয়েছিলেন, তাঁদের তিনটান এক হয়ে শীরামক্তফের দিকেই ধাবিত হয়েছিল।

'তেজন্তরস্তি তরদা ত্রি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ রাগে কতে ঋতপথে ত্রি বামক্ষে। মর্ত্যামূতং তব পদং মবণোমিনাশং তত্মাত্মেব শরণং মম দীনবদ্ধো!'

ঠাকুর একদিন খ্রীমকে বলেছিলেন, 'দেখ, চাষারা হাটে গল কিনতে যায়; তারা ভাল গল, মন্দ গল বেশ চেনে। লাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গল লাভে হাত দিলে ভারে পড়ে, দে গল কেনে না। যে গল লাভে হাত দিলে ভিড়িং-মিড়িং কবে লাফিয়ে উঠে, দেই গলকেই পছল করে। নরেন্দ্র দেই গলর জাত; ভিতরে থ্ব ভেজ!' ঠাকুর হাদছেন আর বলছেন, 'আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার, খ্যাট নাই, জোব নাই, ভ্যাৎ ভাৎ করছে।'

ঠাকুরের ভাব আর স্বামীজীর তেজ ত্য়ে মিলে সার। বিশ্বে যে ভাবান্দোলন হয়ে গেল তার কি কোনও তুলনা আছে ? অবতার পুরুষরা এই ভাবেই একটা প্লাবন স্বাস্ট করে দিয়ে যান। গৌতম বৃদ্ধ করেছিলেন। খ্রীচৈডক্স করেছিলেন। করেছিলেন খ্রীবামক্ষয়।

'অযুত কণ্ঠে বন্দনা-গীতি ভূবন ভরিয়া উঠিছে, ( তব ) অমিয় বারজা দেশ দেশাস্তবে

স্থদয়ে হৃদয়ে পশিছে।' গীতায় ভগবান বলছেন.

'নাদভো বিশ্বতে ভাবে৷ নাভাবে৷

বিশ্বতে দতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোইস্কল্পন্যাক্তবৃদ্শিতিঃ॥' শ্রীরামকৃষ্ণ এই দত্যেই স্থিত হয়েছিলেন, 'যা নাই—ভা হ'তে কিছু হল না প্ৰকাশ, থাকে যদি—কিছুতেই নাই ভাৱ নাশ।'

তিনি ছিলেন। তিনি আছেন। তিনি
দত্য অবিনাশী। ঠাকুবেন দার কথা ছিল,
ঈশবেব জন্তে ব্যাকুলভা। 'এই ব্যাকুলভা।
যে পণেই যাও, হিন্দু, মুদলমান, প্রীষ্টান,
শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও, ঐ ব্যাকুলভা
নিয়েই কথা। তিনি তে৷ অন্তর্গামী, ভুল পণে
গিয়ে পড়লেও দোষ নাই—যদি ব্যাকুলভা
থাকে। তিনিই আবার ভাল পথে তুলে
লন। আর দব পথেই ভুল আছে। দক্রাই
মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক থাচ্ছে, কিন্তু
কারও ঘড়ি ঠিক যায়না। তা বলে কাক কাজ
আটকায়না। ব্যাকুলভা থাকলে দাধুদক জুটে
যায়, দাধুদকে নিজের ঘড়ি অনেবটা ঠিক করে
লওয়া যায়।'

ঠাকুর বড আয়ে।জন কবে দেহধারণ কবেছিলেন। ঠাকুরের কথান, মা, আমি কি থেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব ? মা, কামিনীকাঞ্চনভ্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকব!'

একান্তে দক্ষিণেশ্বরে নবেক্রের দক্ষে ঠাকুবের এই সব কথা হয়েছিল। এরপব শ্রীরামক্রঞ্চ নরেক্রকে বলছেন, 'তুই রাত্রে এসে আমাণ তুললি, আর আমায় বললি, "আমি এসেছি।"'

শ্রীরামরুষ্ণ স্বামীজীকে তথম। দিয়ে গিয়ে-ছিলেন। শ্রীমকে একদিন একথানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষা দেবে।'

নরেক্র পরে গুনে ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আমি ওসব পারব না।'

ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোর ঘাড় করবে।' তিরোধানের পর সন্তানেরা যে একটু বিপদে পড়বে ঠাকুর মানসচক্ষে তা দেখেছিলেন। দেখে শ্রীমকে একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, ভাই শরীর ত্যাগ করতে একটু কষ্ট হচ্ছে।'

তিরোধানের অব্যবহিত পবের অবস্থা শ্রীম
লিখে গেছেন। নরেক্রনাথ তথনও বিশ্বজয়ী বীর
বিবেকানল হননি। বিশ্বাস অবিশাসের দোলায়
ছলছেন। গুকজাতাদের দায়িও নিয়ে কথন
বরাংনগর মঠে, কথন কলকাতায়। অর্থকট,
নানা সংশয়। ঠাকুরের অনন্ত পরীক্ষা চলেছে।
'তুই পারবি না, গোব ঘাড় পাববে।'

'যোগ-ভোগ, গাহস্থা-সন্নাদ, জপ-ভপ, ধন-উপার্জন,

ব্রত ত্যাগ তপস্থা কঠোর, দ্ব মর্ম দেখেছি এবার ;

জেনেছি স্থের নাহি লেশ, শবীরধারণ বিজয়ন

যত উচ্চ তোমাল জন্ম, তত ছঃথ জানিহ নিশ্চয় !'

শ্রীম নিখাছেন: 'জু-ভিনজনের ফিরিয়া যাইবার বাড়ী ছিল না। প্ৰেন্দ্ৰ তাঁহাদেব বলিলেন, ভাই ভোমলা আৰু কোলা যাবে, একটা বাদা করা যাক। তোমবাও থাকবে আর আমাদেরও ব্রুড়াবার একটা স্থান চাই। তা না হলে সংসারে এরকম করে রাভ দিন কেমন করে থাকব। পেইখানে ভোমর। গিয়ে থাক। আমি কাশী-পুরের বাগানে ঠাকুবের সেবার জন্মে যৎকিঞ্চিৎ দিতাম। একণে তাহাতে বাদা খরচা চলিবে। स्ट्रिस अथम असम हरे अक मान होका जिल করিয়া দিতেন ৷ ক্রমে ধেমন মঠে অক্তাক্ত ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, পঞ্চাশ, যাট করিয়া দিতে লাগিলেন। শেষে ১০০ টাকা পর্যন্ত দিতেন। বরাহনগরে যে বাড়ী লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও ট্যাক্স ১১ টাকা। পাচক ব্রাক্ষণের মাহিনা ৬ টাকা, আর বাকী ভালভাতের খরচ।'

শ্রীরামরুষ্ণ স্পর্ভারের এই শুরু। শ্রীম লিখছেন: 'ধন্ম স্থ্রেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া। তোমার সাধুইচ্ছায় এই আশ্রম হইল।
তোমাকে যদ্ধরূপ করিয়া ঠাকুর প্রীরামরুঞ্
তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ মূর্তিমান
করিলেন। কোমার-বৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্মান করিলেন। কোমার-বৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্ম জীবের
সম্মুথে প্রকাশ করিলেন। ভাই তোমার ঋণ
কে ভূলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের
ন্তায় পাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন,
তুমি কথন আদিবে। আদ্ধ বাড়ীভাড়া দিতে
সব টাকা গিয়াছে—আদ্ধ থাবার কিছু নাই—
কথন তুমি আদিবে—আদিয়া ভাইদের থাবার
বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তোমার অরুত্রিম স্নেহ
প্ররণ করিলে কে না অশ্রবারি বিদর্জন করিবে।'

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীলা পাঠকের সামনে ঠাকুরের তিরোধান আর নরেক্রের স্থামী বিবেকানন্দ হবার মাঝথানের কয়েকটি বছর যেন শৃক্ততায় ভরা। শ্রীম প্রথম দিকের সংগ্রামের চিত্র যথন যেমন স্থবিধে কথামুতের পরিশিষ্টাংশে লিপিবদ্ধ করেছেন ঠিকই, তবে বেশ বোঝা যায় প্রাণ-পুক্ষমের প্রয়াণে তিনিও ধীরে ধীরে অন্তমুর্থী হয়ে আদছেন। অন্তরে তাঁকে আদন দিয়ে ময় হয়ে পড়েছেন। তথন তাঁকে আদন দিয়ে ময়

'My Soul, in everything and yet beyond everything, you must find your rest in the Lord, for He is the eternal rest of the Saints'.

বার কাজ তিনি ঠিকই করিয়ে নেন। অন্ন ব্যবধান, তার পরেই অনবস্থ আর একটি লীলা কাহিনী—'স্বামি-শিশ্য-সংবাদ'। লিপিকার আর এক গৃহী-সাধক, গ্রীযুক্ত শরচক্তর চক্রবর্তী। ঠাকুর-রুপা করেছিলেন শ্রীমকে। স্বামীজী রূপা করলেন, শরচক্রকে। শ্রীমর প্রথম দর্শনের কাহিনী বড় অপূর্ব। 'বসম্ভকাল, ইংরাজী ১৮৮২ খ্রীষ্টান্সের ফেক্ত্রভারী মাদ।' 'মাষ্টার সিধু [বরাহনগরের সিজেশ্বর মন্ত্রুমণার]র সঙ্গে বরাহনগরের এ বাগানে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এগানে (দক্ষিণেশনে) আসিয়া পড়িয়াছেন।'

শ্রীম অবাক হয়ে দেখছেন, এক ঘর লোক সম্পূর্ণ নিস্তর। তাঁর। ঠাকুরের কথামৃত পান কবছেন। 'ঠাকুর ভক্তপোশে বসিয়া পূর্বাস্ম হইয়া সহাস্মবদনে হরিকথা কহিতেছেন।'

বিতীয় দর্শনে, ঠাকুরের ঘব বদ ছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে বুলে।

শ্রীম প্রশ্ন করলেন—'ইাগা, সাধুটি কি এথন এব ভিতর আছেন ?'
বুদ্দে—হাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন।
মাস্টার—ইনি, এখানে কডদিন আছেন?
বুদ্দে—ডা অনেকদিন আছেন।
মাস্টার—আছে। ইনি কি খুব বইটই পড়েন?
বুদ্দে—আরে বাবা বইটই। সব ওঁর মুধে।

১৮৮২ আর ১৮৯৭, পানেব বছরের ব্যবধান।
স্থান, নির্জন, নিরালা, দক্ষিণেশ্বর নয়, থাদ
কলকাতা। বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়েব
বাড়ি। আর সেই বসন্তকাল। ফেব্রুআরি মাদ।
নরেক্রনাথ স্থামা বিবেকানল। বিলেত থেকে সবে
তিন-চারদিন হল ফিরেছেন। প্রিয়নাথবার্ব
বাড়িতে মধ্যাহুভোজনের নিমন্ত্রণ। স্থামী
তুরীয়ানল শরচ্চন্তরকে স্থামীজীর সামনে উপস্থিত
করলেন। শবচ্চন্দ্র স্থামীজীর সেই দিব্যকান্তির
কোনও বর্ণনা দেননি। ঠাকুর বাঁকে বলতেন,
নিরেনের অথতের হর।

স্বামীক্ষী ছিলেন, 'অল ফোর্স', দীপ্ত অগ্নিলিখা। সংস্কৃতে সম্ভাষণ করলেন। সাধু নাগমহালয়ের কুললাদি জিজ্ঞেস করলেন। স্বামীক্ষী 'কিউফিট'র চেয়ে প্রকৃত মাহ্মব চাইতেন। কামিনীকাঞ্চনভ্যাগী, সবিবেক কর্মী। শিশ্বকে বললেন: 'মা ভৈট বিদ্বস্তব নাস্থ্যপায়ঃ সংসারসিমোক্তরণেহজ্ঞাপায়ঃ। থেনৈব সাতা যতগ্রোহতা পারং তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥'

—হে বিবন্! ভয় পেষো না, ভোমার বিনাশ নেই, দংদার-দাগর পার হবার উপায় আছে। যে পথ অবলম্বন করে শুদ্ধগত্ত যোগী এই দংদার-দাগর পার হয়েছেন দেই পথের নির্দেশ ভোমায় আমি দিচ্ছি।

ঠাকুর শ্রীমকে অন্যভাবে বলেছিলেন, অনেক নরম কবে সহজ কবে। প্রথমে জিজ্ঞেদ করেছিলেন, বিয়ে করেছিদ ? শ্রীম যেই বললেন, হাা, ঠাকুর হতাশ হবে বললেন, যাঃ। প্রথম ধান্ধা। ছেলে হয়েছে জনে, দ্বিতীয় ধান্ধা। শ্রম ব্রুডে পারছেন, ধীরে ধীরে ঠাকুর তাঁর অহংকার চুর্ণ করে দিচ্ছেন। শেষে পথও বাতলে দিলেন রুপা করে—'তেল হাতে মেথে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। তানা হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। দ্বীরে ভক্তিরপ তেল লাভ কবে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।'

ষামীজী শরচ্চক্রকে শঙ্করাচার্দের 'বিবেকচুড়ামণি' পাঠ করতে বললেন। দেখিয়ে দিলেন
বেদান্তের পথ। নিজেব পথ। ঠাকুর বলতেন
রন্দেবশে, স্বামীজী বলতেন, 'আমাদের ভেডর
অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ।' আর
'চেডনের লক্ষণ কি ?' 'প্রকৃতির বিহুদ্দে বিজোহ।'
'যেথানে struggle, যেথানে rebellion,
সেথানেই জীবনের চিহ্ন, দেখানেই চৈতক্তের
বিকাশ।' রস বশ নয়। একেবারে বিজোহ।
স্বামীজী শিক্সকে বললেন, 'সকলকে গিয়ে
বল্—"ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না; সকল অভাব,
সকল ছঃথ ঘুচাবার শক্তি ভোষাদের নিজের
ভিতর রয়েছে, একখা বিখাদ করো, তাহলেই
উ শক্তি জেগে উঠবে।" ঐকথা সকলকে বল

এবং সেই সঙ্গে দাদা কথায় বিজ্ঞান দর্শন ভূগোল ও ইতিহাসের মূল কথাগুলি mass-এর ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি Centre তৈয়ার করব—প্রথম তাদের শেখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ করাব, মতলব করেছি।'

দক্ষিণেশ্বরে মা তব তারিণী, ধূপ, ধূনো, আরতি, ধ্যান, প্রাণাযাম। প্রাণপুরুষ ঠাকুর নিতাধামে। সময় এগিয়ে গেছে পনেব বছর। স্বামীজী পাশ্চাত্য কাঁপিয়ে এদেছেন। মেটিরিয়ালিস্টদের কাছে চাইতে যাননি, দিতে গিগেছিলেন— বেদাস্তধ্ম।

'আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেলান্তধর্ম। পাশচাত্য পভ্যতার তুলনায় আমাদের এথন আর কিছুনেই বললেই হয়।' স্বামীজা মিরার পত্রিকার সম্পাদককে বলছেন, 'ধর্মের চর্চায় ও বেলান্তধর্মের বহুল প্রচাবে এদেশ ও পাশ্চাত্য-দেশ—উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতিচর্চা এর তুলনায় আমার কাছে গৌণ উপায় বলে বোধ হয়।'

দক্ষিণেশর ছেড়ে ঠাকুর বেরিয়ে এসেছেন বিশ্বমঞ্চে। একদিকে ভোগবাদী পাশ্চাতা, আর একদিকে দরিস্ত প্রাচা। মাবাথানে প্রকৃত সাম্যকার বিবেকানন্দ। ক্লাদকে নয় জাগাতে চাইছেন মাদকে। মঠ তখনও বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মঠ আলমবাজাবের ভাড়া বাড়িতে। স্বামীজী কথন বাগবাজারে, কথন আলম-বাজারে, কথন কাশীপুরে। যথন যেথানে, দেই-খানেই ভক্ত ও বিষক্ষন সমাগম। কেউ আদছেন বিশ্বমানবকে চোথের দেখা দেখতে। কেউ আসছেন ক্ষম্ম স্বার্থে। কেউ আদছেন, প্রাণের টানে পথের দ্ব্বান পেতে।

যিনি যেভাবেই আহন, বৈদান্তিক, কর্মযোগী, তেজোমর স্থামীজীকে বিরে দক্ষিণেশরের মতো শান্ত, একান্ত লীলা জমছে না। জমতে পাবে না। কারণ, 'বছরূপে দক্ষ্থ তোমার ছাড়ি কোখা খ্জিছ ঈধর।' মন্দিরে, মদজিদে নয়, নাকটেপ। প্রোণায়াম, ধ্যান জপে নয়, পথ অন্ত, কর্ম অন্ত।

'একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হলে হাজার হাজার লোক দেই জ্মালোকে পথ পেয়ে অপ্রাদর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু। একথা সর্বশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সম্পিত হয়। অবৈদিক, অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করেছে। সেক্ষ্মণ্ড সাধন করেও লোক এখন দিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হতে পাছেছ না। ধর্মেব এ সকল প্রানি দ্ব কবতেই জগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—শরীর ধারণ করে বর্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হ্রেছেন। তাঁর প্রদর্শিত সার্বভৌম মত জগতে প্রচানিত হলে জগতেব এবং জ্যাবৈর মঙ্গল হবে।'

স্বামীজীর পরিকল্পনা 'মান্স্রান্ধ ও কলিকাতার তুইটি কেন্দ্র করে সর্ববিধ লোক-কল্যাণের জন্ত নৃতন ধরনে সাধু সন্মাসী তৈরি করতে হবে।'

স্বামীক্ষী মা-ভবতারিণীর কাছে ঐছিক কিছু
প্রার্থনা করতে পারেননি! চেমেছিলেন, ডকাভক্তি, বিবেক বৈরাগা! ১৮৯৭ প্রীষ্টাব্দের মার্চ
মাসে গোপাললাল শীলের রাগানে বলে শিশ্বকে
বললেন:

'তুই কি বলছিন । মাহুধেই তে! টাকা করে। টাকায় মাহুধ করে, একথা করে কোথায় জনেছিন । তুই যদি মন মুথ এক করতে পারিম, কথায় ও কাজে এক হতে পারিম তো জলের মতো টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এমে পড়বে।'

মা-কালীকে তিনি আবাছন করেছিলেন, রক্ষাকারিণী স্থামা ছিদেবে নয়।

'করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু ভোর নিখাসে প্রাথানে, তোর ভীম চরণ-নিকেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !

কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাণো আয় মোর পাশে।

সাহসে যে জঃথ-দৈক্ত চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাৰে,

কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরপা তারি কাছে আদে।'

ঠাকুর আর সামীজীতে এই তফাত। গৃহী, সন্ন্যাদী, ভোগী ভাগী সকলকে নিয়েই ছিল ঠাকুরেব মহতী পরিবাব। তাঁর দৃষ্টি সকলের ওপরেই ছিল। তিনি ছিলেন—ভবরোগবৈষ্যম্। যেমন বলভেন, 'মা রাঁধেন ছেলেদের পেট বুঝে। একই মাছ কাউকে দিচ্ছেন ভালা, কোনও ছেলেকে ঝোল, কোনও ছেলেকে ঝাল।' ঠাকুর কোনও প্রার্থীকে বললেন, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ। বৈরাগ্য। তিন্টান একটান কর। সংসারে থাক দাসীর মতো। কাউকে বললেন, न। इत्र महोता महवाम इन। हिनास्य ना इत्र একবারই তাঁর নাম নিলে। শিবের সংদার কর। সত্ত গুণের সাধনা চালা। মা, তুমি আছ, আর আমি আছি। বিষয়ীর দৃষ্ণ বেশি করিদনি। व्यायटे शक्त मः माती नाहे वा श्लि। - व्यश्कात বিদর্জন দে। তুঁহুঁ তুঁহুঁতেই হামার মুক্তি। রাঙ্গার ছেলের মাদোহারার অভাব হয় না। ঠাকুরের দব কিছুর মধ্যে একট। Personal Touch ছিল। 3াব কথামত তিনি ছিলেন উক্তম বৈছা। রোগীকে ওযুধ দিতেন না, থাইয়ে দিয়ে পাশে বদে থাকতেন, দেবা করতেন। শ্রীমকে প্রথম সাক্ষাভেই বলেছিলেন, একটু বেশি বেশি, ঘন্ত্রন আস্বে। কাজলের হরে থাকলে গায়ে কালি লাগবেই।

স্বামীজী ছিলেন, Wide, ব্যাপক। তাঁর সব পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল Mass. একজন নয়,

বহুজন। বহুজনহিতায়। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'তুই নিজের মোক্ষ চাইছিদ ? তুই স্থার্থ-পর হবি কেন ? তুই হবি বিশাল বটরুক্ষের মতো। তোর ছায়ায় এদে কত মায়্ম বদবে।'
শরচন্দ্র দেই স্থামী বিবেকানন্দকে পেয়েছিলেন। প্রদীপ্ত মুথমগুল। অদীম তেজ।
শবচন্দ্রকে একদিন বলছেন:

'বহুজনহিতায় বহুজনহুথায় সয়াাসীর জনা।
সয়াাস গ্রহণ করে যে এই ideal ভূলে যায়, "বুথৈব
তক্ত জীবনন্"। পরের জন্ম প্রাণ দিতে, জীবের
গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অঞ্চ
মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরায় প্রাণে শান্তি দান
করতে, অজ্ঞ ইতরমাধারণকে জীবন-সংগ্রামের
উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের ছারা
সকলের উহিক ও পারমাথিক মঙ্গল করতে এবং
জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রস্তুপ্ত ব্রন্ধ-সিংহকে
জাগরিত করতে জগতে সয়াাদীর জন্ম হয়েছে।

"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতার চ" আমাদের জন্ম; কি করছিদ দব বদে বদে ? ওঠ—জাগ, নিজে জেগে অপর দকলকে জাপ্রত কর, নরজন্ম দার্থক করে চলে যা। "উত্তিষ্ঠত জাপ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত"।

স্বামি-শিয়-সংবাদ একটি প্রজ্জলিত হোমকুও।
বিবেকানল অগ্নি, রামকৃষ্ণ ছাতি। প্রায় পাচটি
বছরের একটি দিনলিপি। স্বামীজী বলতেন,
Practical Religion. শিষ্যকে একদিন বলছেন
—মঠ প্রতিষ্ঠার পূণ্য দিনে। বহু পরিকল্পনা তাঁর।
একটা International Religious Centre
হবে। শিষ্য বললেন, 'মহাশ্ম, আপনার এ অভ্তুত
কল্পনা!' স্বামীজী বললেন, 'কল্পনা কি রে?
সময়ে সব হবে। আমি তো পত্তন-মাত্র করে
দিছি—এরপর আরও কত কি হবে! আমি
কতক করে যাব, আর তোদের ভেতর নান।
idea দিয়ে যাব। তোরা পরে দে-সব work-

out করবি। বড় বড় Principle কেবল শুনলে কি হবে ? দেগুলিকে practical field-এ দাড় করাতে—প্রতিমিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে ? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে ব্রতে হবে। ভারপর জীবনে দেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝলি ? একেই বলে Practical Religion.

ষামীজী তার ষর জীবনকালে ঝটিকার মতে। বয়ে গেছেন। য়দেশ বিদেশ, বিদেশ মদেশ, পরিব্রাজক সন্ত্যাদী। শরচ্চক্র অসীম নিষ্ঠায়, গুরু-রূপায় সেই মহাজীবনকে চিরম্পন্দন্মান করে রেথে গেছেন। অক্লান্ত নদী, সাগর মোহনায় বিশাল হয়েছে, চলার ছন্দে কিছু ক্লান্তি এসেছে। যা চেয়েছেন তা হয়নি। শিষ্যের জীবনের হতাশা কাটাতে প্রয়াণের কয়েকদিন আগে বলছেন, 'হবে বই কি। আকটি-ব্রহ্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে—আর তুই হবিনি! ও-সব weakness মনেও হাম দিবিনি। শ্রহ্মাণান্ হ, বীষ্বান্হ, আয়েজান লাভ কর্, আর "পর-ছিতায়" জীবনপাত কর্—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।'

শিষ্য শরক্তর জানতেন না গুরুর সঙ্গে এই ছবে তাঁর শেষ কথা। স্বামীজী বলছেন, 'আগামী রবিবার আদবি তো ''

শিষ্য বললেন—'নিশ্চয়'।

সামীজী—'তবে স্বায়, ঐ একথানি চলতি নোকাও আদছে। রবিবারে আদিদ।' শরচচন্দ্র নোকোধরার জন্মে ছুটছেন। সামী সারদানন্দ বলছেন, 'ওরে কলার ছটো নিয়ে যা। নইলে স্বামীজীর বকুনি থেতে হবে।' শিষ্য বললেন, 'আছ বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়া যাব —স্বাপনি স্বামীজীকে এই কথা বলিবেন।' ষামি-শিব্য-সংবাদ শেষ হচ্ছে এইভাবে: 'চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে, স্থতরাং শিষ্য ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকার উঠিবার জন্ম ছুটিন। শিষা নৌকার উঠিয়াই দেখিতে পাইল, স্বামীজী উপরের বারান্দার পায়চারি করিতেছেন। সে জাঁহার উদ্দেশে প্রশাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধঘটার মধ্যেই আহিরিটোলার ঘাটে পঁছছিল।'

নদীর টান। আর সমযের টানে আমরা
১৯০২ পেকে চলে এসেছি ১৯৮৫ ঞ্জীটান্দে।
জীবনের তুই সঙ্গী কথামূত আর স্বামি শিষ্যসংবাদ। ঐহিক কিছু সঙ্গে থাবে না। কি হল
আর কি হল না, দে বিচারেও কাজ নেই।
পরমপ্রাপ্তি হল কুপা। স্বামাজীর সেই কথা—

'তাঁর রূপা যার। পেয়েছে, ভাদের মন-বৃদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আদক্ত হতে পারে না। রূপার test কিন্তু হচ্ছে কাম-কাঞ্চনের অনাস্থিত। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের রূপা ক্থনই ঠিক ঠিক লাভ করেন।'

ষামি-শিষ্য-সংবাদ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই কানে বাজে মঠের প্রার্থনা সঙ্গীত, 'গণ্ডন-ভব্বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।' যেথানেই থাকি হুছ গঙ্গার বাতাস এসে লাগে গায়ে। আমার নিজের অন্থভ্ভি, কথামৃত আর স্বামি-শিষ্য-সংবাদ — অন্থপম, অনাবিল এক জ্যোতির্ময় জগতে প্রবেশের তুই বিশাল স্তম্ভ। চুকে যাও, চুকে যাও, দ্ব ভূলে যাও। যামীজীর আদর্শে দাও নিজেকে ঝাড়া—সব weakness ঝরে যাক, আর ঠাকুরের আদর্শে বনে পড়—মনে, বনে, কোলে।

# 'মন নিয়ে কথা'

#### স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

বিগত ৩০ অগশ্ট ১১৬৭, দিলী রামকৃষ্ণ মিশনে আরোজিত একটি ভক্ত-সমাবেশে প্রদন্ত লোকান্তরিত সংঘাধ্যক শ্রীমং স্বামী বীরেশ্বরানশ্দ মহারাজের ভারণ থেকে গৃহীত।

একটা প্রশ্ন স্বাই করেন, "আমি জপধ্যান করছি কিছু মন স্থির হয় না, জপ করতে ভাল লাগে না।" এটা কিছু নতুন প্রশ্ন নয়। যারা ধর্মজীবন যাপন করতে চায় এবং যারাই চেষ্টা কবেছে, তাদের **স্বারই মনে এরক্ম প্রশ্ন জা**গে। এমন্কি গীভাতেও অর্জুনের মনে এই একই প্রশ্ন জেগেছিল, যখন শ্রীকৃষ্ণ স্তাঁকে যোগের কথা বললেন, মনকে স্থির করার কৌশল শেখালেন। শীকৃষ্ণকে অর্জুন বলেছিলেন, "তুমি মনের লয় ও বিক্ষেপশুন্য অবস্থার কথা যা বললে, তা বুঝলাম। কিছ চঞ্চল মনে ঐ সমত্বভাব স্থায়ী হবে কেমন করে, তা বুঝে উঠতে পারছিনা। বাতাদেব গতিকে আবন্ধ রাথা যেমন হুঃসাধ্য, আমার অতি চঞ্চল মনকে বিষয়-বাদনা থেকে নিবৃত্ত করাও ভেমনই অসাধ্য।" ভার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলে-ছিলেন, "তুমি যা বলছ ঠিকই-মন যে তুর্নিরোধ এবং চঞ্চল ভাতে সম্পেহ নেই। তবে নিয়মিত অভ্যাস এবং বিষয়-বৈরাগ্যের ছারা চঞ্চল মনকে আয়ত্তে আনা যায়।"

প্রথমে দশকার চিত্তক্তি। মনটা যথন শুদ্ধ হয়, তথন অপধ্যান ভালভাবে হয়। চিত্তক্তি করতে গেলে দর্বাগ্রে দাধন—আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম ভালভাবে, অর্থাৎ নিজামভাবে করতে হবে। সংসারে যে-সব কাজ আছে, সে-শুলিকে যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে ও নিজামভাবে করি আর নিষিদ্ধ কর্মগুলিকে ত্যাগ করি, ভাহলে তা নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধিকর হবে। আমার এটা চাই, ওটা চাই, এইরকম কামনা-শুলিকেও বর্জন করে শুধু কর্জব্য হিসাবে যে-সব কর্ম সংসারে থাকলে কল্পতেই হর, মাত্র দেগুলিকে

আন্তরিকতার দক্ষে করে চললে চিত্তশুদ্ধি নিশ্চয়ই ছবে। আরি তানাহলে স্বামীজী যা বলেছেন --- मः भारत यारमत मरक आभारमत (जन-रमन করতে হয়, তাদের স্বাইব ভিতরে আমরা যদি ভগবানকে দেখি এবং সেই ভাব নিয়ে তাদের শেবা করে যাই, ভাতেও আমাদের মন **ভ**দ্ধ হবে ও জ্পধ্যানের সহায়ক হবে। আমর। স্বস্ময় বলি যে, সংশারের ঝামেলাতে জ্পধ্যান করতে পারছি না; কিন্তু সংসারের ঝামেলার মধ্যেও যদি এমনভাবে মনকে তৈরি রাখি যে, কর্তব্য-ৰ্দ্ধিতে দৰ কাজ করে যাব কিন্তু কোনুরকুম কামনা থাকবে না কর্তব্য পালনের মধ্যে, অর্থাৎ নিকামভাবে দ্ব কর্ম করে যাব,—অথবা যদি দংসারে দবার ভিতরে ভগবানকে দেখে দেই তাঁরই সেবা-বুদ্ধিতে সব করে যাই, ভাহলে এই সংসারের কোন ব্যাপারকেই খুব ঝামেল। বলে আর বোধ হবে না। আর যথন জ্পধ্যান করতে বদব, তথন ঠিক দেইভাবেই করব—কাজকর্ম করবার সময় যেভাবে ভগবানের পূজা-বৃদ্ধিতেই দব করেছিলুম, এখনও দেই ভগবানকেই চিল্ত। করতে বমেছি—এ-ও তাঁরই পূজা। এভাবে একটা যোগাযোগ করে নেওয়া চলে। ভাতে मरमारवव बारमना चल्हा ताथ इरव मा, बबर একটা সামঞ্চন্ত বোধ হবে সব ব্যাপারে। এইরকম ভাব নিয়ে যদি কাজকর্ম করা যায়, তাহলে সহজে চিত্তভদ্ধি হতে পারে।

চিত্ত আদি হলে মনের ভিতর বিচার জাগে যথন মনেতে বিচার জাগে, তথন জামরা ধরতে পারি যে শং-জ্ঞাং কি। যদি জ্ঞামরা বিচার করতে থাকি যে, বাস্তবিক এই জগতে কোন্টা সত্য, তথন দেখব যে, একমাত্র ভগবানই হচ্ছেন সত্য, বাকী সবই হচ্ছে মিথ্যা। এক ঈশরই বস্তু, আর সবই অবস্ত—শ্রিশীঠাকুর এককথার বলে দিয়েছেন। এরই নাম সদসৎ বিচার। এরকম বিচারের হারা যথন দেখি যে, ভগবানই একমাত্র সত্য, অন্য সবই ছদিনের ব্যাপার, তথনই আমাদের ভগবানলাভ করার ইছে। আন্তরিক হয়। আর ভগবানলাভ করার জন্য ঠিক ঠিক ইছে। যথন হয়, তথন আমরা খুঁজে বেড়াই, কার কাছে গেলে তাঁকে পাবার পথের সন্ধান জানতে পারব। তথনই সে গুরুর কাছে যায় এবং গুরুর কাছে গিয়ে উপদেশপ্রার্থী হয়।

যদি সংসারের কাজগুলো এরকম একট। ভাব নিয়ে করতে করতে—শুদ্ধ নিজামকর্মের ফলাই তি-শ্বরূপ চিত্তশুদ্ধির পথেই চলা যায়, তাহলে জপ-ধ্যানের পক্ষে দেটা অনেক সহায়তা করে। না-হলে বাস্তবিক সমস্ত দিন যদি মন কেবলই ঘূরে বেড়াতে থাকে, তথন জপধ্যানের জন্য শুধু বদা-মাত্রই হয়, আর কিছু হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "তুমি যে-কথা বলছ সেটা ঠিকই। তবে অভ্যাস ও বৈরাস্যের ছারা মনকে বল করতে পারা যায়।" অভ্যাস মানে হচ্ছে—সব সময় লেগে থাকতে হবে,—ভাল লাগে কিনা সেটা অভ ভাবার দরকার নেই। প্রথমেই কারও ভাল লাগে না, কিন্তু নির্মিত অভ্যাসের ফলে ক্রমে আনন্দ পাওয়া যায়। সকাল-সন্ধ্যাতে জপধ্যানের অভ্যাসটি রাখতে হবে এবং করতে করতে মন স্থির হবে, আর তথন জপধ্যানও ভাল লাগবে। গোড়াতে মনে হবে যে, এটা ভয়য়য় নীরস এবং কোনই আনন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু ওম্ব-গেলার মতো নিয়ম করে অভ্যাসটি রাখতে হবে। স্বামী বন্ধানকালী আমাদের কাছে বলতেন, "বা বলেছি

ভিন-চার বছর করে যাও, ভারপর যদি কিছু
না হয়, ভবে এদে আমাকে জিজেদ করে।।"
ভিন-চার বছরের মধ্যে কোনরকম প্রশ্ন করতে
গেলে ভিনি কিছুই ভনতেন না। অন্ততঃ ভিনচার বছর না-হলে ঠিক ঠিক তৃমি এগোচ্ছ কিনা
বোঝা যায় না। দেজস্তু গোড়াতেই এ-সব প্রশ্ন
করতে গেলে মহারাজ পছলদ করতেন না।

এইভাবে কিছুদিন লেগে থাকলে তথন অভ্যাদ পাক। হয়। অভ্যাদ বরাবর করে যেতে হবে। আর বৈরাগ্য মানে—বিচার করে তোমার মনে কি কি বাদনা আছে দেগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে এবং বিচারের সাহাযোই দেগুলিকে আগে ত্যাগ করতে হবে, যেগুলি আমাদের মনকে চঞ্চন করে ভোলে। একটা পুকুরে যদি খুব শাস্ত স্থির জল থাকে, চাঁদের প্রতিবিম্ব ( reflection ) ভাতে ঠিক ঠিক দেখতে পাওয়া যায়। আবার যদি জলে একটা ঢিল ছুঁড়ে দেওয়া হয়, জলে তথন ঢেউ খেলতে থাকে। দেই ঢেউতে কি**ন্ত আ**র চাঁদ ভাল দেখতে পাওয়া যায় না। মনেতেও ঠিক তাই। আমাদের মনে যদি বাসনা থাকে এবং তলা থেকে নানা কামনার বৃদ্বৃদ্ উঠতে থাকে, তথন মন চঞ্চল হতে বাধ্য। ঐ অবস্থায় মনে তরঙ্গ খেলতে থাকে, আর ভাতে নিজ ইষ্টকে ভাল করে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। বিচার করে করে বাসনা-কামনাগুলিকে ক্রমে ভ্যাগ করতে পারলে পাওয়া যাবে। অভ্যাদ ও বৈরাগ্য হচ্ছে চুই উপায় ! গীভায় ভগবান শ্রীক্লফ যেমন বলে গেছেন, মহর্ষি পভঞ্চলির যোগস্ত্ত্রেও ঠিক ভাই-ই বলা আছে, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং ভন্নিরোধ:।" মনকে স্থির করতে গেলে এই চুটো উপায় ছাড়। ব্দন্ত কোন উপান্ন নেই।

**আবার আর-একটা কথা প্রারই শোনা** যায়,

নমনে নানারকম, কত কি চিন্তা আদে।
লপান করতে বদলেই এমনও দব কথা মনে
এঠে, যেটা আমি আগে কখনও কল্পনাই করিনি!
ঢাপারটি হচ্ছে যে, জপধ্যানের সময়ে যখন
লামাদের মন একটু দ্বির হয়ে আসে, তখন যেবি জিনিদ আমাদের মনের নিচের স্তরে থাকে
দেগুলি ব্দর্দের মতো উপরে উঠতে থাকে।
আর তখনই তো বুঝা যায়, আমাদের মনের
ভিতরে কি কি দব জিনিদ আছে। সেটা
ব্রলেই পারা যাবে দেগুলিকে বিচার করে করে
ভাগে করতে।

আর-একটা কথা হচ্ছে যে, আমরা মনকে Suggestions দিতে পারি। আমরা যদি মনকে ক্রমাগত ধলতে থাকি—যেরকম Psychiatrist-র করে থাকে, যেন অনেকটা দেরকম—মনকে Suggestions দিতে থাকি, তাহলে মন দে-গুলিকে মেনে নেয়। যদি আমরা বিচার করে মনকে বারবার বুঝিয়ে বলি, "দেখ, ভগবানলাভ করলে, তাঁর চিন্তা করলে তুমি আনন্দ পাবে, সংসারের তুঃথকষ্ট থাকবে না"—ভাহলে ক্রমে মন দেটা স্বীকার করে এবং কিছুটা শাস্ত হয়। তাতে জ্পধ্যানের পক্ষে হ্রিধা হয়। অক্ত আর-এক উপায় আছে--মনকে থুব করে শাসিয়ে বলতে হয়, "এই সময় তুমি ওদব চিম্ভা করতে পারবে না। এখন তোমাকে ভগবানের চিম্ভা কংতে হবে।" মনকে এইভাবে জোর করে শাদালে সে একটু শাস্ত হবে। স্থতরাং এরকম-ভাবে শাসন করে, অথবা Suggestions দিয়ে মনকে বারবার বলতে বলতে মনের এটা পাকা শিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, বাস্তবিকই ভগবানের চিন্তাতে বেশ আনন্দলাভ হয়, ভাহলে কেন আর অক্ত সব চিন্তা করা ৷ এই তুই উপায় বারাও মনে যে-সব আজেনাজে চিন্ত। আদে শেশুলিকে আল্ডে আল্ডে দুর করা যায়।

সাধনা একদিনের ব্যাপার নয়, সমস্ত জাঁবন-ভোর করে যেতে হবে। সব সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, মনের উপর নজর রাখতে হবে—মন কি করছে না করছে। আর থেই দেশব যে, মন একেবারে অন্তদিকে চলে যাচ্ছে, তথন তাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেই। করতে হবে। এইভাবে সব সময়েই সতর্ক থাকলে সাধন-ভজনের বিদ্ন দ্ব কর। সম্ভবপর হবে।

The Practice of the presence of God नाम এकि एहा है वह जाहर,-- जानात नरतम বলে একজন খ্রীষ্টান সাধুর কথা ও তাঁর কিছু চিঠিপত। তিনি ষাট বছর রান্নাঘরের কাজ করেছিলেন, কিন্তু তিনি ভগবানলাভ করে-ছিলেন। তিনি কাজের মধ্যেও দব সময় ভগবানের চিম্ভা করতেন। মনে মনেই তাঁর শরণাগত হয়ে সদাসর্বদা তাঁর চিন্তা করতেন— কান্ধের ঝামেলার মধ্যেও তাঁর মনটি থাকত একমাত্র ভগবানের দিকে। আমরাও যদি আমাদের সংদারের কাজকর্মের মধ্যে সর্বদা ভগবানের চিম্বাটি বজায় রাথার চেটা করি, তাহলে আমাদেরও বা সেইভাবে হবে না কেন? শ্ৰীকৃষ্ণ বলেছেন অৰ্জুনকে, "তশাৎ সৰ্বেষ্ কালেষ্ মামহম্বর যুধা চ।"—তুমি দর্বদা আমার চিন্ত। কর এবং লড়াইও কর। আমাদেরও সংসারের লড়াই চলবে, কিছ দব দময় মনকে রাখতে হবে জগবানের 'শ্রীচরণে'। এইভাবে যদি আমরা চলি তাহলে হৃপ, ধ্যান, এবং একাগ্ৰতা প্ৰভৃতি যা কিছু আমাদের দাধনার বিষয়, তা দার্থক ও সফল হবে।

# ধ্যানঃ সকল যোগের পূর্ণতাসাধক

### স্বামী প্রেমেশানন্দ

প্রীশ্রীমা সারলা দেবীর কুপাধন্য বিলিগ্ট সন্তান—শ্রীরামকৃষ্ণ-সপ্তের লোকান্তারত মহনীয় সন্যাসী। এতাবং অপ্রকাশিত নিকাধটি শ্রুত-লিখিত।

n > n

মামবজীবনের বিবর্তনের শেষ সীমায় তাহার চিত্তে বিবেক নামক বৃদ্ধির বিকাশ হয়, তথন সে অন্তৰ্জগতের তত্ত্ব জানিবায় জন্ম কৌতৃহল অমুভব করে। সৌভাগ্যবশতঃ কেহ কেহ বৈদিক ধর্মের আতাবিজ্ঞানের কথা জানিতে পারে। তাহার ফলে ক্রমেই ভাহাব বৃদ্ধিতে সৃষ্টির সমস্ত রহস্ত ধবা পড়ে। কিন্তু এই সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে ও ৰুঝিতে পারিলেও এই জগৎ হইতে নিজেকে সরাইয়া পূর্ণত্ব লাভ করা সম্ভব হয় না। প্রায়শঃ দেখা যায়, যাঁছারা ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিষয় স্ব কথা জানেন, তাঁহারাও দেহমনের বন্ধন হইতে মুক্ত নতেন। याँशांत्रा निषिधानन कांत्रेश 'आभि य নিত্য শুদ্ধ মুক্ত' তাহা বোধে বোধ করেন, মাত্র তাঁহারাই জন্মরণের হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন। নিনিধ্যাসনই মুক্তিলাভের শাক্ষাৎ উপায়, জ্ঞানবিচার নহে। ভাই যোগের পথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণক্রপে সচেত্ন না হইলে জ্ঞান ব্যথ হয়।

আমরা দেখিয়াছি, ধীমান মহৎ তবজ্ঞানীবাও ব্যবহারে বিজ্ঞানীর মতো চরিত্রবল প্রায়ই দেখাইতে পারেন না। বিচার করিতে করিতে অনেকেরই মাথা থারাপ হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগাভ্যাস করিয়া চিত্তকে ব্রহ্মাভিমুখী করেন, তাঁহারা পূর্ণজ্ঞান-লাভ না করিলেও তাঁহাদের জীবনে অপূর্ব মাধুর্যের বিকাশ হইয়া থাকে।

#### ા રા

শ্রীমন্ত্রগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বছ-জন্ম পুণ্যকার্থ করিলে মাছ্যের চিত্ত শুদ্ধ হয়। ভাহার ফলে শেষজন্মে সাধকের মনে ভগবান-

লাভের প্রবল আকাজ্জা উপস্থিত হয়। 'যেখাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্'—ইত্যাদি।

ভগবানের উপর মনের টান থাকিলেও, ভগবানের সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত দেহমনের প্রবৃত্তি নিরোধ করিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎ-কার করিতে হইলে ভগবানের সৌন্দর্য মাধুর্য এবং ঐশ্বৰ্ষ নিয়া মাভিয়া থাকিলে মন 'প্ৰভাক্-চেতনাভিমুখী' নাও হইতে পারে; সাধারণতঃ দেখা যায়, ভক্তরা ভগবানের দেবাপুজা মহিমা-কীৰ্তন ও ঘোষণা নিয়া মাডিয়া থাকায়, মন অন্তরের দিকে বেশি দূর অগ্রসর হয় না। কথন কখন অভিমান বৰে অভক্তকে অবহেলা অবজ্ঞা করা, অন্ত মতাবলম্বীদিগকে ঘুণা করা প্রভৃতি ত্বভার্ষে ভক্তের চিত্ত অতি নিমগামী হইয়া পড়ে; এইরপে আরও নানাপ্রকার অসংখ্য বাধা ভক্তকে ভগবানলাভের পথে বিদ্ধ স্বস্ট করিয়া থাকে। ভাছ ভগবানের চিঞায় তন্ময় হইতে না পারিলে ভক্তিদাধনায় দিদ্ধি সম্ভব নহে। ভক্তিদাধনার পথেও তাই নিদিধ্যাসনই শেষ ধাপ। 'ঈশ্বর প্রণিধান' ব্যতীত ভক্তিপথে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে।

#### 11 🗢 11

মাকুষের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম কেও যোগের
সহায়করপে পরিণত করা যায়। তাহা করিতে
হইলে কর্মের ঝঞ্চাটের মধ্যেও মনকে কর্মমুক্তির
দিকে টানিয়া রাখিতে হয়। যদি তীক্ত বৃদ্ধিবলে
মুক্তি যে আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা
বৃঝিতে পারি এবং সর্বদা ঐ মুক্তিরপ আদর্শের
দিকে মনকে টানিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে
কর্মের মধ্যেও মনে 'মুছ্ নিদিধ্যাসনের' ভাব

থাকিতে পারে। মৃত্ বলিবার কারণ এই যে, কর্ম স্থাপান্ধ করিতে হুইলে মনের অনেকথানি কর্মের দিকে দিতেই হুইবে, তথন মনের একটি অংশে মাত্র মৃক্তির চিস্কা অবস্থান করিবে।

কর্মথাগের একটি স্থপ্রশিদ্ধ উদাহরণ আছে,
বড়মান্থবের বাড়ির ঝি! ঝিটি নিজ সংসার
পরিচালনে অক্ষম বলিয়া বাধ্য হইয়াই বড়মান্থবের
বাড়িতে ঝিগিরি করিতে আসে। সে নিশ্চিত
রপে জানে ভাহান্ন একটি স্বগৃহ ও কয়েকটি স্বন্ধন
আছে, যাহাদের জন্ম সে খাটিভেত্নে এবং বাবুব
বিন্দুমান্ধ অস্থবিধা হইলেই ভাহাকে ভাড়াইবা
দিবে। অবশ্র আমরাও সভ্যসভাই নিজ নিকেতন
পরিত্যাগ করিয়া দেহমনের 'ঝাগারি' করিতেছি
বাধ্য হইয়া। কিন্ধু আমরা তো ভাহা জামি না,
জানিলেও ব্ঝি না, ব্ঝিলেও স্বগৃহে প্রভ্যাগমনের
আকাজ্যা মনে আনিতে পারি না।

স্তরাং নড়মান্থ্যের বাজির বি হইতে যাওছ।
আমাদের পক্ষে একটি ভাততামাত্র। জ্ঞানবিচার
করিয়া আমি নিতা শুরু বৃদ্ধ-মুক্ত জানিলাম,
ভগবানের সৌনদধ মাধুযে মুগ্ধ হহলাম, ওথাপি
দীর্ঘকাল নিরন্তর পরম প্রনার সাহত নিদিধ্যাসন
না করিলে ঐ পথে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায়
না। আর কর্মের মধ্যে মনকে ছড়াইয়া দিয়া
মৃক্তিপথে অগ্রসর হওয়া কি যে ছ্রাহ ব্যাপার
ভাহা কি আর বলিতে হয় ?

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বজ্বদূচ দেহ ও মন যাহাদের ছিল দেই ক্ষত্রিয় রাজগণ ঐ কর্মযোগ দাধন করিতেন। স্থতরাং কর্মযোগ অত্যন্ত কঠিন দাধনা। 'ইমং রাজধ্যো বিছঃ।'

তবে অনম্ভ জীবনের কর্মের অভ্যাদ দহদা পরিত্যাগ করা একান্ত অদস্ভব বালয়া দর্ব যোগ সাধনারই আদিতে নিকামতা অভ্যাদ করিবার জন্ম কর্ম করা অপরিহার্ব। দেইজন্মই আমাদের মতন অন্ধিকারীদিগকে স্বামীজী এত কর্মের প্রেরণা দিয়াছেন। কিন্ধ নিদাসকর্ম করিতে হইলেই
কর্মের উদ্দেশ্য মুক্তির নিদিধ্যাসনা সহদ্ধে সভত
সচেতন থাকিতেই হইবে। কর্ম করিতে করিতে
মনের চান ঐ দিকে তো থাকিবেই এবং 'ফুরসং'
পাইলেই নিদিধ্যাসনে মনকে তুলিয়া রাথিতে
হইবে—বেমন ছুটি পাইলেই ঝিটি বাড়িতে গিয়া
উপস্থিত হয়।

তাহা হইলে কৰ্মযোগেরও শেষ সোপান ধ্যানযোগ।

#### 11811

অদাধারণ ধীমান, ভাবুক ও পরার্থপর ব্যক্তিরা জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের সহায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারেন; কিন্তু এইরপ অধিকারী জগতে অবিভ অল্পই দেখা গিয়াছে। আমাদের মতন সাধারণ লোকের পক্ষে অনেক সময়ই খুব্ কলপ্রাদ হয় না। কুন্তিগীরের। ব্যায়াম করিয়া খুব আনন্দ পায়; ঠিক তেমনি বৃদ্ধিমান লোকেবা স্ক্র স্ক্র বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিয়া বুদ্ধিচর্চার আমোদ লাভ করেন। ভারতবর্ষে এবং অক্যান্স সূব দেশেই কত দার্শনিক পণ্ডিত রহিয়াছেন, যাহাদেব চিন্তাপ্রণালী: মতান্তই চিন্তাকর্ষক ৷ আমরা উপন্তাদ পড়িয়া যে আনন্দ পাই,মানদিক কদরৎ-কারীরা ঐ সব গ্রন্থপাঠে ঠিক তেমনই আনন্দ পাইয়া থাকেম। তবে অবশ্য বেদাস্কমতে চিম্ভা করিলে মন বহু উধ্বে উঠিয়া যায় ঠিকই, কিন্তু মনকে স্বস্থরপে তর্ম না করিতে পারিলে মুক্তি-লাভের কোন সন্তাবনাই নাই।

ভক্তিশাস্ত্রে যে প্রেম-প্রীতির কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহা তো উপস্তাদে লিথিত মাস্থ্রের প্রীতি-মিলন-বিরহের আকর্ষণেরই একটি উচ্চতর রপ। থ্ব একটি স্কর্মর মৃতির প্রতি ভালবাসায় হাসা-কাদা, নাচা-গাওয়াতে থ্ব স্থালাভ হয়। অনেক স্থলে ভগবানের সৌকর্ষ মার্ম্ম কীর্তন করিতে করিতে বহু ভক্তের সমাধি (ভাব) হুইতে শেখা যায়। ইহাও একপ্রকার মানসিক কসরৎ।

যথারীতি সাধন সহায়ে দেহাত্মবৃদ্ধি দূর না

করিলে মুক্তি অদস্তব। বুগাবতার পূর্ণবন্ধ শীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রিত ভবনাথ, ছোট নরেন শ্রেভৃতি অনেকের ভাব হইত, কিন্তু তাহাদিগকেও পরে যথারীতি সংসার করিতে হইয়াছিল।

মোট কথা যথারীতি যোগাভ্যাদ করিয়া ধাপে ধাপে মনকে উপরে তুলিয়া চিদাকাশে লইয়। না গেলে বিষয়-বাসনা দূর হয় না। শ্রীগীত। 'ইক্রিয়াণি পরাণ্যাত্য ইক্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ' ইত্যাদি হইতে পরবর্তী শ্লোক পর্বন্ত হুইটি মঞ্জে এই কথাই স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। তাহার দারমর্ম এই যে, নিজের বোধণক্তিকে দেহমন হইতে উধে তুলিয়া স্বন্ধপ বোধ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি-লাভ অশস্তব। জ্ঞানবিচারে মুক্তির স্বরূপ বুঝা যায়, ভক্তিতে মুক্তির স্বরূপ ঈশবের চিস্তায় কটি হয়, নিজামকর্ম বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়া **(एश** ;— किन्ह शान्यागर मर्वायात পরমান্তার দঙ্গে যুক্ত করিতে পারে। ধ্যান-যোগের সহায়ত৷ না নিলে পূর্বেক্তি যোগত্রয়ের ফললাভ স্থার পরাহত। সকল যোগেরই তো এক হর, জীবকে ঈশবের দক্ষে জুড়িয়া দেওয়া, স্তরাং মুমুক্র প্রথম হইতেই ধ্যানাভ্যাস একাস্ত আবশ্রক।

11 & 11

হিলুদের নিয়ম ছিল প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ বিদ্যান জ্যোতির্যর সূর্থকে ধ্যান করিবে। গাদ বংসর বয়স হইতেই তাহা দিখানো হইত , এখনও রাশ্বনদের মধ্যে কচিৎ কেহ প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন। সেই জাপকদের মধ্যে কচিৎ কেহ এক-আধটু ধ্যানও অভ্যাস করিয়া থাকেন। ধ্যানকেই হিলুরা অভ্যাসয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভের প্রধান উপায় বলিয়া জানিতেন। মনঃসংযোগ অভ্যাস না থাকিলে সংসারের সামান্ত কাজও হুদম্পন্ন হয় না; বড় বড় দকল কাজেই বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন দেখা যায়।

ধ্যানযোগের অভ্যাস উঠিয়া যাওয়ার পর ঈশবের নাম জপ প্রবর্তন করা হইয়াছিল, তাহাও ধ্যানেরই একটি নিম্নন্তর। জপেও সিদ্ধিলাভ করা যায়। ('সাধ্যায়াদিট দেবতাসপ্রয়োগঃ।'—পাতঞ্জল স্ক্র)

কিছুদিন পূর্বে স্বাধুনিক তথাকণিত শিক্ষিতগণ কোন কাজ করিবার পূর্বে কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকার রীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা যোগেরই ঈবৎ আভাস।

যোগাভ্যাস ভিরোহিত হওয়ায় হিনুজাতির
সব দিকে অবনতি হইয়াছে। যে ব্যক্তি দিনে
অন্ততঃ তিনবার মনকে প্রভ্যান্তত করিয়া জগতের
উর্নের্ তুলিয়া বাথিতে পারে, তাহার জীবনে
আত্মার অনন্ত মহিমার একটুনা একটুপ্রকাশ
হওয়াই স্বাভাবিক। আমার পিছনে যে অনন্ত
শক্তি রহিয়াছে তাহাব সম্বন্ধ কিছুমাত্র জ্ঞান
বিশ্বাস না থাকিলে মানবজীবনের উন্র্গতি
হইবার তো কোন উপায় নাই।

জগতের দব রহস্ত, এন্দের দব তত্ত্ব জানিলেও মান্নদ তো দেহ মনের 'থোয়াড়' হইতে মুক্তি পাইবেনা। তাই তো হিন্দুরা শিশুকাল হইতে উধের উঠিবার একমাত্র পথ ধ্যান বা নিদিধ্যাদন শিক্ষা দিতেন।

ા હા

নিকামভাবে কর্ম করিতে করিতে দংসাবে বিরক্তি হইল, জ্ঞানবিচার করিতে করিতে সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত আমিই সভ্য——(জ্ঞায় জানিলাম এবং জ্ঞাভৃত্তরূপ মিথ্যা বুঝিলাম। ব্রক্ষের জ্ঞান্ত দৌন্দর্শ মাধুর্বের আকর্ষণে মুগ্ধ হইলাম; কিন্তু দেহমনের দাসত্ত ঘূচাইতে না পারাম্ব পূর্ণ শাস্তি তো পাইলাম না।

তথন মহর্বি পতঞ্চলি আদিয়া একটি অত্যাশ্চর্য

সরল সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিলেন—যে রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে পূর্ণ শাস্তি লাভ নিশ্চিত। তিনি বলিলেন, শরীর-মনকে যম-নিয়মের থারা ধূইয়া মুছিয়া নির্মল কর; তাহার পর বাহিরের সকল কর্ম বন্ধ করিয়া আসন করিয়া বিদরে। উপবিষ্ট থাকিয়া প্রাণশক্তির সাহায্যে মনকে নিজিয় কর। অতঃপর বৃদ্ধির মধ্যে যে সক্তওণের প্রকাশ আছে, তাহা 'বোধ' করিয়া বসিয়া থাক। এইরূপ থাকিতে থাকিতে স্পষ্টির সমস্ত রহস্ত তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। স্পষ্টির সোন্দর্য মাধূর্য এবং ঐশর্থ সন্ধন্ধ যথন সম্পূর্ণ উদাসীন হইবে, তথন স্পষ্টির অতীত গুণাতীত 'চিং' বস্তকে অত্তব করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারিবে।

ইহাই অধ্যাত্ম বিভালাভের শেষ ধাপ। দৃঢ় সকল নিয়া বদিয়া গেলে শাস্তি লাভ স্থানিশ্চিত; এঞীবুদ্দদেবেব জীবন ইহার জ্ঞান্ত উদাহরণ। 11 9 11

ধ্যানযোগের বিল্ল বিষয়ে বৃদ্ধ, যীও প্রভৃতি মহাপুরুষদেব জীবনে উল্লেখ আছে। যেমন সংসারে দেখা যায়, যে যত শিক্ষিত হয়, ভার ভাল ভোগ সম্বন্ধে দে তত সচেতন হয়। একটি অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক পরম তৃপ্তির সহিত ভাল ভাত খায়, কিন্তু শিক্ষিত বাবুর বহু উপকরণ না হইলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না। অধ্যাত্ম সাধনার ফলেও মান্তবের রুচি বাডিয়া থাকে এবং ফচি অত্যায়ী অত্তবও আদিয়া উপস্থিত হয়। দেই দ্র সাধকদের মধ্যে গাহার। নিছামকর্ম করিয়া দেখিয়াছেন যে, কৰ্ম কখন শেষ হয় না ; উপাদনা করিবা দেখিয়াছেন ভগবানের উপর ভীর ভাল-বাসা ন৷ থাকিলে মনকে জগৎ হইতে উদ্বেপিথে চালাইতে সব সময় ইচ্ছা প্রবল থাকে না; জান-বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর তর জানিতে পারিলেও প্রাণে শান্তি হয় না: তাঁহারা সাধন পথের কোন বিম্নতেই বিচলিত হন না এবং পরমানন্দে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আবোহণ করিতে করিতে পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

# শ্রীশ্রীমায়ের একটি কথা

### স্বামী ধীরেশানন্দ

### শ্রীরামকৃক্ষ-সংক্ষের অন্যতম প্রবীণ বিদণ্ধ সন্ত্যাসী।

শ্রীশ্রীমা একটি ত্যাগী তক্ত দস্তানকে বলিতেছেন (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।২৮৬): "যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে দ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘদতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তব স্বালোচনা করতে করতে তত্ত্বজানের উদয় হয়। নির্বাদনা যদি হতে পার এক্সনি হয়।"

সংসার-বন্ধন-মৃক্তি বিষয়ে পুন: একটি স্বীভক্তকে

শীশীমা বলিয়াছেন: "স্বামী বল, পুত্র বল, দেহ
বল—সব মায়া। এই সব মায়ার বন্ধন কাটতে
না পারলে পার পাওয়া যায় না। দেহে মায়া
দেহাত্মবৃদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে।
কিসের দেহ, মা, দেড় সের ছাই বইতো নয়?

তার আবার গরব কিদের ? যত বড় দেহথানাই হোক্না, পুড়লে ঐ দেড় দের ছাই। তাকে আবাব ভালবাদা! হরিবোল, হরিবোল…।" ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১১১৬)

শ্রীশ্রীমায়ের কথাগুলি অতি প্রসন্ধ, দরল, মধুর,
মর্মশানী ও দাবলীল কিন্তু উহার তাৎপর্য অতি
গন্তীর। তাই এই বিষয়ে বেদান্ত কি বলেন
আমরা তাহাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শুশীমার বাণী—"ভগবন্তম্ব আলোচনা করতে করতে তম্বজ্ঞানের উদয় হয়।" ভগবন্তম্ব আলোচনা অর্থ—তম্ববিচার। তম্ব অর্থাৎ (তৎ ও অম্) পরমাম্মা ও জীবাম্মার ম্বরূপবিষয়ক বিচার। বেদান্তের ঘোষণা— "বিচারাৎ জায়তে জ্ঞানম্, জ্ঞানাৎ মোক্ষমবাপাতে।"— তত্ত্ববিচার-প্রভাবেই জ্ঞান উৎপদ্ধ হয় এবং একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষ-প্রাপক।—বেদান্তের এই কথাটিরই সমর্থন বা ইন্দিত মায়ের কথাতে পাওয়া যাইতেছে।

ঠাকুর প্রীরামক্ষণেবও বলিয়াছেন: "মান্থ্য আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে'—ভাল করে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, 'আমি' বলে কোন জিনিষ্ব নেই। হাড, পা, রক্ত, মাংদ ইত্যাদি—এর কোনটা 'আমি'? যেমন প্রাজের খোদা হাড়াতে হাড়াতে কেবল খোদাই বেরোয়, দার কিছু থাকে না, দেইরূপ বিচার করলে 'আমি' বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে ভাই আআ— চৈতক্ত। 'আমার' 'আমিও' দ্ব হলে ভগবান দেখা দেন।" (প্রীক্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ, ১১১)।—ঠাকুরের এই উপদেশটিতেও আমরা দেহাত্মবৃত্বিত্যাগের স্থন্দর বিচারধারা লক্ষ্য করিতেছি। ইহাও বেদান্তোজ বিচারধারারই প্রতিধবনি—ইহা আমরা পরে লক্ষ্য করিব।

বিচারই বেদান্তের একমাত্র মুখ্য সাধন।
বেদান্ত বলেন, দেহেতে আত্মত্ব্ দ্বিই সর্ব বৃদ্ধনেব,
সংসার ছঃখের মূল। মারাপ্রভাবে আমরা নিজ
পারমাণিক নিত্য সচিদানন্দ স্বর্নণিট ভূলিয়া
নিজেকে দেহমনব্ দ্বিবিশিষ্ট ক্ষম্ম পরিচ্ছিল্ল জীব
বিলিয়া নিশ্চয় কবিয়া বিশিয়া আছি ও সংসারসমুব্রে হার্ডুর থাইতেছি—ইহাই আশ্চর্ব!

শ্রুতি বলেন, যিনি নিজেকে অভয় এক্ষরণে জানেন তিনি অভয় এক্ষরণ ই হইয়া যান। গুরু সন্তাদায়বিদ্ শ্রুত্যেকশরণ আচার্বগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, শ্রুতিনিদিট প্রেক্রিয়া বা উপায় অবলহনেই বিচার সহায়ে জ্রানোদয়ে জীবের মিখা। দেহাত্মবৃদ্ধি দ্র হইয়া এাদ্ধীস্থিতি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রুতির মুখ্য উপদেশ—'নেজি, নেজি'। যাহা
কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাফ্ দৃশ্র পদার্থ আমরা গ্রহণ করিতেছি উহার কোনটিই দত্য নহে। সর্বদৃশ্রপ্রপঞ্চ
এইরূপে নিদিদ্ধ হইয়া গেলে সর্বশেষে নিদেধের
(বা বাধের) অযোগ্য যে বস্তু থাকেন তাহাই
ব্রহ্ম। তাহাই স্বরূপতঃ তুমি।

এই বিষয়টি ব্বাইবার জন্মই শ্রুভি প্রথম ব্রন্ধ হইতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-আদি কল্পনা করিয়া আত্মাতে ক্রিয়া কারক ফলাদির অধ্যারোপ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আত্মা (জীব) পুণ্য-পাপাদিকর্মের কর্তা ও হস্তপাদাদিমান শরীরধারী, এইরূপ আরোপ করিয়া থাকেন। পুন: বিচার সহায়ে ঐ আরোপিত বিশেষতাদমূহ নিষেধ অর্থাৎ 'অপবাদ' করিয়া জীবকে শুদ্ধ তব্তপ্রানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। যেমন কাগন্ধ, কালি, রেখা প্রভৃতি সহায়ে অক্ষরপ্রান হইয়া থাকে, কিছ কাগন্ধ, কালি কোনটাই অক্ষর নহে। তদ্ধপ জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-আদির মূল কারণ এক ব্রন্ধ ইহা ব্যাইয়া কল্পিত দর্ববিশেষতার নির্ভির জন্তু 'নেতি, নেতি'—এই উপদেশ সহায়ে পর্ববন্ধর অপবাদ করিয়া থাকেন।

এই 'অধ্যাহোপ-অপবাদ'-রূপ প্রক্রিযাই বেদান্তোক্ত দর্বপ্রক্রিয়া বা বিচারধারার মূল। ব্রহ্মাকৈত্ববোধ উৎপাদন করাইবার জন্ম এই 'অধ্যাবোপ-অপবাদ' ভিন্ন অন্য কোন উপায় বা প্রক্রিয়া বেদান্তে নাই। আচার্ধ শংকরও স্বক্নত ভান্যাদিতে ইহা বহবার উল্লেখ করিয়াছেন।

বেদাস্তমতে অন্ধ নিত্যপ্রাপ্ত ও সর্ববিশেষণ-রহিত। সর্বাত্মা আদ্ধ কোন সাধনধারা প্রাপ্ত ন। হইলেও প্রতি তাহাতে প্রাপ্ত আবেরাপ করিয়া থাকেন। সিদ্ধবস্ত অন্ধ নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও অজ্ঞানবশতঃ লমে উহা অপ্রাপ্তের ন্যায় প্রতিভাত হয়। লম, জ্ঞান ভিন্ন অন্ত কোন সাধনধারা নিবৃত্ত হইতে পারে না। লম্ট্রনিবৃত্ত হইলেই অন্ধ যেন পুন: প্রাপ্ত হন। এইরূপে ব্রন্ধের প্রাপাত্ত অধ্যারোপিত ও জ্ঞান ভিন্ন অন্ত সাধনের অপবাদ করা হইরাছে।

বন্ধকে জ্বেয় বলা হয়, ইহারও তাৎপর্ষ এই
যে, বন্ধাতিরিক আর কিছু জ্বেয় নাই। ব্রন্ধে
জ্বেয়বের আরোপ ও ব্রন্ধভিদ্ধ সর্বপদার্থের
ক্রেয়বের অপবাদ ব্নিতে হইবে। ব্রন্ধে সর্ব-কারণত্বও আরোপিত, উহাদারা কার্যবের নিষেধ
অভিপ্রেত। এইরূপে কারণত্বও নিষিদ্ধ হইলে
অবশেষে সর্ববস্তুর শ্বরূপ এক ব্রন্ধই অবশেষ
থাকেন।

বেদান্তোক্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা বিচারধারার একটু ম্বালোচনা করা যাইতেছে।

(क) **সামাভ বিশেষ প্রক্রিয়া:** बृङ्गाइनाक উপনিষদে ছুন্দুভি (ভেরী), শংখ ও বীণার मुष्टाष्ट मृष्टे इया 🗗 मकला আঘাতজ্ঞ্য সামাক্তধনি ও বিশেষধ্বনির ভেদ থাকিলেও দামাক্তথ্বনি হইতে পুথক করিয়া বিশেষধ্বনিকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ সামাক্সধনি হইতে অতিরিক্ত কোন বিশেষধ্বনি হইতেই পারে না। শব্দ দামান্ত ও বহুবিধ হুইতে পারে। পুনঃ ঐ সকল শব্দামান্ত একটি শব্দ মহাদামান্ত হইতে পৃথক নছে। রূপরসাদি বিষয়েও এরপ বোদ্ধবা। পরিশেষে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হয় যে, এক **দংগামান্ত হইতে ভিন্ন অন্ত** কোন গামান্তবিশেষ-ভাব ছইতেই পারে না। সর্ববস্তুতেই এক সত্তা অহুগত। উহাই আত্মা। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রযে এক আত্মারূপ সন্তা সর্বত্ত সমভাবে একরূপে এইন্ধপে দেখা যায় বিশেষ সন্তা কল্পিত ও এক সন্তাসামাক্তই সভ্য। বিশেষ সন্তার অপবাদ ধারা স্থাপিত এক সন্তাসামাক্তভাবও কল্পিড বা অধ্যারোপিড, কারণ স্ব্যুপ্তি প্রলয়াদি-কালে এক ছাত্মা বিভাষান থাকিলেও উহাতে সম্ভাসামাক্তভাব বলিয়া কিছু থাকে না। অভএব

সন্তাসামান্ত বলিয়া কিছু বিশেষ বস্তু নাই।
উহাও একটা অধ্যারোপ মাত্র। এক আআই
আছেন। চিদ্বস্তব্যতিরিক্ত সামান্তবিশেষভাব
বলিয়া কিছু নাই। সামান্যবিশেষভাবরহিত
চিদাআতে বৃদ্ধির প্রবেশ করাইবার জন্যই এই
সামান্যবিশেষভাবের কল্পনা। ইহা 'অধ্যারোপঅপবাদ' প্রক্রিয়ার একটি অবাস্তর ভেদ, এইরূপ
বৃঝিতে হইবে।

(থ) দৃণ্দুশাবিচার প্রক্রিয়া: দৃশ্যম্ব নিমেধ করিবার জন্য আত্মাতে স্তই, ম্ব আরোপিত হয়। ইহাও দ্বৈতরাহিত্য ব্রাইবার উদ্দেশ্যে একটি উপায় মাত্র। স্তই, ম্ব ক্রম্বোধ উৎপাদনের একটি উপায়। ক্রমই একমাত্র স্তই।, ইহা জানা স্থাম। ইহাও একটি মধ্যারোপ। সর্বশেষে এই আরোপিত স্তই, মৃত্ত নিষিদ্ধ হইয়া এক দৃগ্-মাত্র চৈতন্যস্ত্রপ ক্রমই অবশেষ থাকেন।

ইন্দ্রিয়াদি সহায়ে বাহ্যবিষয়সমূহ আমরা অন্তুত্তব করিয়া থাকি। এ স্থলে চেডন জীব দ্রষ্টা ও জড় বিষয় দৃশ্য। বিচার মারা দৃশ্য বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া এটার স্বরূপ নির্ণয় করাকেই 'দৃগ্-দ্মবিবেক' নামে বলা হইয়া থাকে। ত্রষ্টা সর্বদা 'অহং' বা 'আমি'—এই বোধের বিষয়, আর দৃষ্ঠ 'ইদং' বা 'ইহা'— এইরূপ অনুভবের বিষয় **হইয়া** থাকে। দ্রষ্টা কথনও 'ইদং' অর্থাৎ দৃশ্যকোটির আন্তর্ভুক্ত হন না। যদি দ্রষ্টা কথনও দৃশ্রবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাহা গৌণ বা মিথ্যা দ্রষ্টা। যেমন বলা হয় যে, রাজা চররূপ চক্ষ্বারা দর্শন করেন। এথানে বস্তুতঃ চরই সব দর্শন করে। রাজার দ্রষ্ট,ত্ব এন্থলে গৌণ, মুখ্য (मट्हिक्किय़ानि नर्गन कटव, अथात्न (मट्हिक्किय़ानिव দ্রষ্ট্র মিথ্যা, গোণ নহে। দেহে ক্রিয়াদি সর্বথা দ্ৰষ্টা নহে। দ্ৰষ্টা হলেন চেডন प्तरहित्रापि अड़, उदाता प्रक्षे इहेट भारत मा। চৈতনাশ্বরণ আত্মার শ্বভাবভূত জ্ঞান বা দৃষ্টিই

পারমার্থিক এট্রে। লৌকিক ঘটপটাদির জ্ঞান-রূপ দৃষ্টি অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপা বলিয়া উহা অনিত্য। বিষয়াকার। বৃত্তি উৎপন্ন হইলেই চৈতন্য ব্যাপ্ত হইয়া উহাতে চিদাভাদ উৎপন্ন হওয়াতে দকলে উহাকেই জ্ঞান বা দৃষ্টি বলিয়া থাকে। অন্ত:করণ-বৃত্তির আরোপের অপেক্ষাতেই লৌকিক দ্রষ্ট্র হইয়া থাকে। দেহমন ইন্দ্রিয়াদিতে অভিমান-বশতই আত্মচিতন্যে প্রমাতৃত্ব বা দ্রষ্ট্র আরোপ হয়। লৌকিক দ্রষ্টা স্বয়ুপ্ত্যাদি অবস্থাতে থাকে না। তথন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটা বিভাগ-রহিত সর্বব্যবহারাতীত এক জ্ঞানম্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন। উহাই প্রমাত্মার অলুপ্তন্ত হৈ। এই জ্ঞান হইলে দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্যরূপ বিভাগ অপবাদ ষ্বর্থাৎ নিরাকরণ হইয়া যায়। জাগ্রৎ স্থপ্নে এক চৈতন্যজ্যোতিকেই উপাধিদারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি বা জ্ঞান বলা হয় মাত্র। উহা আমারে পরিচিছ্ন রূপ, মিথ্যারূপ, কারণ উহা উপাধিক। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিকণতই আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ ও কর্মের আরোপ হইয়াথাকে। কেবল জ্ঞপ্তিবা নিবিশেষ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই পারমার্থিক দ্রষ্টা।

(গ) পঞ্চকোশবিচার প্রক্রিয়া : উপনিষদে পঞ্চলেশবিচারের বিষয় বলা হইয়াছে।
অরময়, প্রাণময়, মনোময়াদি কোশে ক্রমণঃ
আাত্ম অধ্যারোপ করিয়া পূর্বপূর্ব কোশের
আাত্ম নিরাক্ত হইয়াছে। এইরূপে বুঝানো
হইয়াছে যে, আাত্মা পঞ্চলোশাতীত ও সর্বইতকর্মনারহিত। যথা: তৈত্তিরীয় উপনিষদ ব্রন্ধের
সভ্যা, জ্ঞান, অনস্ত—এইরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়া
তৎপর বলিয়াছেন যে,এই ব্রন্ধকে বৃদ্ধিরূপ গুহাতে
জানিতে হইবে। তদনস্তর ব্রন্ধ হইতে আকাশাদিক্রমে জগৎ ও স্বেহাদি স্টের বর্ণনা করিয়াছেন।
আন হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভৌতিক দেহকে আররসমন্ম বা আরমন্ম কোশ বলা হইয়াছে। সাধারণ
লোকে এই দেহকেই আাত্মা বলিয়া জানেন।

এই আরোপের অমুবাদপূর্বকই #তি বলেন যে, ইহা আত্মানহে। ইহা হইতে ভিন্ন ও আত্তর প্রাণময় কোশই আত্মা। এইরূপে অন্নময় কোশে গৃহীত স্বাভাবিক আত্মবৃদ্ধি প্রাণময়ে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মনোময়. বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশরপ আছাবর্ণন করিয়া দর্বশেষে উহার পুচ্ছরূপ ব্রন্ধের নিরূপণ করিয়াছেন ও উহাই সর্বাস্তর আত্মা এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন ৷ বিচার্থ এই যে, পুরুষের পাঁচটি আত্মা হয় না। বহিরঙ্গ কোশে আত্মবুদ্ধিকে, অন্তরঙ্গ কোনে ও সর্বশেষে সর্বান্তরতম ব্রহ্মে জীবকে পরিনিষ্ঠিত করাই এখানে শ্রুতির তাৎপর্য। এই প্রক্রিয়ায় উত্তর উত্তর কোশে আত্মবৃদ্ধি আরোপ করতঃ পূর্বপূর্ব কোশের আত্মত্ববুদ্ধি অপবাদ করা হইয়াছে। সর্বশেষে এক ব্রন্ধেই আত্মবৃদ্ধি নিশ্চিত-রূপে প্রমাণিত হওয়ায় এই পঞ্কোশবিচারও ব্রহ্মাবগতির একটি উপায় বা প্রক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

আমরা দেখিয়াছি শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: "দেহাত্মবৃদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের
বাণীতেও আমরা এই কথাই লক্ষ্য করিয়াছি।
উভয়বিধ বাণীতেই শ্রুত্যক্ত 'পঞ্চকোশবিচারের'
কথাই শ্রুষ্ট উলল্লিথিত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ।
শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর কথিত স্থুলদেহ বা অল্লময়কোশ
এই স্থলে পঞ্চকোশের উপলক্ষ্ণ, ইহাই বৃদ্ধিতে
হইবে।

(ঘ) অবস্থাত্রয়বিচার প্রাক্রিয়া:
জীবের তিনটি অবস্থা প্রদিদ্ধ,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও
স্বযুপ্তি। স্বপ্ন ও জাগ্রতে দর্শনাদি ক্রিয়া হয়, কিছ
স্বযুপ্তিতে তাহা হয় না। চৈতক্ররপ আত্মার
আপ্রয়েই এই তিন অবস্থার সন্তা ও প্রতীতি হইয়া
থাকে। অবস্থাসমূহ পরিবর্তনশীল। কিন্তু অবস্থাগত
ধর্ম হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ ও উহাদের সহিত
অসংবদ্ধ চৈতনাস্বর্গ আত্মা স্বাবস্থাতে অন্ধ্রগত

থাকেন। আত্মতৈতন্য বিনা উক্ত অবস্থাত্রয়ের ও তাৎকালিন প্রাপঞ্চের উপলব্ধিই হইতে পারে না। অতএব এক আত্মাই সত্য ও ডম্ভিন্ন অবস্থাদি সব মিথা।। স্বষ্ঠিতে জীব পরমাত্মাসহ একীভূত হইয়া অবস্থান করে। স্বভ্রাং এক নিপ্রপঞ্চ সংস্করপ আত্মাই জীবের মথার্থ স্করপ—ইচা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্নরেপে স্বপু বা জাগ্রতের কোন পদার্থের অমুভবই হইতে পারে না। ঐ দকল বস্তুদমূহ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। উহা জ্ঞানস্বরূপই। স্বৃত্তিকালে জীব দংসহ এক হইয়া যায়। ঐকালে স্ব-লীন হইয়া যায় বলিয়াই ঐ অবস্থার নাম 'স্বলিতি'। যদিও দর্বাবস্থাতে আত্মা নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপেই অবস্থান করেন, তথাপি অবস্থাসমূহ পরম্পর একে অপরটিতে থাকে না। এজনাই অবস্থানগুলি রজ্জুতে কল্লিভ দর্পের নাায় মিথা আর জ্ঞানস্বরূপ আত্মা দর্বাবস্থাতে অব্যভিচরিতরূপে বিভ্যমান থাকেন বলিয়া সভ্য।

শ্বপ্লে কল্লিড দেহাদিতে ও জাগ্রদবস্থাতে
শ্বল দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানী বলিয়া জীবের
প্রমাতৃত্ব অর্থাৎ জাতৃত্ব প্রতীত হয়। কিন্তু স্বস্থি
অবস্থাতে ঐ অভিমান না থাকাবশতঃ প্রমাতৃত্বও
থাকে না। এজনাই শ্রুতি বলেন যে, স্বস্থিকালে
জীব আপনস্বরূপে লয় হইয়া যায়। স্বরূপ হইতে
বিচ্যুতি কাহারও হইতে পারে না। অতএব স্বপ্ল
ও জাগ্রতের প্রমাতৃত্ব একটা আভাস বা প্রতীতিমাত্র। স্বপ্লাবস্থার প্রমাতৃত্ব যে একটা মিথা।
প্রতীতিমাত্র এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দিয়।
ইহা সর্বস্পাত যে, স্বপ্লাবস্থায় শরীর ইন্দ্রিয়াদিসহ
আত্মার কোন বাস্তব সমন্দ্র হয় না। তথাপি
ভাগ্রতের স্থায় দে অবস্থায় জীবের প্রোতৃত্ব,
ভাতৃত্বাদি সবই প্রতিভাত হয়। অতএব স্বপ্লের
ভায় ভাগ্রতের প্রমাতৃত্বাদিও মিথা। উপাধিক্ত।

উভয় অবস্থাই দর্বতোভাবে তুল্য। স্বপ্লাবস্থায় স্বপ্ল জাগ্রতের মতোই মনে হয়।

স্বৃপ্তিতে জীব সদাত্মাদহ এক হইয়া যায়— এই শ্রুতি জীবের স্বাভাবিক অবস্থাবোধক। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে অবিতাকল্পিত প্রমাতৃত্ব ও অক্তরপপ্রাপ্তি মিখ্যা। ইহার দহিত তুলনা করিয়াই স্বৃ**প্তিতে স্বরূপপ্রাপ্তি**র কথা **বল।** হইয়াছে। এই জনাই এই স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি ও পররূপ প্রাপ্তির কথা 'অধ্যারোপ-অপবাদ' প্রক্রিয়ার অনুসারেই বলা হয়। উহার **উদেশ্র** ব্ৰন্ধাব্ৰৈক্ৰবোধ উৎপাদন ছাড়। আর কিছুই নহে। জাগ্রৎ ও স্বপ্লাবস্থায় উপাধিদয়ন্ধবশত: আত্মার যেন প্রক্রপ্রাপ্তি হয়। উহার অপেক্ষাতেই স্ব্রিতে স্বরূপপ্রাপ্তি বলা হয় মাত্র, কারণ এই অবস্থাতে আত্মার কোন উপাধিস**পার্ক** থাকে না। বস্তুতঃ দ্বাবস্থাতেই আত্মা স্বরূপতঃ নিরুপাধিক নির্বিশেষ চৈতনারূপেই বিষ্ঠমান थारकन। अप्य प्लट्डियानि किছू ना थाकिल्ड মুহর্তমধ্যে যেমন কল্লিত দেহেন্দ্রিয়াদি ও তক্ষনিত ব্যবহারাদি অমুভব হইয়া থাকে, জাগ্রতেও তদ্ৰপ!

অবস্থাত্তম-প্রক্রিয়া সহায়ে বিচার ধারা ইহাই
স্চিত হয় যে, আত্মা দর্ব অবস্থা হইতে বিলক্ষণ বা
পৃথক্। এই পৃথকত্বকেই তুরীয় বলা হয়। তুরীয়
কোন অবস্থাবিশেষ বা অজ্ঞাত বস্তুবিশেষ নহে।
অবস্থাত্তম পৃথকত্বই আত্মার তুরীয়ত্ত।
তিন অবস্থার বর্ণন, এই তিন অবস্থাসহ আত্মার
মায়িক সম্বব্ধজ্ঞাপন (ইহাই অধ্যারোপ) ও পুন:
উহার নিষেধ (অপবাদ) ধারা ঐ সমূহ অবস্থার
অতীত দর্ব অবস্থাবিহীন আত্মার প্রতিপাদন
উদ্দেশ্যেই করা হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা যায়, শ্রুতি নানা উপায়ে ব্রশ্ব-শ্বরূপ অববোধ করাইবার উদ্দেশ্তে প্রথম দেহেক্সিয়াদি যাবভীয় দৃশ্যপ্রপঞ্চ অব্যারোপ করিয়া তৎপর উহার অপবাদ ( নিরদন বা নিষেধ
অর্থাৎ মিথ্যাত্ব ) প্রতিপাদন করিতেছেন। এই
প্রক্রিয়াসমূহের যে কোন একটির বিচার করিলে
অবশেষে বৃদ্ধি দর্বপদার্থের অভাবদারা উপলক্ষিত
একমাত্র শুদ্ধ-প্রকাশ, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপেই
থাকিয়া যায়। 'অধ্যারোপ-অপবাদ' প্রক্রিয়া
ব্যতীত ব্রহ্মাববোধের আর অন্য কোন উপায়
নাই।

দেহাত্মবৃদ্ধির ত্যাজ্যতা অর্থাৎ অপবাদ ঘোষণা করিয়া শ্রীশ্রীমা বেদান্তোক্ত 'অধ্যারোপ-অপবাদ' ক্ষপ প্রক্রিয়ার কথাই দাক্ষাৎ ব্যক্ত করিলেন না কি ? শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীতেও আমরা উহাই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম সকলের আত্মা। উহা
সদা অপরোক্ষ স্বজাব হট্লেও অবিভাবনতঃ জীবের
নিকট আচ্ছাদিত বা ব্যবহিত হট্যা আছে। এই
অবিভানিবৃত্তির একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ
নিজেকে ব্রহ্মরেপ জানা। ইহাই তত্ত্ত্তান—যাহার
বিষয় প্রারক্তে শ্রীশ্রীমার কথায় উল্লেখ কর।
হইয়াছে। জীবের স্বর্কপ-বিশ্বরণকারী অবিভার
নাশ করিবার আর অন্য কোন সাধন বা উপায়
নাই। তত্ত্ববিচারই এই জ্ঞানলাভ করিবার
এক্ষাত্ত্ব সাধন।

কিছু যাহাদের চিত্ত বিষয়-ভোগবাদনার ছারা কল্পিত, তাহাদের পল্পে বেদান্তের এই শুদ্ধ বিচারমার্গ পর্যাপ্ত নহে। বিচারের গভীর প্রদেশে ভাহাদের মন প্রবেশই করিবে না। তাই ভাহাদের চিত্তশুদ্ধির জক্ত অর্থাৎ চিত্তকে প্রভাগাত্মাভিমুখী করিবার জক্ত নিকামকর্ম, বিবিধ উপাদনা, যোগাভ্যাদাদি নানা উপায় শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে। ত্শ্চরিত্র, তুই আচরণ হইতে নিবৃত্ত না হইলে ধর্মলাভ হয় না। তত্মজ্ঞানলাভ সে ব্যক্তির পক্ষে শুধু স্বদ্রপরাহত নহে, একান্ত শুক্তব।—"আচারহীনং ন পুন্তি বেদাং"—শুদ্ধ

আচরণবিহীন পুরুষের কখনও জ্ঞানলাভ হয় না। 'কঠ' উপনিষদ্ও এই কথাই বলিয়াছেন: "নাবিরতো ছুল্চরিতাৎ…।" (১।২।২৩)

অন্তঃকরণের মল, বিক্ষেপ ও আবরণ এই

ক্রিবিধ দোষের জন্মই তত্ত্ববিচারে মন নিবিট হয়
না এবং তত্ত্বজানের উদয়ও হয় না। মল
(পাপাদি ও বিষয়-ভোগবাসনার সংকার),
বিক্ষেপ (বিষয়চিন্তাজনিত চাঞ্চল্য) ও আবরণ
(অজ্ঞান) এই তিনটিই প্রধান প্রতিবন্ধক।
মলবিক্ষেপরহিত শুধু আবরণমাত্রাবনিট সাধকই
বেদান্তোক বিচারমার্গের অধিকারী।

নিকামকর্মাষ্ঠানে যাহার চিত্ত মলদোষর ছিত হটয়া কথঞ্চিৎ শুদ্ধ ও অন্তর্মুথ হইয়াছে, তাহারই উপাসনাতে অধিকার, কারণ উপাসনা মানস্পাধনা। বিষয়বিশিপ্ত চিত্ত ঘারা উপাসনা হয় না। কথঞ্চিৎ শুদ্ধচিত্ত ও অন্তর্মুথ পুরুষের পক্ষেই উপাসনা সম্ভবপর। উপাসনা ঘারা বিক্ষেপ দ্র হইয়া চিত্ত একাপ্ত হইয়া থাকে। একাপ্রচিত্ত পুরুষই বেদান্তবিচারসমর্থ। ঐকপ অন্তর্মুথ সাধকের জন্ম শুত্যুক্ত শমদমাদি (মুক্তক উপনিষদ, ১২১১০) ও স্বত্যুক্ত অমানিশ্বাদি (গীতা, ১৩৭—১১) তত্তজ্ঞানের সাধনক্ষপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তত্তজ্ঞানের সাক্ষাৎ
অন্তরঙ্গ সাধন। নিজামকর্ম বাহ্ম প্রতিবন্ধক দূর
করে মাত্র। শুদ্ধচিত্ত সাধকের পক্ষে শমদমাদি শ
সাধন অতি স্থলভ। পূর্বজনাহার্তিত নিজামকর্মাদির ঘারা শুদ্ধচিত্ত পূর্কধের আর বর্তমান
জন্ম নিজামকর্মাদি অবশ্র অন্তর্গ্র নছে। কর্ম
জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক বলিয়া পরস্পরাক্রমে
মোক্ষের সাধন।

উত্তমাধিকারীর উপদেশবাক্য প্রবণমাত্রই জ্ঞান ও ক্লতার্থতা হইয়া থাকে। তাহার স্মার কোন কর্তব্য স্পবশেষ থাকে না। একবার বেদান্তবাক্য প্রবণমাত্র যাহার বাক্যার্থাস্থন্তব হয় না, তাহার পুন: পুন: বাক্যপ্রবণ ও চিন্তপত সংশয়াদিদোষ দ্ব করিবার জন্ম মনন অর্থাৎ তবাস্কুল বিচার প্রয়োজন, যে পর্যন্ত জ্ঞানোদয় না হয়। মন্দপ্রক্ষ অধিকারীর এইরূপ অভ্যাসবলেই জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়টিই শ্রীশ্রীমা স্কন্দর দৃষ্টান্ত শহায়ে বলিয়াছেন: "যেমন ফুল নাড়তে চাঙ়তে দ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘ্বতে ঘ্যতে স্থগদ্ধ বের হয়, তেমনি: তব্ববিচার কবতে করতেই তত্ত্তানের উদয় হয়।"

অবণ ও মনন দারা ভত্তাত্ত্তে অসমর্থ পুরুদের निरिधामन প্রয়োজন। শম্বম, অমানিবাদি শ্রুতি শুকুকে দাধন দকলের অভ্যাদ যাবজ্জীবন প্রয়োজন, কারণ উহা দারা জ্ঞান পরিপক হইয়া থাকে। সদা আত্মৈকপরতাই জ্ঞাননিষ্ঠার লক্ষণ। জ্ঞানমার্গে নিদিধ্যাদন অর্থ অন্ত বস্তু হইতে মনকে ব্যাবত করিয়া বস্তদর্শনার্থ প্রযন্তমাত্র। উহা যোগ-শান্ত্রসম্মত ধানি নহে ৷ বরুপরীক্ষক যেমন বার-বার রত্ন নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, নিদিধ্যাসনাভাা-দীও তদ্ৰপ বস্তুত্ত্বনিশ্চয়াৰ্য একাগ্ৰতাদ্যকাৰে বস্তুতেই চিত্ত স্থাপিত করিয়া বস্তুনিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। বস্তবিষয়ে দুঢ়নিশ্চয় হইয়া যাওয়ার নামই জ্ঞান। জ্ঞানোৎপত্তিব পর আর কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। তখনই জীবের পরমানন্দস্বরূপপ্রাপ্তি বা আন্দীস্থিতি লাভ হইয়া থাকে। রোগী ছংখী জীব যেরূপ রোগনিবৃত্তির পর স্বস্থতা অনুভব করে তদ্ধপ হংখদ বৈতপ্রপঞ্চ নিব্ৰত হইলে অৰ্থাৎ উহা একাম্ভ মিথা একটা সন্তাহীন প্রতীতিমাত্র ইহা নিশ্চিত হইলে জীবের (मराधानगूनक यावजीय मरमाद्रष्ट्रः विवज्द निवृत्त হইমা যায়। ইহাই জ্ঞানের প্রয়োজন। তথন জীব ব্দানে যে তাহার হৃঃথ কোনকালেই ছিল না। লান্তিবশতই সে এতকাল নিজেকে ছংথী, কণ্ডা, ভোক্তা মনে করিয়া নিজের যথার্থ পরমানন্দ-স্ক্রপটি ভূলিয়া ছিল। এরপ অবস্থাকেই স্বরূপা-বন্ধান বা পরপ্রাপ্তি বা ব্রান্ধীস্থিতি বলা হয়।

এই অপূর্ব স্থিতির বিষয়টিই শ্রীশা তাঁহার কথার শেষে ব্যক্ত করিলেন "হরিবোল, হরি-বোল" বলিয়া। অর্থাৎ প্রলয়ে যিনি সর্বন্ধগতের হরণ বা উপসংহার নিজেতে করিয়া থাকেন, কার্যপ্রপঞ্জের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের সেই একমাত্র কারণ হরি বা ব্রক্ষই একমাত্র সতা বস্তু, আর সব মিথা।। এই সতা বস্তু বন্ধকে জানা ও তাঁহাতে স্থিতিই জীবের একমাত্র কাম্য। এত সাধের নিজ দেহটিও কতকগুলি ছাই ছাড়া আর কিছই নয়। লৌকিক ব্যবহারে ছাই নস্ব ভৃষ্কতা বা অভাববোধক। শ্রীশ্রীমা তাহাই ইঙ্গিত করিলেন যে, দেহাদি সর্বপদার্থ একান্তই মিথ্যা, উহা বস্তুতা নাই। উহা মক্ষমরীতিকা, স্বাপ্রপদার্থ বা ভ্রান্তিদ্ধি রজ্পুদর্পের স্থায় একটা সন্তাবিহীন প্রতীতিমাত্র।

তবজানী পৃক্ষের বাবিভাত্র ত্তিবশতঃ পূর্ব
আদিজ্ঞানের অন্থর্তন হইলেও অর্থাৎ তিনি
পূর্বৎ আমি স্থা, আমি ছি:থা এরপ বাবহার
করিলেও ভাহা দারা উাহার জ্ঞানের কোন হানি
হয না। লোককল্যাণার্থ কর্ম করিলেও তাঁহার
কোন কর্মবন্ধন হয় না। মুম্কুদের টেপদেশাদি
প্রদান কালেও তাঁহাব কোন বাস্তবিক :কর্ত্ববৃদ্ধি
থাকে না। ইহাই জীবন্মজ্জের স্থিতি। জীবন্ধক
জ্ঞানী শরীরে বিভ্যমান থাকিয়াও বস্তুতঃ অশ্রীরী,
কারণ তাঁহার দেহে আত্মবৃদ্ধি নাই। দেহাঅবৃদ্ধি
হইতে মুক্ত হইয়া তিনি এখন অমৃতধ্বরূপ। তাই
জ্ঞীন্মা বলিলেন:

"দেহে মায়া দেহাত্মবৃদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে।" "কিদের দেহ মা! দেড় সের ছাই বই তো নয় ?— তার আবার গরব কিসের ? যত বড় দেহথানাই হোক না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাদা! হরিবোল, হরিবোল—।" এক হরি বা সর্বকারণ ব্রহ্মই চিন্তনীয়। তাঁর কথাই বলা, তাঁকে জানাই কর্তব্য। তাহা হইলেই মানবজীবন দার্থক হইবে, জীবন মধুম্ম হইবে। • ইহাই শ্রীশ্রীমায়ের কথার অভিপ্রায়।

## প্রাক্সাধীনতা যুগে যুবমানদে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রভাব

### ডক্টর শিশির কর

বিশিশ্ট প্রাবৃদ্ধিক, সাংবাদিক ও শিশ্ব-সাহিত্যিক—আনন্দবাধার পরিকার বার্ডাবিভাগের সহসংসাধক। প্রকাষি উলোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে লেখক কর্তৃক পঠিত ( তারিখ, ৬ এপ্রিল, ১৯৮৫ )।

বোড়ার কথা: জাতীয়ভার শ্রন্থী
বিবেকানন্দ : সামী বিবেকানন্দ একবার
(১৮৯০) নাগ মহাশয়কে ( শ্রীরামক্ষের ভজশ্রেষ্ঠ
ছুর্গাচরণ নাগ ) বলছিলেন: "আমার এখন
একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর
যেন নিজের শক্তিমন্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে
—সাড়া নেই, শন্ধ নেই । সনাতন ধর্মভাবে একে
কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝব ঠাকুরের ও
আমার আসা সার্থক হল । কেবল ঐ ইচ্ছাটা
আছে—মুক্তি-ফুক্তি তুক্ত বোধ হয়েছে।"
[ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—খামী গন্ধীরানন্দ, ৩য়
খণ্ড, পৃ: ২০৭ ]

স্বামীজী চেমেছিলেন দেশবাদীকে জাগাতে, বিশেষ করে তরুণদের উষ্,দ্ধ করতে দেশপ্রেমে। তাদের মধ্যে রুজ্রের প্রকাশ হোক—এই ছিল ভাঁর কামনা। ক্যস্তুতিটি স্বামীজীর তাই খুব প্রিদ্ধ ছিল। তিনি প্রায়ই তা আবৃত্তি করতেন।

আদর্শন্তই ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অন্থকরবে মন্ত তাঁর দেশের য্বকদের উদ্দেশে তিনি সতর্কবাণী উক্তারণ করেছিলেন: "হে ভারত, এই পরাম্বাদ, পরাম্করণ, পরম্থাপেকা, এই দাসম্বলত ত্র্কাতা, এই দ্বণিত জবল নিচ্নতা—এইমাত্র সম্বলে ত্মি উক্তাধিকার লাভ করিবে? এই লক্ষাকর কাপ্ক্ষতাসহায়ে ত্মি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?…"

স্বামীজীর প্রভাব কীভাবে যুবকদের মধ্যে আন্মবিবাদ ও মর্বাদা জাগিয়ে তুলেছিল, দেকথা জাছে অধ্যাপক শংকরীপ্রদাদ বস্থর 'বিবেকানন্দ

ও পমকালীন ভারতবর্ষ বইয়ে: "বিবেকানন্দ তারপর ভারতবর্ধে এলেন, স্পরীরে নয়, সংবাদের রথে চড়ে—এবং ভারতের এক প্রাপ্ত থেকে অপর প্রান্ত কাঁপতে লাগল সেই বার্তা-শিহরণে। ঐ সংবাদগুলি পরাধীন পতিত ভারতবর্ষকে ভার দ্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিল-স্থাত্মদন্মান ও আত্মবিশ্বাস। ভারতবর্ষে তথন দেশনেতা বা সমাজসংস্কারকের অভাব ছিল না; ভারতীয় मबार्ष्कत (नारमत हिन्दांत्री) (ननी-विरननी मकरनत कन्तार्ग व-चाक राम्र পড़िहन भूरताभूति, রোগের নিদান কাগজপত্তে লিখিত বক্তামঞ্চে কথিত হয়ে, ভারতভূমিকে আচ্ছর करत्र फ्लि ছिल-पाञ्चावमाननात्र स्मरे विशून আহোজনের মধ্যে নির্বাসিত মর্বাদাকে নিজের मस्या पास्तान करत विरवकानम (यन शामना करबिहालन, 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ'—জাতিপ্রাণ সহর্ষে তথন দাড়া দিয়েছিল, বন্দনা গেয়েছিল দেই মাস্থাটির যিনি লজ্জিত করতে আদেন নি, উৎুত্র করতে এদেছেন, ক্র করতে আদেন নি, এদেছেন প্র করতে।" [বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ধ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮ ]

এদেশের যুবচিত্তকে স্বামীজী কীভাবে জাগিয়েছিলেন, দেকথা লিখেছেন তাঁর সমকালীন রবীক্রনাথও: "আধুনিক কালের ভারতবর্বে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, দেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে তেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের

মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি,—দরিন্দের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিন্তুকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র জ্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী মাস্থ্যকে যথনি সম্মান দিয়েছে তথনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্ববসিত নয়, তা মাস্থ্যের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব ভ্ঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মাহ্যের আত্মাকে ভেকেছে…।" [বিশ্ববিবেক, প্রঃ ১৭০/রবীক্রজ্বীবনী, ৪র্থ থণ্ড ]

স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে নিবেদিতার তো অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। 'বিবেকানন্দের কাজ হিসাবেই তিনি রাজনীতি গ্রহণ করেন।'

বিবেকানন্দের প্রভাব সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করেছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে, বিপ্লবী শ্রীশুরবিন্দের এই মস্তব্য! তিনি বলেছিলেন: বিবেকানন্দের প্রভাব এখনও বিপূলভাবে কাজ করছে আমরা দেখতে পাই শ্যা এমন কিছু, যা সিংহপ্রতিম, বিরাট, সম্বোধিদীপ্ত, যা সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করেছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে এবং তা দেখে আমরা সোচ্ছাদে বলে উঠি, ঐ দেখ, বিবেকানন্দ এখনো জেগে মাত্মর্মে, মাত্-সম্ভানদের মর্মলোকে। [বিবেকবাণী, গঃ ১৬৬]

মনীধী ও ঐতিহাসিকদের মন্তব্য:
বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্বাধীনতাসংগ্রামীদের লেথা
ও মন্তব্য থেকে প্রাক্সাধীনতা মূগে ওরুণদের
উপর স্বামীজীর কী বিপুল প্রভাব, তার অজ্ঞ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে
বিশিল আমলা ও গোয়েক্লাদের নানা মন্তব্য ও উক্তিতেও। কথন গোপন মন্তব্য বা কথন প্রকাশ্য প্রতিবেদন।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাক্লফন স্থামীজীর প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন: "As a student in one of the classes, in Matriculation or so, the letters of Sri Vivekananda used to be circulated in manuscript form among us all. The kind of thrill which we enjoyed, the kind of mesmeric touch that those writings gave us etc.…" [বিশ-বিবেক, সম্পাদনা: অসিডকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্রীপ্রসাদ বন্ধ, শংকর; প্য আট (গ্রন্থপঞ্জী)]

দেখা যাচ্ছে, প্রাক্ষাধীনতা যুগে স্বামীজীব বাণী হাতে লিথে ইস্কাহারের মতো যুবকদের মধ্যে বিলি করা হত। স্বামীজীর কর্মযোগ, ভারতীয় পত্রাবলী, মুক্তিসংগ্রামীদের কাছে অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। স্বামীজীর লেথার প্রভাব কী তীব্র ছিল, সেকথা লিথেছেন স্বাধীনতাসংগ্রামের একাধিক ইতিহাসকার: " বিপ্লবের যুগে পুলিশ যেথানেই বিপ্লবীদের বাসা তল্পাস করিয়াছেন সেইখানেই বিবেকানন্দের গ্রন্থরাজ্বি দেখিতে পাইয়াছিলেন। শেষ ও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী স্কভাষকক্রও বিবেকানন্দের গ্রন্থার ক্রম্বাজ্ব পাঠক ছিলেন।" [বিশ্ববিবেক, পঃ ২৫৮]

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও ঐতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদারের ওই মন্তব্য, তিনি তাঁর
Militant Nationalism in India বইন্নে
লিথেছেন: "In every gymnasium, i.e,
exercise cult of the Revolutionary party
of Bengal, His work entitled, 'From
Colombo to Almora' was read." সমকালে
ও পরবর্তী অনেক ঐতিহাসিক ভরুণদের উপর
স্বামীজীর প্রভাবের কথা দ্বার্থহীন ভাষায় শীকার
করেছেন, মৃজ্জিদংগ্রামের ইতিহাসকার এবং
একজন মৃজ্জিযোদ্ধা কালীচরণ ঘোষ তাঁর The

Roll of Honour প্ৰস্থে লিখেছেন:
"Swamiji's message influenced the minds of young Bengalee with a spirit of burning patriotism and created in some a tendency for stern political activity..." [The Roll of Honour, p 30]

স্বামীজী যুবকদের বলেছিলেন, মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগে ও দেশের স্বাধীনতার জন্ম সচেষ্ট হতে। ঐতিহাসিক র্মেশচন্দ্র মন্ত্র্মদার তার History and Culture of Indian people গ্ৰন্থে একথা লিখেছেন: "বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে পাঁচন্তর প্রস্তরের উপর স্থাপন করেছিলেন। ধ্থা--রা**জনৈ**তিক **মুক্তি**র জন্য আকুল আকাজ্ঞা, অতীত গোরব ও ভারতের মহতের জন্য গৌরববোধ, ভ্রাত্ত-বোধের আদর্শে ভারতের ঐক্যা, গণজাগরণ এবং শারীরিক শক্তি ও শৌর্ষের বিকাশ। একদল যুবককে, যারা তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ ও আশীর্বাদ চেয়েছিলেন, তিনি বলেন, আমার **জীবনের মিশন হচ্ছে মানুষ তৈরি। আমার** মিশন তোমরা কাজে ও বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা কর। মাতৃভূমির সেবাই হবে তোমাদের কর্তবা। প্রথম চাই ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি।

"অন্যত্র তিনি বলেছেন: আগামী পঞ্চাণ বছর মাতৃভূমি তোমাদের আরাধ্য দেবতা হউক। জ্বন্য সব অকেজো দেবতা এই কয়েক বছর জ্বালে ক্ষতি নাই।" [ Ibid, Vol. X, p. 493 ]

মুক্তিযোদ্ধাদের কথা: প্রাক্ষাধীনতা

যুগে তকণদের উপর স্বামীন্দ্রীর লেখার প্রভাবের
কথা লিখেছেন বছ ঐতিহাদিক। তবে এ

সম্পর্কে উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে দেযুগে মুক্তিসংগ্রামী

তক্ষণরা স্বামীদ্ধীকে কী চোখে দেখতেন তা

দেখা যাক। প্রথমেই আদি স্থভাষচন্তের বিষয়ে।
কারণ বাংলা তথা ভারতের তক্ষণদের তিনিই

স্বচেয়ে প্রিয় নেতা ছিলেন। তিনি চির-

তারুণার প্রতীক আমাদের দেশে। তাঁর কথায়
তাঁর জীবনে বিবেকানন্দের সাহিত্যের প্রভাব :
"হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলির
উপর। কয়েকপাতা উন্টেই ব্রুডে পারলাম
এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম।
বইগুলো বাড়ি নিয়ে গিয়ে গোগ্রাদে গিলতে
লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয় মন
আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। দিনের পর দিন
কেটে যেতে লাগল। আমি তাঁর বই নিয়ে
তয়য় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশি
উদ্দ্দ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। তা
থেকে তাঁর আদর্শের মূল স্বরটি আমি হৃদয়শম
করতে পেরেছিলাম। 'আঅনঃ মোক্ষার্থং
জগদ্ধিতায়'—মানবজাতির সেবা ও আআার মুক্তি
—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।"

স্বামীজীর পথই হল স্ভাষচন্দ্রের পথ।
পরবর্তী কালের নেতাজীর পথ: "বিবেকানন্দের
আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম, তথন
আমার বয়স পনেরও হবে কিনা সন্দেহ।
বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল
পরিবর্তন এনে দিল। তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের
বিশালতাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা
তথন আমার ছিল না—কিন্তু কয়েকটা জিনিস
একেবারে গোড়া থেকেই আমার মনে চিরকালের
জন্মে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় ও ব্যক্তিত্বে
আমার কাছে বিবেকানন্দই ছিলেন আদর্শ পুরুষ।
তাঁর মধ্যে আমার মনের অজ্ল জিজ্ঞানার সহজ
সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের
পথই আমি বেছে নিলাম।"

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের অক্সতম নায়ক, ঘূগান্তর দলের হরিকুমার চক্রবর্তী লিথেছেন:
"বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব ? উত্তরে
একটা কথাই যথেই—তাঁর প্রভাব ও প্রেরণা
দ্র্বাধিক। তাঁর বাণীর উদ্দীপনা ছাড়া বিপ্লব আন্দোলন ঐভাবে হত কিনা সন্দেহ।"

বিপ্লবী ভঃ যাত্নগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় i "একদিকে বন্ধিমের আনন্দমঠ এবং অক্সদিকে স্বামীজীর উৎসাহবাক্য নতুন ভোরের থবর দিতে লাগল। 'পত্রাবলী', 'ভারতে বিবেকানন্দ', 'ভারবার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাভ্য,' 'বর্তমান ভারত', 'স্বামী-শিশ্ব-সংবাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা-গুলিও—যেমন Lectures from Colombo to Almora—পড়ভাম। স্বামীজীর অবদানহিদাবে এদব ভো গেল গৌণ (indirect) প্রভাব। আমাদের মনে ভার চেয়েও মুখ্য (direct) প্রভাব বিস্তার করল অফুশীলনেব স্থাপয়িতা দতীশ বস্থর উক্তি। শ্বামীজীর স্বপ্ল ছিল জাগ্রত, সমুদ্ধত, একযোগে যুক্ত স্বাধীন ভারত।" [বিশ্ববিবেক, প্য: ২৫৪]

আহিংস স্বাধীনতাসংগ্রামীদের উক্তি ? প্রাক্ষাধীনতা মুগে তরুণদের উপর স্বামীদীর লেখার ছুনিবার প্রভাবের উল্লেখ পাই অসংখ্য মনীধী, লেখক, মুক্তিসংগ্রামীর লেখায়। শ্রেষ্ঠ স্বাহিস যোদ্ধা মহাত্মা গান্ধীর ভাষায়: "I have gone though his work very thoroughly and after having gone through them, the love that I had for my country became a thousand-fold." [এ, ১৪৬]

যুবকদের উপর স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে প্রাক্সাধীনতা যুগে জননায়ক, মুক্তিসংগ্রামীদের জ্বনংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। আর-একজনের কথাই উল্লেখ করব যিনি মুক্তিসংগ্রামে যেমন ছিলেন প্রথম সারিতে, নবভারতের ক্রপায়ণেও ছিলেন এক নম্বর ব্যক্তি। সেই জ্বওহরলাল নেহেকর সপ্রশ্ব মন্তব্য: "যদি আমাকে বালক ও মুবকদের নিকট একজন আদর্শ পুরুষের নামোল্লেখ করিতে হয় আমি প্রথমেই স্বামী বিবেকানশের

নাম করিব। তিনি ছিলেন শক্তি ও তেজের প্রতীক।—স্বামীজী যাহা কিছু লিথিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন তাহা ছিল সজীব ও প্রাণবস্ত; তাঁহার বাণী ও কার্য লক্ষ্ণ দেশবাসীকে উব্দ্বদ্ধ করিয়াছিল।" (বিবেকবাণী, পৃ: ১৯৪)

পদত্মরকারী ব্যক্তিদের মন্তব্যঃ স্বামীজীর লেখা ও বাণী আমাদের দেশের তরুণদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। মৃক্তি-দংগ্রামে, বিশেষ করে বিপ্লব আন্দোলনে সবচেয়ে শক্তিশালী বাক্ষদ ছিল স্বামীজীর লেথায়। তাই বিপ্লবীদের যে-কোন ঘাঁটিতে তল্লাদীর সময় কোন না-কোন স্বামীজীর বই পাওয়া গেছে। তাই সমকালে এবং পরবর্তিযুগে জার মৃত্যুর পরও তাঁর লেখা সম্পর্কে, তাঁর প্রতিটি সংস্থা সম্পর্কে রাজশক্তির বিরূপতা কমেনি। বরং যতই দেশে মুক্তিসংগ্রাম সক্রিয় হয়েছে, ততই তা বেড়েছে। ব্রিটিশ সরকার ব্ঝেছিলেন, এদেশে মুক্তিসংগ্রামে কী বিপুল প্রেরণা যোগাচ্ছে স্বামীজীর জীবন ও वांगी। এकाधिक श्रमञ् हेरत्रक ताक्षश्रम्य এकथा লিখেছেন। আর্ল অব রোলাওদ আটক বিপ্লবীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন, কে এইদব মুক্তি যোদ্ধাদের প্রেরণা দিছেন। তিনি তাঁর 'দি হার্ট অব আর্থাবর্ড' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ভরুণদের বিপ্লবীদলে আনার জন্ম স্বামীজীর পতাবলী পডতে দেওয়া হত।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিচারপতি রাউলাটের নেতৃত্বে গঠিত রাউলাট কমিটি বা দিডিদন কমিটির রিপোটেও অঞ্চরপ তথ্য আছে:

"নিজেদের মতে দীক্ষিত বাজিগণের জন্ম ষ্ড্যন্ত্রকারীর। করেকটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁদের পাঠ্যস্চীর মধ্যে ছিল: ভগবদ্গীতা, বিবেকানন্দের রচনা, এবং মাৎসিনী ও গ্যারিবজ্ঞির জীবনকথা।"

স্বামীজীর এই প্রভাবের কথা বারবার পাই

সিভিদান কমিটির প্রতিবেশনে: "Vivekananda died in 1902, but his writings and teachings survived him, have been popularised by the Ramkrishna Mission and have deeply impressed many educated Hindus. From much evidence before us it is apparent that this influence was perverted by Barindra and his followers in order to create an atmosphere suitable for the execution of their projects." [Sedition Committee Report, 1918]

স্বামীজীর লেথার ও স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত সংস্থার প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পর আরও বাড়তে থাকে। শাসকসমাজ স্বামীজীর লেথা সম্পর্কে এত সম্বস্ত হয়ে ওঠে যে, তাঁর লেথার যাতে প্রচার না হয়, সেদিকে ছিল তাদেব সতর্ক দৃষ্টি। তলাদীর সময় অস্ত্রশস্ত্রেব সঙ্গে স্বামীজীর বইপত্র পেলে পুলিশ আটক করত। তাঁর বই নিধিদ্ধ করার প্রস্তাবিও ওঠে।

গোয়েন্দ। রিপোর্টে দেখা যাগ, স্বামীজীর প্রাবলী বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব ও উঠেছিল। স্ট্যাপ্তিং কাউন্সেল এম. আর. দাসের ভিন্ন মত না থাকলে পত্রাবলী বাজেয়াপ্ত হতই। ম্ল্যবান দেই গোপন নগিট এই: "In the middle of 1915 Government of Bengal proposed to take action against the printer and publisher of 'Patrabali', Part I, 4th edition of Swami Vivekananda for contravening Sec 4 (c) of Press Act, 1910, Accordingly English translation of the alleged objectionable passages of the book was sent to Sri S. R. Das, Standing Councel for legal opinion.

Sri Das after going through the whole book, gave a seven pages opinion. In which he said:

'I am strongly of opinion after going through the whole book that it does not contravene Sec. 4 (C. O. of the Act I of 1910)'

"On receipt of the said opinion and on the ground that the author of the book is dead, the Government dropped the matter". [FI. No 1068/12, 1912, Home (Pol) cong. B. Govt.]

গোপন সরকারী রিপোট থেকে জানা যায় যে, উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামীজীর নিবন্ধও রাজরোষে পড়ে:

"During his life time Swamiji published a fortnightly journal from Belur Head quarter of Ramkrishna Mission called 'Udbodhon'. In one of its issues. which was subsequently considered highly objectionable as it appeared from a report D/December 1907, Swamiji wrote, 'You have all been hyponotized [7] your ruler tell you that you are low, subjucated [7] and week [7] and what you believe to be true. I am made of earth of this country but I have not learnt to think of myself like that, so those people who used to look down upon us, by God's will, respecting me like god, peping [?] cannot lead man into salvation. What is wanted is a keenaged [?] sword and war to death.' Fl No 1068/12, Home (cong.) Beng. Govt.

<sup>&</sup>gt; গোয়েন্দা ও পুলিশের রিপোর্টে যে ভাষা আছে, ছবছ তাই রাথা হয়েছে—ভাষার উৎকর্মতার জন্ম কোনরকম পরিমার্জন বা সংশোধন করিনি।

প্রাক্ষাধীনতা যুগে যুব্মানদে বিবেকানন্দ-দাহিত্যের প্রভাব

নিকালো ধর্মহাসম্মেলনে বিশ্বজ্ঞরে পর
স্বামী জী দেশে ফিরলে কলকাভায় তাঁকে যে
বিপুল সম্বর্ধনা (২৬ ফেব্রুআরি, ১৮৯৭ খ্রী:)
জানানো হয়, ভার উত্তরে তিনি যে ভাষণ দেন,
সেটিও গোয়েন্দাদের ফাইলে বন্দী আছে।
স্বামীজীর ওই ভাষণ ব্রিটিশ গোয়েন্দার। ভাল
চোণে দেখেননি।

স্বামীন্দীর ওই ভাষণ তরুণ মুক্তিসংগ্রামী-দের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। সেকথা টেগাটের রিপোটে (22/4/1914) আছে:

"In reply to an address of welcome presented to him at his arrival in Calcutta, as referred to above, Swami Vivekananda urged hearer to wake up. 'Awake', he cried, 'arise and stop not till the desired end is reached'."...

তারপর টেগার্টের মন্তবা:

"It might be noted here that the highly revolutionary liberty leaflets which have been circulated broad-cast over the greater part of India during the last year commence with this watchword of Vivekananda—Arise, awake and stop not till the goal is reached."

বিপ্লবীদের উপর স্বামীজীর লেখার প্রভাবের কথা সরকারী নিগিপত্রে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। গোপন সরকারী ফাইলের এক স্বায়গায় আছে: 'In the Anusilan Samity-System Vivekananda's Work were considered as text books to be used to gather recruits. Libraries in the name of Vivekananda's were also found in the house of revolutionaries. Ramkrishna Kathamrita and Vivekananda's Karmajoga were favourite books. [Freedom Fighter Papers No 45. State Archives Writers Buildings].

স্বামী জীব আদর্শে উদ্ধ হয়ে দেশের তরুণরা দলে দলে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিলেন। সে তথা বাববার গোপন গোয়েন্দা-রিপোর্টেও পাই:

"Swamiji did not concern himself much with practical politics as such, but many of his followers were afterwards found connected with the revolutionary movements of Bengal."

গোপন গোমেকা প্রতিবেদনে মতিযোগ করা হয়েছে: "Ramkrishna Mission itself had been used in the past as a revolutionary agency under the guise of religion and philanthropy and the greatest danger in the present time lies in the unaffiliated Ashram which had grown up like mushroom in affected areas in East Bengal.

"Vivekananda commended [?] to go out and preach the gospel of Ramkrishna and found branch Ashrams throughtout [?] India. This command had been taken up by the revolutionaries of Bengal to such a good effect, that in spite of best intentions, the Belur Math were unable to control them.

"Vivekananda advised to his followers to tour the villages and attract the attention of the masses by the means of magic lantern lectures."

গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বামীজীর

গঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বিপ্লব আান্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং বাংলার বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল।

"There are indications that the Mission and its followers were connected with revolutionary upheaval in India which has convulsed the student community in Bengal and extended its influence in Punjab and Native States."

অভিযোগ, বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্দ্র ছিল এই বেলুড় মঠ:

"Of all centres of Ramkrishna Mission in India Belur Math alone seems to have been used as rendezvoes [?] of the revolutionaries. Persons holding revolutionary views visited the Math from time to time and it is believed that political Sannasis received training and instruction there."

গোয়েলাদের উক্তির সমর্থন পাই প্রথ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কান্থনগোর মন্তবো:

"When we found that recruitment is at a stand-still we had recourse to disseminating political nostrums in the guise of religion with the assistance of the Ramkrishna Mission." [An Account of Revolutionary movement in Bengal.]

১৯১২ এটাবের ২৯ জাছুজারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ৫০তম জন্মোৎসবেও বিপ্লবীরা সক্রিয় জংশ নেন। সে-সম্পর্কে সরকারী গোপন রিপোর্ট:

"On the occassion of Swamiji's 50th anniversary held at Belur on 29. 1. 12

several members of now defunct Anusilan Samity done the work of feeding the visitors present. After the function was over a secret political meeting was reported to have been held but not confirmed." [Ibid.]

রামকৃষ্ণ মিশনের অক্স আতামেও বিপ্রবীদের আনাগোনা ছিল বলে গোপন গোয়েন্দা-রিপোর্টে আছে:

"During 1913—14 important political suspects had been unearthen in Ram-krishna Mission—Baldeo Roy at Kan-khal Ashram and Beneras Ashram, Satish Dasgupta at Beneras Ashram."

[Ibid.]

সামীঙ্গীর শিক্ষাকে তরুণ বিপ্লবীবা কীভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য রূপায়ণে কাজে লাগাতেন, দেকথা টেগার্টের গোপন প্রতিবেদনে পাই:

"From the paper seized at the search mentioned above it also appears that a party of students went to Belur by boat for the celebration of Swami Vivekananda's birth anniversary in 1908, the river passage on this occassion called forth the following remarks from one of them, by name Harendra Chandra Pal, as recorded in his diary: 'To-day we all seek to cross over to the other bank of this small river Ganges. When we shall be able to unfurl the banner of independence on the other side of thraldom and make all sides resound with the throbbing of triumphant drum and the cries

of "Bande Mataram" then we should be so very happy. To think of it even in imagination the mind becomes filled with energy and joy.'

"Another prominent member of Calcutta Anushilan Samity, who was about this time closely connected with the Belur Math, was Jogendra Nath Tagore, alias Jogen Thakur, a prominent member of Jugantar and Jubak-Mandali—Sarathi organisation."

পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের শেশুল স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট দি. এ. টেগার্টের ওই রিপোটিটি ১৯১৪ খ্রীষ্টান্দের ২২ এপ্রিল লেখা। এতে আরও আছে:

"Another incident illustrative of the method by which the members of the revolutionary party seized upon the teaching of Swami Vivekananda and adopted them to suit their own end. also came to notice about this time. Vivekananda advised his followers to tour in the villages, and attract the attention of the masses by means of magic lantern lectures. Indra Nandi. referred to above, made an extensive tout in Bengal on behalf of Maniktola gang, in the course of which he used a magic lantern to attract the attention of his hearers, on the lines laid down by the Swami. Since that time several other similar instances have been reported."

স্বামীজীর ভাই ভূপেক্রনাথ দত্ত ছাড়। স্বস্থ্য বেসব বিশিপ্ত বিপ্লবীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগ ছিল সরকারী ফাইলে তাঁদের নাম আছে। যেমন, আলিপুর বোমার মামলার দেবত্রত বস্থ। ইনি পরে স্থামী প্রক্রানন্দ হন। আলিপুর বোমার মামলার শচীন দেন ও কুঞ্জলাল সাহা। মানিক-তলা বড়যন্ত্র মামলার ভবভূষণ মিত্র। এছাড়। আছেন: যোগেন ঠাকুর (সার্থি গোটী), তারাপদ বস্থ (বাঙলা বড়যন্ত্র মামলা), পুলিন মুথালী, সতীশ

বস্থ (কলকাতা অস্থীলন সমিতি ), নগেন্ধনাথ বস্থ (ঢাকা), বীরেন বস্থ (আর্ধনমাজ), দণীভূদণ ঘোষ (চন্দননগর), যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী ( আর্ধনমাজ), উমাশংকর সরকার ( পূর্ণদাস সমিতি, ঢাকা ), রিদিকচন্দ্র সরকার ( গোপালপুর ডাকাতি )।

স্বামীজীর দেখা প্রাক্ষাধীনতা যুগে দেশের তক্রণদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। স্বামীজীর বইপত্র, চিঠি পড়েই তক্রণরা আকৃষ্ট হয়েছিল মুক্তিদংগ্রামে। ভারা অন্তপ্রেরণা পাবার জক্ত বারবার যেতেন স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠেও। স্বামীজীর উত্তরস্থীদেন নিকদ্ধে অভিযোগ আরও গুকতর। সরাসরি 'স্বরাজ' প্রচারের অভিযোগ আছে সরকারী গোপন ফাইলে। স্বামীজীর নির্দেশে রামক্রফ মিশনের সভাপতি হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এই সম্বামিশনের ভূমিকা সম্পর্কে গোপন গোরেক্সা-বিপোর্টে গুরুতর অভিযোগ আছে:

"These Missionaries are suspected of praeching Swaraj and Brahmananda alias Rakhal Ghose has been described as leader of these men."

রুশ বিপ্লবের অনেক আগেট, এমন কি বলশেভিক দল গড়ে ওঠারও আগে স্বামীজী চেয়েছিলেন নতুন ভারত গড়ে উঠুক এদেশের কুষক ও শ্রমজীবী মায়ুষের নেতৃত্বে।

শামীজী সর্বাত্মক বিপ্লব চেমেছিলেন—মুক্তি-সংগ্রামীরা তার সামান্তই সফল করেছিলেন— তিনি চেমেছিলেন: "নৃতন ভারত বেক্কে চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের মুপড়ির মধ্য হতে।…" [ বাণী ও রচনা, ৬/৮১ দ্রষ্টব্য ] মহন্তর ভারত গড়তে তরুণদের প্রতি শামীজীর সেই ডাক আজও সফল হয়নি:

"Our ancestors were great. We must first recall that. We must learn the elements of our being, the blood that courses in our veins; we must have faith in that blood, and what it did in the past; and out of that faith and consciousness of past greatness, we must build an India yet greater than what she has been." [Lectures From Colombo to Almora, p. 184]

## চরিত্রগঠনে দাহিত্য

#### গ্রীআনন্দ বাগচী

বিশ্রত কবি ও প্রাবন্ধিক—বাকুড়া জীন্চান কলেন্দ্রের বাংলা সাহিত্যের ভূতপর্ব অধ্যাপক। আনন্দরাজার পরিকার সহ-সন্পাহক।

ছেলেবেলায়, খুব ছেলেবেলায়, যথন ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ফের মনের চৌকাঠ পেরোনোর চেটা চলেছে মায়ের কোলের কাছে বদে, ছাতে থড়ির শ্লেটে অক্ষরমালার আদল পেকে উঠেছে, আর সেই সঙ্গে জীবনের স্বচেয়ে হালকা বইয়ের রহস্তময় কাগজের কবাট খুলে স্বরে অ-কে শাধী করে অ**জ**গর মুখ বাড়িয়েছে—প্রতিটি **অক্ষ**রকে অর্থের দঙ্গে যুক্ত কবে দেই নতুন পরিচয় মনের মধ্যে এখনও রোমাঞ্চকর হয়ে ব্দাছে। এ যেন এক হিদেবে জীবনের শুধু বর্ণ-পরিচয়ই নয় রূপরদগদ্ধেরও পরিচয়। অর্থপাই, প্রায় পাঁজির ছবির মতো কাঠের ব্লকে (?) ছাপা **দেই** ছবিগুলোই দেদিন আমাদের মন মাতিয়ে তুলেছে। আজকের দিনের মতো রঙচঙের হৈচে ছাড়াই। আদলে মনের কল্পনাকে স্বাভাবিক বাতাস আর স্থতোর টানে আকাশে ওড়াতে ঘুজির মতো দামান্ত যেটুকু ধরতাই দরকার তাই যুগিয়েছে সেই পদ্দলা পাঠা কেতাবের ছবি। লেখায় এবং রেখায় মনের স্বতঃকৃতিকেই উদকে দিয়েছে সেদিন। ছাপা অক্ষর সেদিন থেকেই আমাদের বিশাস আর অন্তরঙ্গ নির্ভরতা অর্জন करत्रष्ट्। त्मिलिनत्र त्मरे गान्नि मारेष्कत्र বোল্ড অক্ষরের স্বর আর ব্যঞ্জনবাহিনী উত্তর-কালে কলেবর কমিয়ে ছোট হয়েছে কিছু তার শুথের আদল একটুও বদলায়নি। ক্লেণ্ড ফিল-জফার অ্যাণ্ড গাইভ এই বর্ণমালা আমাদের যেন হাত ধরে নিয়ে গেছে জ্ঞানের আর স্বভিজ্ঞভার জগতে। আমাদের শিক্ষার আদিপর্ব এইরকমই ছিল। সেই একাশ্ববর্তী পরিবারে অভিভাবক थूव मृष्टिरमञ्ज हिरमन नो। मकरमहे मामरन

অফুশাসনে আমাদের পদে পদে বেঁধে রাথলেও তাঁরা কিছু গায়ে গায়ে থাকতেন না। একটা দুর্ঘ ছিলই। অলিগলির মতো আলো-ছাওয়া বয়ে যাওয়ার পরিখা বা পরিদর থাকত। যারা সময়ের দিক থেকে এই ফাঁকটুকুর সেতু বন্ধন করে চলেছিল তারা ছাপা অক্ষরের বই, তবে পাঠা বই নয়। অপাঠাও নয় অবশ্বই। বলা ভাল নিশেষ রকমে পাঠ্য, জ্রুত এবং নিঃশব্দ পাঠ্য কেতাব। যেগুলো আমরা গোগ্রাদে গিলতাম এবং কথন কখন গুরুজনের চোথের আড়ালে গোপনে। আতার গ্রাউত্তে চলে যাওয়া, কামুদ্লেজের ভেকধারী সেই সব বইগুলো গৃহ-বিধানে সে-বয়দে আমাদের পক্ষে কুপথ্য বলে গণ্য হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কারণ অধ্যয়ন-রূপী তপশ্রবার মাঝখানে 'নাটক নবেল গপ্পো' निभिद्ध। फल পाठा वहेरात भनाठे ठालिए অনেক সময় পড়ার টেবিলেই থরগোশের মতো কান হুটো সঞ্চাগ রেথে রুদ্ধনি:খাসে দৃষ্টিভোজন চলত। কথন চিলেকোঠার ঘরে নিজেরাই নাগালের বাইরে চলে যেতাম।

দেগ্গে বই ছিল আমাদের কাছে ছুম্মাণ্য বস্তু। কারণ গলের বইয়ের, ছোটদের রক্সারি বইয়ের তথন এত ছড়াছড়ি ছিল না। অভিভাবকরাও ছিলেন বইকুণ্ঠ, আজকের মা-বাবা-কাকার মতো দরাজহন্ত ছিলেন না। ফলে আমাদের—যাদের ছিল বই পড়ার নেশা, তাদের ছাগলের দশা হয়েছিল। বাছ-বিচার ছিল না। মূথের সামনে যা পেতাম তাই চিবিয়ে যেতাম। তৎকালীন জ্ঞানবৃদ্ধিতে হয়তো তার স্বটা হজ্মও হত না। বক্ষিমবাবু-শরৎবাবুর উপস্থাস থেকে শুক্ত করে কিশোরপাঠ্য আাডভেঞ্চার কাহিনী কিছুই বাদ যায়নি। কিছু এখন ভেবে অবাক হই, শুক্তপাক লঘুপাক যাই হোক না কেন সেই বইগুলো আমাদের চরিত্র নই করেনি। লেখাপড়ায় কিছুটা ক্ষতি ঘটিয়েছে বটে কিছু উচ্ছয়ে ঠেলে দেয়নি বরং অক্যভাবে আমাদের পৃষ্ট করেছে, পৃষিয়ে দিয়েছে, পরিণত করে তুলেছে। কিছুটা পাকিয়েছে হয়তো, কিছু সেই অকালপকতা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দারকচা মেরে যায়নি, সাবালক মনের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। আমাদের ছেলেবেলায় বাইরের জগতের সঙ্গে বহিবাণিজ্য হয়েছিল এই গয়ের বই মারফত। আর তাতে আমর। আথেরে লাভবানই হয়েছিলাম।

পাশাপাশি তুলনা করলে আজকের দিনের চালচিত্র আলাদা। শিশু এবং কিশোর সাহিত্যে আপতবিচারে এখন আমরা স্বয়ংভর হয়েছি। প্রতিবছর ছোটদের জন্যে রাশিরাশি বই বেবাছে। রকমারি চরিত্রের বই। বঙ-বেরঙের পত্রেপত্রিকা। কত বেরোছে আবার বন্ধও হয়ে যাছে। মোট কথা পাঠ্য বইয়ের বাইরে গল্পের বইয়ের এমন একটা খোলা বাজার তৈরি হয়ে গেছে, যেখানে ট্যাকশেসন্ নেই, নিষেধের গণ্ডী টানা নেই, হমড়ি খেয়ে পড়ার মধ্যে উদ্বেগ-উদ্ভেজনা নেই। অনায়াদে হাত বাড়ালেই বই পাওয়া যায় এখন।

শুধু হাত বাড়ানোর ইচ্ছেটাই মরে আদছে
ধীরে ধীরে। এই বইকুণাকে বইরাগ্য (বৈরাগ্য)
বলে ঠাট্টা করছিলেন একজন। আদল ব্যাধিটা
বোধ হয় অক্তত্র। আমাদের নাগরিক জীবনে
যেমন পায়ে হাঁটার চল ক্রমে উঠে যাডেহ, তেমনি
অক্সরে ডোথ ফেলে চোথে হাঁটার ক্লেশ
নিবারণের চেষ্টাও চলেছে। রাশি বাশি কমিকস্
বেরোছে এই জ্ঞে। আগে গল্পের অস্কৃতিএণ

বা ইলাসট্রেশন হত। গল্প-কাহিনীকে আরও স্বাদ্র এবং প্রত্যক্ষ করে তোলার জন্যে এই নির্বাচিত ছবির সংযুক্তি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা উলটো। গল্প এখন আর কাউকে পড়তে হয় না, ছবি নিজেই গল্প বলে দেয়। ওপু তার সঙ্গে ছ-চারটি কথা, না ঠিক কথাও নয় দংলাপ, ফুট-নোটের মতে। জুড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বর্ণনা ব্যাপারটাকে কাহিনী থেকে তুলে দেওয়ার পরোক প্রচেষ্টা। সেই দক্ষে যেন ছবির নির্বাক যুগে ফিরে যাবার চেষ্টা। যা ছিল এতকাল অলংকরণ, ছোটদের এই ধরনের বইতে তাই হয়ে উঠল অবলম্বন। ছবির সাহাযো লেথাপড়া শেখানো থেকে শুরু করে এই গল্প বলার ব্যাপারটা ছোটদের কল্পনা, প্রবণতাকে যে অনেকথানি থেয়ে দিচ্ছে এমনই মনে হয়। আমাদের সবচেয়ে বড পাকস্থলীটা যে মস্তিক্ষে ভাতে দলেহ নেই। এবং এই পরিপাককর্মের শুক্তে এবং শেষে আরও ছটি বাড়ভি কাজ হয় সেখানে। চর্বণ এবং রদায়ন ছটোই। ভাই মগজ বা মন তার যাবতীয় থাল্ডবস্তুকে গ্রহণ করে, তাকে গুঁড়িয়ে গলিয়ে মিশিয়ে পুষ্টিদাধক রশে এবং রক্তে পবিণত করে দেয়। এই **দমস্ত** ব্যাপারটাই অবশ্ব বিমৃত বা মানদিক। আক্ষরিক বা শারীরিক অর্থে রস-রক্ত নয়।

চিত্রকাহিনী বা এই কমিকস্গুলি শিশুদের
দেই বৃহৎ পাকস্থলীটিকে রিলিফ বা বিশ্লাম দেবার
নামে ক্রমশ অকেজাে করে দিতে থাকে। তাকে
মার্ট অর্থাৎ ক্রতগামী করে তুলতে গিয়ে তার
নিজস্ব চলচ্ছাজ্জিকে ক্রমশ পঙ্গু করে তোলাে।
শিক্ষাবিদ্ এবং মনােবিজ্ঞানী কি বলবেন জানি
না, তবে বাজিগতভাবে এই আমার আশকা, এই
আমার বিশাস। চিরকালীন প্রথায় আমরা ঘদি
থাত গ্রহণ না করে প্রায়োজনীয় কাাল্রি পরিমাণ্
ভিটামিন মিনাবেল ইতাাাদি আমরা কাাপস্থলে,

ট্যাবলেটে আর ইন্জেক্শনে আজীবন গ্রহণ করে যেতাম তাহলে পরিণতিটা যেমন হত অনেকটা দেইবকম আরকি।

ফলে পরিপাক ও রদাশ্বাদন ক্ষমতা কমে

যাচ্ছে শিশু বয়দ থেকেই। সেই দক্ষে ক্রভপঠনের

ক্ষমতাও। আখা চিবিয়ে যে শিশু আথের রস

গ্রহণের আনন্দ পেল না, ফিভিংবট্লের নির্ধাস
পান করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগল, তাদের

ক্ষমত তঃখ হয়।

এত কথা বললাম এই কারণে যে, সাহিত্য আমদের চরিত্রগঠনের অন্যতম উপকরণ। সন্তঃ মনোরঞ্জনী পণ্য নয়, অল্য বিলাদের সামগ্রী নয়। শিশুদাহিত্য বিশেষ করে। চরিত্র ও জীবন গঠনের আদিপর্বে তার গুরুষ অসাধারণ। তাকে খেলনা কিংবা খেলনা কিছু ভাবলে এবং পাঠক হিসেবে ছোটদের ছোট ভাবলে অসংশোধ্য ভ্রাম্বি ঘটবে।

যেহেতু ইদানীং ছোটদের বইয়ের রীতিমত বাজার আছে এবং অনেক প্রকাশকই নতুন করে ছোটদের জন্ম প্রকাশনায় নেমে পড়েছেন বা নামছেন, সেহেতু ছোটদের লেথকের সংখ্যাও থুব নগণ্য নয়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সাহিত্য-জগতে যারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বা থাদেরই বই বাণিজ্যিক সাফলা পেয়েছে তাঁরাই রাতারাতি ছোটদের লেখার দিকে দাড়ম্বরে ঝুঁকে পড়ছেন। পণ্য উৎপাদনের কেত্রে যেমন বাইপ্রোডাক্ট বলে একটা কথা আছে, এঁদের অনেকেরই কলমে শিশুদাহিতা তেমনি বাইপ্রোডাই: অপচ এই লেথাই তো দব চেয়ে কঠিন। শুধু ভাষার উপর দখল আর গল্প তৈরির নাটুকে কৌশল জানা পাকলেই হয় না, একটা বিশেষ মন চাই। ছোটদের জন্মে লেখা আর ছোটদের মতো করে শেখা এই ছটো ব্যাপার এক নয়। ছোটদের কাঁকি দেওয়া শক্ত, মন পাওয়া কঠিন, তবে

তাদের নষ্ট করা সহজ। শিশু থাতো এবং সাহিত্যে ভেজাল দেওয়া সমান অপরাধ বলেই মনে করি। আমাদের ছেলেবেলায় চিরকালীন সাহিত্য বা বিভিন্ন ভাষার ক্লাসিকগুলোর শিশু বা কিশোর সংশ্বরণের পাশাপাশি, জীবনী বা ঐতিহাসিক काहिनीत भारत भारत जारा जारा भवरनत वहें 9 जान ছিল। ভূতপ্রেত রহস্ত রোমাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার কি গোয়েলা কাহিনীর রমরমা যে একেবারে ছিল না তা নয়। এগুলোকে প্রকৃত অর্থে নিশ্চয় দাহিতাও বল। যেত না, কিন্তু নাটক নভেলের শুমান লেবেল যুক্ত হয়ে কোন কোন ঘরে সেগুলো দাময়িকভাবে নিশিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেক অভিভাবকের কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, ওই সব খুনজ্ব্যম ডাকাতির কাহিনী আর উদ্ভট কল্পনাবিলাস ছোটদের অধ্যয়নপুহাকে নষ্ট করে দিবাবার বা খোয়াব দেখতে সাহায্য করবে। কিছ প্রকৃত ঘটন। সেরকম কথনই ঘটেনি। গল্পের সম্মোহনে দিন কয়েক আবিষ্ট হয়ে থাকলেও এবং ছাপা অক্ষরের বিবরণকে নির্ভেক্তাল গতা জ্ঞান করলেও আমাদের আদতে কোন ক্ষতি ঘটে যায়নি।

যায়নি যে তার একটা বড় কারণ ওখনকার ছোটদের জন্তে লেথাগুলোর বিষয় ঘাই হোক সেই রচনার মধ্যে দকলেই একটা আদর্শকে নিষ্ঠার দঙ্গে মেনে চলতেন। প্রথম কথা লেথাগুলোছিল আন্তরিক এবং ছোটদের প্রতি ভালবাসাথেকেই জাত্র। নিজের ঘরের ছেলেটিকে পাঠক কল্পনা করেই অনেক লেথক দে সমন্ত্র কল্পনা করেই অনেক লেথক দে সমন্ত্র কল্পনা করেই অনেক লেথক কে সমন্ত্র করে তেনাবার দক্ষে বাকে ভালটুকুকে স্পষ্ট করে চেনাবার দক্ষে গলেক গুলিকে ও কিলোর মনকে উদ্বীপ্ত করে তুলভেন দং ও সাহদিক কর্মের দিকে। বাঙালীফলভ ছীনম্মগ্রতা দুর করে ভাদের ভেতর আ্বাস্থানবাধে ও আ্বান্ধবিশ্বাস

জাগিয়ে ভোলার চেটা করে যেতেন সাধ্যমত।
সেটা ছিল স্বাধীনতাপূর্ব পরাধীনতার যুগ। তাই
একটা আদর্শ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কাহিনীর
মধ্যে উপস্থিত থাকতই। ফলে নিজের দেশকে
ভালবাসা এবং দশের কল্যাণ করার ইচ্ছে
আমাদের ভিতরে কথন যে কীভাবে সংক্রামিত
হয়ে গেছে বলতে পারব না।

কিন্ধ শিশু বা কিশোর সাহিত্য দিয়ে শুরু হলেও চরিত্রগঠনে এবং নিয়ন্ত্রণে সাহিত্য भाज्यतरे एव এकहे। वित्नय ভूभिका हिन এवः আছে তা ভধু অসমানসাপেক নয়, বহুবার বহু-ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বয়ক্ষ পাঠক-পাঠিকার ক্ষেত্রেও চরিত্র সংশোধনের প্রেরণা যুগিয়েছে দৎ দাহিত্য ৷ বৃদ্ধিচন্দ্র নবীন লেথকের প্রতি নিবেদনে একটা মোক্ষম শর্ত এই দিয়ে-ছিলেন যে, যদি কেউ মনে করেন লিখে তিনি দেশের এবং দলের কল্যাণ সাধন করতে পারবেন, তবেই যেন তিনি লেখেন। আদল কথা তাই, নিজে উদ্বুদ্ধ হলে তবেই অক্সকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। নিজে ধর্মাচরণ করে তবেই অপরকে শেখানো যায়। ধর্মে এবং জীবনে নীতিশিক্ষার প্রয়োজন আছে। আমাদের সমস্ভায় সহটে পতনে প্রলোভনে, আমাদের পথভ্রষ্ট কিংকর্তব্য-বিমৃঢ় অবস্থায় সাহিত্যের দৃষ্টাস্ত এবং পরামর্শ অনেক সময়েই পরিত্রাণ লাভের উপায় হয়ে ७८र्छ। ष्पीयत्मत्र मयरक्षरख्टे धर्मवृद्धित अक्त्री প্রয়োজন আছে। আমাদের বিবিধ আচার-আচরণ এবং ভজ্জনিত কর্মফলকে ফলিতরূপে দেখতে পেলে আমাদের চোথ ফোটে, আমাদের কর্মকাণ্ডজ্ঞান এবং প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হয়। রামায়ণ-মহাভারতের দরিত্তগুলি তাঁলের জীবন-দৃষ্কির উপসংহার দিয়ে, তাঁদের তুর্মর বিশাস, অসামাক্ত আত্মত্যাগ, বিচিত্র জীবনদর্শন দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। লক লক

বার্পপ্রায় মামুষ জীবনের দার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। পেয়েছে আরোগ্য লাভের উপায়, রক্তাক্ত হদয়ের নিবিড় ভশ্ৰষা এবং দিবাজ্ঞান ৷ গীভার শ্লোকগুলি আমাদের প্রাভাহিক জীবনে সঞ্চীবনী মন্তের মতো काञ करत्रहा त्रामकृष्ण्यात्र, विस्तकामम, विक्रम-চন্দ্র, রবীক্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেবল সাহিত্যের রস যুগিয়ে যাননি। জীবনযুদ্ধের রসদ এবং তুর্ল্ড পাথেয় যুগিয়ে আসছেন অতাবধি। কণামতের অন্তরদীক্ষা ও সরল সমীকরণ, বিবেকানন্দের **अक्षी উ**ष्पाधन, कीरत्नत स्वतकात व्रवी**स**नार्थ উপনিষদীয় নিষাদ তো দার্বজনীন প্রাপ্তি। কিছ वार्रेटव । शब्र-छेशन्त्रारमत मधा पिरत्र विरमय विरमय সময়ে বিশেষ বিশেষ পাঠক যে অভিভূত অমুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত হয়েছেন তার নজির আছে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবী, বঙ্কিমের আনন্দ-মঠ, দেবীচৌধুরানী, সীতারাম ইত্যাদি উপস্থাস বহু বিপ্লবীকে যে অভাবিত শক্তি যুগিয়েছে সে-কথা কালক্ৰমে জানা গেছে।

জীবনদায়িনী তথা প্রেরণাদাত্রী হিসেবে দাহিত্যের ভূমিকা বহিন-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের পরেও এক প্রজন্মব্যাপী অন্ত লেথকদের হাতে চলমান ছিল। তারপর দিনকাল বদলে গেল, দাহিত্যের পালা বদল হয়ে গেল দেখতে দেখতে। চতুর্দিকে অবক্ষয় আর হতালা, খুনজথমের রাজ্মনীতি আর চরিত্রহনন। জীবনে নেমে এদেছে নিরাপত্তাহীন অনিশ্চয়তা, আর্থিক নিম্নচাপ এবং মূল্যবোধের বিক্রতি। ফলে অফ্স মানসিকতার অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছে মান্থ্যের যাবতীয় শুভবৃদ্ধিকে।

এ অবস্থায় স্বভাবতই দাহিত্য তার চারিত্রিক ঐতিহ্য থেকে স্থানিত হয়ে পড়েছে এবং পড়ছে। মুনাফাই এখন তার মোক্ষ, তাই মনোরঞ্জনের ক্রততম এবং দহজ্জতম পথটিই খুঁজে নিতে চেটা করছে দাহিত্য। বেস্ট্রেলার হয়ে ওঠার প্রতিদ্বন্ধিতাই গ্রন্থানিজ্যের গৃঢ়স্ত্র। প্রকাশক চাইছেন, লেথকও চাইছেন, তৃপক্ষই এই লক্ষ্য-ভেদের নিশানায় একাগ্র একচক্ষ্ হয়ে রয়েছেন। দেই-মনের দন্তা আনন্দ, আরাম এবং উত্তেজনা ঠিকমতো পাক করে পরিবেশন করতে পারলে যে হটু কেকের মতো বিক্রি হয়, হাতে-কলমে এ অভিজ্ঞতা দাহিত্যবণিকদের ইতিমধাই হয়েছে। দর্বাধিক বিক্রীত হতে গেলে যে দর্বাধিক বিক্রত হবারও সমূহ দল্ভাবনা দেকথা বোধ হয় থেয়াল থাকে না। কেবলই অর্থের জন্ম এই অর্থহীন দাহিত্যকও্রেন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

অনেক লেখকেরই কৈ ফিয়ৎ তৈরি। সমাজে এবং জীবনে যা ঘটছে একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিকের মতো তার সত্য চিত্র তিনি নাকি তুলে ধরতে বাধ্য। বাস্তবিকতার্বজিত রোমান্দের্দ হয়ে থাকার দিন চলে গেছে। চলে গেছে বপু দেখার দিন। এই গছসম জীবনে উটপাথির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে কি প্রলয় বন্ধ থাকবে? থাকবে না। তাই রক্ষণশীলতার গোঁড়ামি ছেড়ে ভালমন্দ সব কিছুকেই সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। সাহিত্য যেহেতু জীবন তথা সমাজের দর্পণ সেহেতু স্কীল-অস্কীল নির্বিশেষে বাস্তবে যা ঘটছে তাই তুলে ধরতে তাঁরা বাধ্য। আপাতবিচারে যুক্তিটা উড়িয়ে দেবার মতো

মনে হয় না। সাহিত্য দর্পণ ঠিকই, তবে ছবছ প্রতিবিদ্ধনই দর্পণের একমাত্র কাজ নয়। আছত যাকে বলি ফটোগ্রাফিক উ,থ তা প্রকাশ করেই তার দায়িত্ব ফ্রিয়ে যায় না। আশ্বনা হচ্ছে ক্রিটেশীজম অফ্ লাইফ—জীবন সমালোচনা। আশ্বনার সামনে দাড়িয়ে আমরা নিজের মুখ্ঞীর তারিফ খুঁজি হয়তো, কিন্তু আয়না স্তাবকতা করে না, আমাদের ভ্লক্রটি অসক্ষতি ধরিয়ে দেয়, শুদ্ধি সংশোধনের স্বযোগ দেয়।

সাহিত্যও তাই করে। আমাদের অক্সায়
এবং পাপবাধকে চোথে আঙ্,ল দিয়ে দেথিয়ে
দেয়। স্থলন-পতনের সস্তাবনার চিহুগুলে।
দেথিয়ে দেয়। যেমন করে বিষর্ক্ষ, কৃষ্ণকাস্তের
উইল কিংবা শরৎচক্রের একাধিক উপক্যাস
আমাদের অভিজ্ঞতা চিনিয়েছে। সেই সঙ্গে
জীবনদর্শন, জীবনের আদর্শ আমাদের সামনে
মেলে ধরে পথের নির্দেশ দেয়।

সাহিত্য তাই জীবনকে অন্নরণ না করে ভগীরথের মতো তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নতুন দিগন্তের দিকে। এই অবক্ষয়, হতাশা এবং বিনষ্টির যুগে সাহিত্য নতুন বোধ ও বিশ্বাদের ছোয়া এনে দেবে, আমাদের চরিত্রকে এক নিয়ন্তিত রূপ দেবে।

স্ব এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মান্র তাহার অল্ডরের আর্লাবিশেরকে প্রকাশ করিতে সর্বাদা সচেন্ট রহিরাছেন। আদ্শাবিশেরের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইরাই মানবাদিগের ভিতর বত তারতমা বর্তমান। দেখা বার, সাধারণ মানব র্পরসাদি ভোগসকলকে নিতা ও সভা ভাবিরা তলাভকেই সর্বাদা জাবনোজেশ্য করিরা নিশ্চিত হইরা বসিরা আছে,—They idealise what is apparently real. পশ্রদিগের সাহিত তাহাদিগের শ্বকাই প্রভেশ। তাহাদিগের দারা উচ্চাঙ্গের সাহিতাস্থিত কর্মই হইতে পারে না। আর এক প্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাতনিতা ভোগস্থাদিলাতে সম্ভূত্ত থাকিতে না পারিরা উচ্চ উচ্চতর আদ্শাসকল অন্তরে অন্ভ্র করিরা বহিঃত্ব সকল বিবর সেই ছাঁচে গড়িখার চেন্টার বাত্ত হইরা রহিরাছে,—They want to realise the ideal.—ঐর্প মানবই ব্যার্থ সাহিত্যের স্থিত করিরা বাহে ভা

- न्वामी विद्यकानन्त्र

# 'দেবীমাহাত্ম্য'-তত্ত্ব ও উপাখ্যান

#### স্বামী প্রমেয়ানন্দ

#### বেলভে মঠের সন্মাসী – অভিজ্ঞ লেখক।

হিন্দের নিত্য-আবৃত্ত অসংখ্য শাল্পগ্রহের মধ্যে 'দেবীমাহাত্মা' অক্ততম, গীতা যেরপ মহাভারতের একটি অংশ 'দেবীমাহাত্মা'ও দেরপ মহর্ষি বেদব্যাস রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অংশ। মার্কণ্ডেয় পুবাণের ৮১ থেকে ৯৩—এই তেরটি অধ্যায় নিয়ে 'দেবীমাহাত্মা'। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থানিতে যে দেবী মহামায়ার লীলামাহাত্মা বৰ্ণিত ও কীতিত হয়েছে 'দেবীমাহাত্ম্য' নামেই তার ইঞ্চিত রয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবী-মাহাজ্যা' অংশের মন্ত্রণংখ্যা দাত্রত ৷ তাই গ্রাম্থানিকে 'দপ্তশতী'ও বলা হয়। তবে 'চণ্ডী'-ই গ্রন্থানির সর্বাধিক প্রদিদ্ধ এবং স্থপ্রচলিত নাম। 'চণ্ডী' নামে প্রসিদ্ধ এই গ্রন্থখানি শক্তিমাধকদের অত্যম্ভ প্রিয় এবং অবশ্র-পাঠ্য। এই পুণ্যগ্রন্থের আরাধ্যা দেবী চণ্ডী। তাই 'চণ্ডী' বলতে গ্রন্থ বিশেষ এবং দেবী উভয়কেই বোঝায়।

ভগবানকে মাতৃভাবে আরাধনা হিন্দুধর্মের একটি নিজস্ব বৈশিষ্টা। এই আরাধনার বিরাম-হীন ধারা চলে আসছে বৈদিক যুগ থেকে। এখানে বলা অপ্রাসন্থিক হবে না যে, বেদ এবং তন্ত্র এই হুইকে নিয়েই ভারতীয় সংস্কৃতি। পর-ব্রন্ধের বৈদিকী আরাধনার সঙ্গে পরাশক্তির ভান্তিকী আরাধনার ধারাও সমান্তরালভাবে বন্ধে আসছে পুণাভূমি এই ভারতবর্ষে। শক্তি-সাধনার অপ্রতিহত এই ধারা বৈদিকযুগ থেকে প্রবাহিত হয়ে বিবর্তিত আকারে ক্রমে পৌরানিক এবং তৎপরবর্তী মূগে আরও বিস্তার লাভ করে এবং ব্যাপকভাবে সাধনার অবলম্বনত্বপে অগণিত

পাঠককে পরাশক্তি মহামায়ার আরাধনায় উদ্বোধিত করে এবং আজও করে আসছে। ভগবানকে মাতৃভাবে আরাধনা করে বহু সাধক যে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, শক্তি-দাধনার ইতিহাদে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। স্থান কাল ও পাত্রভেদে সাধকের সাধনার বৈচিত্রো মহাশক্তি প্রকটিতা হয়েছেন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন-রপে। বৈদিক যুগের ঋষিককা ব্রন্ধবিত্ধী বাক থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগদমূহের বিভিন্ন শক্তিসাধকদের জীবন-ইতিহাদই এই ধারার বিরামহীনতা একং গতিশীলতা প্রমাণ করে। দাধক রামপ্রদাদ, কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা, শ্রীরাম-কৃষ্ণ প্রমুখ মাতৃদাধকদের জীবনে মাতৃশক্তির দঙ্গে দাধকের একাত্মতা এবং শক্তিরপিণী মহামায়ার চৈতন্তময় ও আনন্দময় সন্তায় সাধকের আত্মলয়ের বিশায়কর সাধন-ইতিহাস আজও শক্তিদাধককে সমানভাবে আকর্ষণ করে, অনুপ্রাণিত করে সাধন-পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্ম।

বেদ-উপনিষদে অভিহিত পরব্রহ্ম এবং ডল্লের পরাশক্তি স্বরূপত: অভেদ, যেন একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ। শ্রীরামক্তফের কথায়: "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক্ নয়, তেমনি।" শ্রীরামক্তফের সন্মাস-গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট পরাশক্তি জগন্মাতার অক্তিম্ব ছিল অলীক। কিন্তু শ্রীমাক্তফের সাহচর্ষে শ্রীমৎ তোতা কালে ব্যুক্তে পেরেছিলেন যে, একভাবে মহামায়া যিনি তৃরীয়ানিপ্তর্ণা, অপরদিকে তিনিই সাধকের প্রতি অক্ত্রহ-

১ ঐতিরামভ্রফলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব—পূর্বাধ, (১৩৭৭), পৃ: ২৬৩

ৰশত: নানামূতিতে বিভাসিতা। অস্থতৰ করতে পেরেছিলেন: "এতদিন বাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া ভোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! নিব-শক্তি একাধারে হর-গৌরী মূতিতে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অকেদ।" সৈ এক বিচিত্র ইতিহাস, আলোচনার স্থানও স্বতম্ভ্র।

রাজা স্বর্থ এবং বৈশ্য সমাধির উপাখ্যান দিয়ে চণ্ডীর অবতারণা। রাজা স্বরথ রাজোচিত সর্বগুণসম্পদ্ধ আদৃর্শ নূপতি। কিন্তু একদা প্রবল বহিংশক্ত ছাবা তাঁর রাজ্য আক্রান্ত হলে তুর্ভাগ্য-বশত: যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই রাজা কিছুটা হীনবল হয়ে পড়লেন। তাঁর এই হীনবলভার স্থযোগ নিয়ে নিজ মন্ত্রী এবং অমাত্যগণ তাঁকে প্রতারিত করল। বৃঞ্চিত করল রাজ্যথ উপভোগে। অতি আপনার জন বলে ভ্রাস্ত ধারণার বনবর্তী হয়ে এতদিন যাদের তিনি প্রতিপালন করে আস্ছিলেন তাদের নিকটই হলেন তিনি প্রভাবিত ও লাম্বিত। আত্মজন কর্তৃক এভাবে লাম্বিত এবং রাজস্বথ থেকে বঞ্চিত রাজা একদিন মুগয়া ছলে বাজপ্রাসাদ ছেড়ে আশ্রয় निरमन गडीय वरन, रमधम् अधिव खाळरम । मःभाद-কোলাহল থেকে দুরে নির্জন আশ্রমের শাস্ত পরিবেশ রাজাকে মৃগ্ধ করল। কিন্তু মৃগ্ধ হলে কি হবে। আসজির বন্ধন থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছেন না। স্বজন-মোহ তাঁকে পিছন থেকে টানছে। তাদের প্রতি তাঁর বিনিজ্র উৎকণ্ঠার শেষ নেই। হৃতগোরব, ফেলে আদা পরিজন, ধনরত্ব ও রাজস্থ উপভোগের স্থৃতি তাঁর মনকে অহরহ পীড়া দিচ্ছে। মনের এই অস্থিরতা নিয়ে যথন তিনি আশ্রমে ইডস্কড:

ঘোরাঘুরি করছিলেন তথন দাক্ষাৎ হল শ্বীপুতাদি কর্তুক ধনৈশ্ববাদি থেকে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত বৈশ্র সমাধির দঙ্গে। অদৃষ্টের পরিহাদ! যেদব মাতুষ তাঁদের এই হুর্গতির মূলে তাদেরই মঙ্গলচিন্তায় রাজা ও বৈশ্য উভয়ই আজ শোকক্লিট! পরস্পর ভাব বিনিময়ের পর অকৃতজ্ঞতার বলি রাজা এবং বৈশ্য উপস্থিত হলেন মেধদ মুনির দম্মুথে, জানতে চাইলেন তাঁদের এই ছর্দশার কারণ। রাজা বললেন: "হে মুনিবর, আমার চিত্ত আমার বশীভূত নয় বলে হতরাজ্যাদিতে আমার মমতা এখনও আছে। আর এই মমতাই যে আমার ছঃথের কারণ তাও আমি জানি। কিছু তা জানা দত্তেও হৃতরাজ্যের প্রতি আমার যে এই মমতা রয়েছে, ভার কারণ কি ? দেখুন, এই বৈশ্বও স্ত্ৰীপুত্ৰাদি কৰ্তৃক বঞ্চিত, অমাত্যাদি কৰ্তৃক বঞ্চিত এবং আত্মীয়দকল কর্তৃক পরিত্যক্ত। তথাপি তাদের প্রতি তাঁর আসন্তির শেষ নেই।"° উত্তরে ঋষি বললেন: তুমি যথার্থই বলেছ। "মানবগণ প্রত্যুপকারের লোভে পুতাদির প্রতি অম্ব্রক্ত হয়, সংদারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহগর্তে এবং মমতারূপ আবর্তে निकिश्व दय-रेश मर्वजरे पृष्ठे दय। এই মহा-মান্নাই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিতা। এই শক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে বেথেছে। কাজেই এ বিষয়ে বিশ্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বিবেকীদের কী কথা ? দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকিগণেরও চিত্তসমূহ বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহারত করেন। দেই মহামায়া এই সমগ্র চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। আবার প্রসন্ন হলে তিনিই মাহ্ধকে মুক্তিলাভের জন্ম অভীষ্ট বর প্রদান করেন।""

૨ હૈ, બૃઃ ૨৮৯

<sup>8</sup> d, >142-er

৩ প্রীক্রিক্তী, ১/৩১—৪৩

"বাম, সীতা ও লক্ষণ বনে যাছেন। বনের সক্ষ পথ, একজনের বেশী যাওয়া যায় না। বাম ধছকহাতে আগে আগে চলছেন; দীতা তাঁর পাছু পাছু চলছেন; আর লক্ষণ দীতার পাছু পাছু ধছুর্বাণ নিয়ে যাছেন। লক্ষণের রামের উপর এমনি ভক্তি-ভালবাদা যে, দর্বদা মনে মনে ইছা নব্দনভাম রামরপ দেখেন; কিছে দীতা মাঝখানে রয়েছেন, কাজেই চলতে চলতে রামচজ্রকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বৃদ্ধিমতা দীতা তা বৃঝতে পেরে, তাঁর ছংখে কাতর হ'য়ে চলতে চলতে একবার পাশ কাটিয়ে দাড়িয়ে বললেন, 'এই ভাগ।' তবে লক্ষণ প্রাণভরে একবার তাঁর নিজ ইউম্ভি রাম-রূপ দেখতে পেলেন।"

রাজা হ্ববের তথন জিল্পাসা—"ভগবন্, আপনি যে দেবী মহামায়ার কথা বলছেন, সেই দেবী কে? তাঁর স্বরূপই বা কি, তাঁর উৎপত্তির ইতিহাস এবং কার্যই বা কি?" বিস্তারিত আমাদের জানতে ইচ্ছা হয়। উত্তরে ঋষি মেধস্ সেই মহাশক্তি মহামায়ার নানা মন্বন্তরে নানারূপে অবতরণের বিশায়কর কাহিনী একের পব এক বর্ণনা করতে লাগলেন।

অনন্ত শ্যায় যোগনিস্ত্রামগ্ন ভগবান বিষ্ণু।
তাঁর কর্ণমল থেকে হঠাৎ উৎপন্ন হল ভীষণাকৃতি
ঘূই দানব—মধু এবং কৈটভ। উদ্ভূত হয়েই তারা
বিষ্ণুর নাভিকমলে সমাসীন প্রজাপতি ব্রহ্মার
জীবননাশে উত্তত হল। যোগনিস্তার আবরণ
গরিয়ে নিয়ে বিষ্ণুকে জাগরিত করবার উদ্দেশ্তে
ব্রহ্মার কঠে তথন ধ্বনিত হল যোগনিস্তার নিগা
মহাকালিকার স্থাতি। স্তুবে তুটা মহাকালিকা
শরণাগত ব্রহ্মাকে রক্ষা করবার জন্ত অপসারিত

করলেন নিম্রার আবরণ, জাগরিত হলেন ভগবান বিষ্ণু। কিন্তু স্থামিকাল যুদ্ধ করেও পরাস্ত করতে পারলেন না তুর্ধব দানবন্ধয় মধু-কৈটভকে। দেবী মহামায়ার মায়ায় মোহিত হয়ে অভিবলগবিত দানবদ্ধ তথন বিষ্ণুকে বর দিতে চাইল। বিষ্ণু বল্লেন: "ভোমরা যদি আমাব মৃদ্ধে সম্ভূষ্ট হয়ে থাক, তবে তোমরা হজন এথনই আমার বধ্য হও। এটাই আমার একান্ত অভিপ্রায়। অন্ত বরের এথন প্রয়োজন কি ?" তাই হোক। কারণ—আপনাব যুদ্ধকৌশলে আমরা প্রীড হয়েছি। তবে আমাদের বধ করতে হবে একটি শর্তে। জলহীন কোন স্থানে আমাদের মৃত্যু घটाতে হবে-- "আनाः कहि न यद्यार्वी ननितनन পরিপুতা।" ভগবান বিষ্ণু তথন নিজের উক্কর উপর রেখে দান্বছয়ের মন্তক ছেদ্ন করলেন। মহামায়ার প্রদাদে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তুর্ধর দানবন্ধয়ের খারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিতাণ পেলেন।

কালান্তরে মনমন্ত দৈত্যাধিপতি মহিষান্তরের অত্যাচারে দেবলোক আবার বিপর্শক্ত। পরাঞ্জিত ও লাস্থিত দেবতার। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে মর্ত্যে বিচরণ করতে লাগলেন। ব্রহ্মার বরে দানবরাজ মহিষান্তর অমর। কাজেই দেবতারা নিকপায়। অনক্যোপায় দেবতারা ব্রহ্মাকে দক্ষে করে উপস্থিত হলেন গরুড়বাহন বিষ্ণুর সম্মুখে, বর্ণনা করলেন দৈত্যরাজ মহিষান্তরের অত্যাচারে তাঁদের তুংথ-তুর্দশার কর্মণ কাহিনী। ভনতে ভনতে ক্রোধদীপ্ত বিষ্ণুর মুখমণ্ডল থেকে নির্গত হল ক্রমহৎ তেজোরাশি। তার সঙ্গে মিলিড হল ক্রমহৎ তেজোরাশি। তার সঙ্গে মিলিড হল লাস্থনাক্ষর দেবগণের পবিত্র দেহ থেকে নির্গত সমুজ্জল তেজঃপুঞ্জ। দিগ্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত

৫ শ্রীশ্রীরামক্রফলীলাপ্রসন্ধ, ১ম ভাগ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পূ (১৯৭৭), পৃ: ২৫৭—৫৮

৬ বীবীচতী, ১/৫৯—৬১

१ ं छे, अवन-अन

৮ ঐ, ১/১০১

প্রজ্ঞানিত অনলসদৃশ সেই জ্যোতি: থেকে দহসা আবিভূ'তা হলেন দিব্য লাবণ্যবতী অপরূপা এক জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি। শস্কুর তেজে সেই দেবী-মৃতির মুথ, যমের তেজে তাঁর ৰাহুদমূহ উৎপন্ন হল। এভাবে বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন তেজের **দারা** দেবীর **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স**কল উৎপন্ন *হল*। তারপর দেবতারা নিজ নিজ অন্ত্র থেকে বিভিন্ন অস্ত্রাদি উৎপন্ন করে দেবীকে উপহার দিয়ে তাঁকে রণদাজে দক্ষিত করলেন। দেবগণ কর্তৃ ক অলঙ্কার ও অন্তৰাদিতে বিভূষিতা মহাদেবী অট্টহাস্ত স্হকারে ভীষণ হুৱারে দশদিক কম্পিড করে দানবদের দঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে অসংখ্য দানব এবং তাদের অনেক সেনাপতি দেবীকত্ ক নিহত হল। ভারপর দেবী চঙা-বিক্রমে যুদ্ধ করে শাণিত থড়েগর দ্বারা মহিষা-স্থবের শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। পরাক্রান্ত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে নির্বাতিতের সংঘবন্ধ **অভিযানের জ**য় ঘোষিত হল :

ভঙ্ক ও নিওছ নামক প্রবল পরাক্রাক্ত দৈত্যছয়ের অত্যাচারে দেবলোক আবার বিপর্বন্ত ।
ইয়ে, স্র্র্ব, ক্বের, যম ও বক্রণ প্রভৃতি প্রধান
দেবতাগণ বলগর্বী অস্তবছয়ের ছারা হ হ অধিকার
থেকে বঞ্চিত এবং হর্গ থেকে বিতাড়িত । "বিপদকালে আমাকে অরণ করলে আমি ভোমাদের
স্ববিধ বিপদ তৎক্ষণাৎ নাশ করব" — দেবী
মহাশক্তির এই পূর্ব প্রতিশ্রুতি অরণপূর্বক দানবতয়ে ভীত হার্গচ্যত দেবতারা অপরাজ্তির পিনী
মহামায়ার শরণাপন্ন হলেন, নিবেদন করলেন
ভাদের মহাবিপদের কাহিনী সবিজ্ঞারে । শরণাগত
দেবতাদের ত্থে-কাতর অবস্থা দেবীকে বিচলিত
করল। শক্তনাশ করে এই মহাবিপদ থেকে

দেবতাদের উদ্ধার করবার জন্ত দেবী দানবদের সঙ্গে থুছে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধে একে একে গুলুনিশুন্ত দানবযুগলের পার্যদ ধুন্তলোচন, চণ্ড-মুণ্ড এবং রক্তবীজ প্রমুথ অস্তরগণকে ধ্বংস করে পরিশেষে দেবী নিহত করলেন শুল্ত-নিশুন্তকে; ঘোষণা করলেন তাঁর চিরন্তন প্রতিশ্রুতি, বিশ্বমানবের পরম আশাস— ইথং যদা যদা বাধা দানবোথা ভবিশ্রতি ॥ / তদা তদাবতীর্যাহং করিল্লাম্যরিসংক্ষম ॥ " > ° — এভাবে দানবদের প্রাত্তভাববশতঃ যথনই কোন বিশ্ব উপস্থিত হবে তথনই আমি আবির্তৃতা হয়ে দেবশক্ত বিনাশ করব।

উপদংহারে ঋষি মেধদ বললেন: "হে রাজন্, তিনিই (বিষ্ণায়াই) তোমাকে, এই বৈশ্রকে এবং অস্তান্ত বিবেকাভিমানী পণ্ডিতগণকে মোহাচ্চ্ছর করে রেখেছেন ও করবেন। হে মহা-রাজ, এই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও। ভক্তি-পূর্বক তাঁর আরাধনা কর। তিনি ইহলোকে অস্তাদয় এবং পরলোকে স্বর্গন্থ ও মৃক্তি প্রদান করবেন।">>

মেধন মুনির মুখে জগন্মাতার অপূর্ব মহিমা ও
লীলাকাছিনী অবণ করে রাজা হরও এবং বৈশ্ব
সমাধি থ্ব সন্ধৃতি লাভ করলেন। মুনির
উপদেশাহাদারে তাঁরা মহামান্তার আরাধনার্থ
নদীতীরে গমন করলেন এবং দেবীর মুন্নমী প্রতিমা
নির্মাণপূর্বক ভক্তিসহকারে কথন নিরাহারী,
কথন বা স্বন্ধাহারী থেকে সমাহিত চিত্তে পূন্দা,
ধূপ, দীপ, নৈবেছ, আদেহ-রক্তমিঞ্চিত বলি
ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণে দেবীর পূজা করলেন।
তিন বংসর এভাবে আরাধনা করার ফলে তাঁরা
অগদ্ধা চিঞ্চকার প্রদন্ধতা লাভে সক্ষম হলেন।
পরিভূটা দেবী প্রভাকভাবে তাঁদের সন্মুখে

<sup>&</sup>gt; હે. લ⊎

١١ ١١٥٠ ١٥١١ ١٥٠٠

<sup>&</sup>gt;• ₫, >>|e8---ee

আবিভূ'তা হয়ে বললেন: "হে রাজন্ ও বৈশুক্ল-নন্দন, তোমরা আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করবে সম্ভটা হয়ে আমি তোমাদিকে তাই প্রদান করব।" ১

হ্বরথ ও সমাধির মানসিক ক্ষৃতি ও সংকারের বিভিন্নতাহেতু তাঁদের প্রাথিত বরও হল বিভিন্ন। সংসারহথাতিলাধী রাজা চাইলেন হাতরাজ্য পুনরুদ্ধার এবং জন্মান্তরে চিরস্থায়ী রাজ্য। অপরপক্ষে সংসার-বৈরাগ্যসম্পন্ন সমাধির প্রার্থনা সেই পরমবস্তুর, মা লাভ করলে সর্বপ্রকার হুংথের হবে আত্যন্তিক নির্ত্তি, হুদীর্ঘ সংসারবর্থে গভায়াতের চির অবসান। শুশীজনমাভার রুপার হুরথ ও সমাধি—উভয়েরই মনোবাঞ্চা পূর্ণ হল, হু বার্থিত বর লাভ করে তাঁরা রুভার্থ হলেন।

স্থাপ ও সমাধি ছুটি নিছক কাল্পনিক চরিত্র মাত্র নয় বা তাঁদের প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়নি। তাঁরা আজও জীবিত আছেন এবং অনস্তকাল ধরে জীবিত থাকবেন। যতদিন মাহ্ম আম্থরিক সম্পদ এবং শক্তিতে প্রমন্ত থেকে দৈবী চেতনা থেকে বিচ্যুত ও অশাস্ত থাকবে, যতকাল জগতে নির্বাতন ও দলনকারী দানবশক্তি অস্তবে-বাইরে বর্তমান থাকবে, ততকাল রাজা এবং বৈশ্ব চরিত্র মাহ্ময়কে অন্তপ্রাণিত করবে দানবশক্তির বিনাশ করে দৈবীশক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে। চণ্ডীতে বর্ণিত দেবাস্থর সংগ্রাম দৈবীশক্তির সঙ্গে আস্থরিক শক্তির, নিংশ্রেমণের সঙ্গে অভ্যদয়ের, আস্তঃশক্তর সঙ্গে বহিংশক্তর চিরম্ভন সংগ্রামের প্রতিক্তবি।

माष्ट्रस्य जीवत्म माना वन्द । धर्म ६ व्यस्तर्यंत्, বম্বপরতাম্ভিকতা ও আধ্যাত্মিকতার, ধনী ও দরিদ্র প্রভৃতির ঘন্দে মানবিক মূল্যবোধ ক্ষয়িষ্ণু ও বিপর্যন্ত। মাতৃশক্তির অবহেলা এবং অপরপক্ষে ভোগশক্তির প্রমন্ততায় সভাতা সংকটাপন। এই যুগদংকটে মহামায়া মহাশক্তির আরাধনার প্রয়োজনীয়ত। দর্বাধিক। তাঁকে প্রদন্ন করতে পারলে, ভার বলে বলীয়ান হয়ে বাহ্ন গুলান্তর শক্ত পরাভূত করে আমরা অভ্যুদয় ও আধ্যাত্মিক জাগরণ লাভ করতে দক্ষম হব, দন্দেহ নেই। মহামায়ার কাছে আমাদের কাডর প্রার্থনা-অরি সংহারপূর্বক বারবার তিনি যেমন দেবতাদের तका करतरहन ७ कतरहन, आभारतत्र अस्त्रभ রক্ষা করুন। আমুরিক শক্তির বিনাশ করে দৈবীদস্তায় আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কলন। দেবতাদের সঙ্গে হর মিলিয়ে আমরাও প্রার্থনা করি: "হে দর্বকার্ম ও কারণ-রূপিণি, দর্বেশারি, শক্তিময়ী হুক্তেয়া দেবি, আপনি আমাদিকে সকলপ্রকার আপদ থেকে, সর্বপ্রকার ভয় থেকে রকা করুন। স্থাপনাকে নুমস্কার।"<sup>১৬</sup>

১২ ঐ, ১৩/১৪--১৫

১७ ঐ. ১১।२८

# বহুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

### স্বামী ভূতেশানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক। কংগতের উৎগব উপলক্ষে আয়োজিত কাশীপরে উদ্যানবাটীতে ২ জান,আরি, ১১৮৪-র ধর্মসভার প্রবস্ত ভাষণ থেকে গ্রেটিও।

ঠাকুরের কথাগুলি চিরপুরাতন অথচ চিরনৃতন। পুরাণ শক্ষটির একটি অর্থ করা হয়—
'পুরাপি নব এব'। প্রাচীন হয়েও নৃতন। তত্বগুলি প্রাচীন কিছু আমরা যথনই শুনি, চর্চা করি,
আমাদের কাছে যেন নৃতন রূপে প্রতিভাত হয়।
তেমনি শ্রীরামরুক্ষের মাধুর্য এত প্রগাঢ় যে, সেই
মাধুর্যকে যথনই আস্বাদন করা যায় তথনই যেন
নৃতন মনে হয়। সেই পুরাণ পুরুষ বহুবার বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ইদানীংকালে
শ্রীরামরুক্ষরূপে তাঁর যে-প্রকাশ, তারই আলোচনা
এখন দেশে দেশে চলছে। আমরা যেন তার
ভিতর থেকে একটা নৃতন আলোর সন্ধান পাচ্ছি,
দীর্ঘ বিস্থৃতির অন্ধকার তেদ করে যে-আলোক
নৃতন চেতনা সঞ্চার করে আমাদের স্বাগ্রত

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন আমাদের জন্ম । আমরা যারা মোছনিপ্রায় আছেন্ন, যারা সভাবতই স্থীয় স্বন্ধপকে ভূলে থাকি, ভূলে থাকি জীবনের লক্ষ্য কি এবং সেই লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়ই বা কি । শ্রীরামকৃষ্ণ যে-তত্বকথা বলেছেন, তা ন্তন নয়, বহুশাস্তে বহুবার বলা হয়েছে—কিন্তু বারংবার পড়লেও সে-শান্ত্র ঠিক এমনভাবে আমাদের বোধ-গম্ম ছত না, অস্তর্বেও এত আরুষ্ট করত না। অবতারের বৈশিষ্ট্য এথানেই।

ভাগৰতে আছে—একবার ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকৈ পরীক্ষা করবার জন্মে তাঁর সহচর রাথাল বালকদের এবং গোবৎসপ্তলিকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। ভিনি দেখতে চান যে, ভগবান এখন কি করেন। ভগবান প্রথমে আত্মবিশ্বত ছিলেন।

তাই চিন্তিত হলেন, ধেমুসহ স্থারা গেল কোথায়? তারপর দিবাদৃষ্টিতে সব দেখলেন। তিনি মনে মনে একটু হেলে রাথাল বালক এবং গোবৎসঞ্জলি যেমন ছিল ঠিক সেইরকম করে আবার তৈরি করলেন। তারপর গোষ্ঠ থেকে फिरत त्राथानवानरकत्रा निरक्षापत्र वाष्ट्रिष्ठ हरन গেল এবং বাছুরগুলিও যে-যার মায়ের কাছে किरत रान। अहेत्रकम मिर्नित शत मिन हनहा। তাদের ব্যবহারে কোথাও কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না, কেবল দেখা গেল যে, বংদদের জক্তে গাভীর। আরও বেশি ব্যাকুল এবং গোপবালকদের প্রতিও তাদের মায়েদের স্নেহ আরও বেশি। **অন্য** কারো নজরে না পড়লেও বলরাম কিন্তু এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। ভিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখনেন যে, এই রাখান ছেলেগুলি সাধারণ রাখাল নয় এবং এই বাছুরগুলিও দাধারণ বাছুর নয়, এরা দব একিফেরই এক-এক রূপ। আত্মার প্রতি সর্বজীবের পরম আকর্ষণ। তিনিই এদের রূপ নিয়েছেন বলে ভাদের প্রতি গোমাভা এবং গোপীদের আকর্ষণ শতগুণে বেড়ে গিয়েছে। এই যে স্বেহের বৃদ্ধি, শ্রদ্ধার বৃদ্ধি, একটা চেতনার নবজাগরণ—এটাই হল ভগবানের আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য। তিনি যথন আদেন মান্থুব নিজেকে, তার পারিপাশ্বিককে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে (मारथ। এই पृष्ठिहे इल जाएमत नव किज्छ।

শীরামককের জীবনালোচনায় আমরা দেখেছি, জন্মাবধি তাঁর প্রতি আবালবৃদ্ধবণিতার একটা অপূর্ব আকর্ষণ। এই আকর্ষণ সকলকে তাঁর দিকে টানছে। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন যিনি। শ্রীরামক্লমণ্ড ঠিক দেইরকম। माइएव नवट्टरत्र द्वाद्य धहे ब्याकर्वन्दक। वृद्धि দিয়ে যা বোঝা যায়না, শাস্ত্র পড়ে যার সন্ধান পাওয়া যাম না, এমন কি महाচারপরায়ণ হয়েও যে তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, সেই তত্ত্তি হল ভগবানের বস্তুমাহাস্থ্য। তিনি যথন আবিভূতি হন তখন সকলে তাঁর প্রতি এইরকম একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে। আমাদের শীমিত বৃদ্ধি দিয়ে শ্রীরামক্তফের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দেখব তাঁর পরিপূর্ণ শ্বরপকে বোঝা বৃদ্ধির দ্বারা দম্ভব নয়, কিন্তু এই আকর্ষণটুকু সকলেই বুঝতে পারে। যেখানে জার কথা হচ্ছে সে-স্থানটি যে আমাদের টেনে আনছে, দে ঐ আকর্ষণের বলে। তাঁর নাম পর্যন্ত শোনেনি অথচ তাঁর প্রতি আরুট হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। পণ্ডিত-মূর্য, ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অনভিজাত নিৰ্বিশেষে এই আকৰ্ষণটি চারিদিকে প্রদারিত হচ্ছে। স্বামীজী যেমন বলেছেন, 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্ত প্রেম প্রবাহঃ'—যাঁর প্রেমের প্রবাহ চণ্ডাল পর্বস্ত সকলের প্রতি অপ্রতিহত বেগে চলছে।

এই কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর তাঁর কতিপয় তক্তকে বলেছিলেন, 'তোমাদের চৈতক্ত হোক'; সেই আশীর্বাণী কেবল তৎকালে উপস্থিত কয়জন তক্তের জক্তই নয়, আমরা যে যেখানে আছি শকলের জক্ত। এমনকি যারা অনাগত তাদের জক্তও। সকলের জক্ত তাঁর এই আশীর্বাদ 'চৈতক্ত হোক'।

আমাদের মনে হয় 'চৈতন্ত হোক' কথাটুকুকে
একটু গভীরভাবে ভাবতে হবে। কিসের
চৈতন্য 
শামরা তো জড়নই, চেতন আছিই
এবং চেতনের ধর্মই হল চৈডন্ত। তাহলে নৃতন
করে চৈডন্ত হোক বলছেন কেন 
শামাদের যে-চেডনা আছে সেই চেক্তনাটি

নিমগামী। কথন সেটা আমাদের দেহের দঙ্গে যুক্ত, কথন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, কথন বক্তব্য বিষয়ের দঙ্গে যুক্ত--এইরকম চারিদিকে ছড়ানো আছে। যথন তিনি প্রার্থনা করছেন বা আশীর্বাদ করছেন যে, আমাদের চৈতক্ত হোক—তার অর্থ আমাদের এই নিমগামী চৈতক্তকে উপ্পামী করতে চাইছেন। আমাদের যে-চৈতক্ত বহিৰ্মুখী তাকে অস্তমুখী, যে-চৈতক্ত ভোগপ্রবণ তাকে ত্যাগময় করতে চাইছেন, আমাদের যে-চৈতন্ম অনাত্মাতে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে তাকে আত্মবস্তুর দিকে আকর্ষণ করতে চাইছেন। এই আত্মবস্তর দিকে আকুষ্ট চৈতন্য মাহুদকে পরম কল্যাণলাভে দাহায্য করবে। আমরা হয়তে। বলব, তার জন্ম ভগবানের দেহধারণ করে আদার দরকার কি ? তিনি তো हेच्हा भा कहे जग ५ हो ज कल व मत्न मिट जा दिन ! কেন তা করেন না? শ্রীরামক্বফ তাঁব উত্তরে বলবেন যে, তিনি কি করবেন না করবেন দে তাঁর ইচ্ছা। তিনি লীলাময়। যদি সব মন গুলো বদলে যায়, তাহলে আর লীলা চলে না। চোর চোর খেলায় কেউ চোর হতে রাজী না হলে খেলা চলে না। কাজেই ভাকে চোর হতে হবে, আবার পুলিশও হতে হবে। যথন অবতার আদেন তথন তাঁর এই খেলাটাকে একটা নৃতন রূপ দিয়ে যান। যেমন ঠাকুর বলেছেন, খেলার সময় যথন কোন ছেলে কিছুতেই বৃ্ড়ী ছুঁতে পারছে না, ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, বুড়ী তথন হয়তো হাতট। বাড়িয়ে দেয় যাতে বিনা পরিশ্রমে দে ছুঁতে পাবে। এইরকম আমরা যারা খেলায় প্রান্ত-ক্লান্ত, তাদের জক্তে তাঁর হাত না বাড়িয়ে উপায় নেই।

মান্থবের এইজন্তে ভগবানকে কাছে পাওয়া দরকার এবং কাছে তথনই পায় যথন সে থেলায় ক্লান্তিবোধ করে। ভগবান এই থেলা থেলছেন আমাদের নিয়ে বা আমাদের হয়ে। কিন্তু থেলার ভিজর দিয়ে আবার আমাদের সেই বোধটুকু জাগিয়ে দিচ্ছেন যে, আমরা তাঁর থেকে ভিন্ন
নই। জনেক সময় ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গদের উদ্দেশে
বলেছেন,—তোমাদের এইটুকু জানলেই হবে যে,
তোমরা কে, আমি কে এবং আমার সঙ্গে
তোমাদের সম্বন্ধ কি? এইটুকু জানাবার জনা
যেন তাঁর দেহধারণ করে আসা।

এই খেলা যে বড় অডুত ভাবে চলছে তা আমরা স্থলদৃষ্টিদম্পন্ন হয়েও বুঝতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ যথন আবিভুত হয়েছিলেন মুষ্টিমেয় কয়জন ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। আবার আপাত দৃষ্টিতে যাঁরা কাছে ছিলেন, তাঁরাও তাঁর প্রতি উদাদীন ছিলেন। কাজেই তাঁর থেলা যেন তাঁর খেলুড়েদের পছন্দ করে নেওয়া। মনের মতো থেলুড়ে না হলে জাঁর থেলা জমে না। এইজন্য ঠাকুর বলতেন, কলমির দল, একটিকে টানলে সব আসে। তেমনি ভগবান যথন আপেন তাঁর থেলডে সাথীরপে বহুজন আদেন। তাঁরা পৃথক নন, তাঁরই বিভৃতি। তিনিই বহুরূপে ভিন্ন ভিন্ন আধারের ভিতর দিয়ে নিজেকে আস্বাদন করেন। জগৎরূপের সৃষ্টি এইছন্য—তাঁকে অনেকে আস্বাদন করবে বা তিনি অনেকের ভিতর मिर्य निष्क्र क वाचानन कत्र (वन) छात्र भाध्य যেমন অফুরস্ত, খেলারও তেমনি বিরাম নেই। পণ্ডিতদের গুণবিভাগ অমুসারে দান্ত্রিক, রাজ-সিক, তামসিক—বহুরূপে তিনি নিজেকে প্রসারিত করে থেলছেন। যিনি হুর্গতি ভোগ করছেন, তিনিও তিনি, আর যিনি পরমতত্ত্ব আস্বাদন করে আনন্দে পরিপূর্ণ তিনিও তিনি। পশ্চাতে কাঠি গুঁজে দেওয়ার মতো হুর্গতিও তাঁর ভিতর দিয়ে হচ্ছে, স্থগতিও তাঁর ভিতর দিয়ে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মুশকিল হচ্ছে আমরা তাঁর থেকে নিজেদের বিযুক্তরূপে ভাবছি, সেই-জন্যে এই অবস্থা।

ভগবান থেকে বিচ্যুত হয়ে যে দুরে সরে

রয়েছে তার বিপর্ষয় এই, দে জগতের ভিতরে 
তাঁকে না দেখে জগওটাকে ঈশ্বর-ভিন্ন রূপে 
দেখছে। এইজনা তার শ্বতি মান হয়ে গিয়েছে, 
দে তার শ্বরূপকে ভূলে গিয়েছে। ভাগবতে 
বলেছেন কেন এমন হয়: 'তয়ায়য়া'—তাঁরই 
মায়া য়ায়া। ভাগবতে বলেছেন, 'তয়ায়য়াতো বৄধ 
আভজেৎ তং ভকৈলুকয়েশং গুরুদেবতাত্মা'—
(১১)২।৩৭), অতএব যে জ্ঞানীব্যক্তি একাস্থ 
ভক্তি দহকারে তাঁকে ভজনা করেন, তিনি হলেন 
গুরুদেবতাত্মা। গুরু এবং ইষ্ট যার আত্মান্বরূপ।

এইরকম শ্রীরামক্ষের থেলা চলছে এবং এ-থেলা কভ বৈচিত্তাপূর্ণ কভ নিপুণভাবে তিনি খেলছেন তা তাঁর অন্তর্হ গোগ্রটিকে দেখলে বুরা যায়। একদিকে তিনি স্বামীজীকে তৈরি করলেন বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়ে, আর-একদিকে তিনি নাগ-মহাশয়কে তৈরি করলেন একেবারে অহমিকাশ্র-রূপে। কবি গিরিশচন্দ্রের কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা: महामाशा श्वामीकीरक कान निरंश वांधरण शिलन, কিন্তু তিনি এতবড় যে জালে কুলোয় না, আর নাগমহাশয়কে বাধতে গেলেন, তিনি এত ছোট যে জালে আটকায় না। ঘটির বৈপরীত্য আত্যন্তিক। এইরকম কত বিচিত্র খেলা। খেলোয়াড়দেরও কত বৈচিত্রা। হয়তো এখনও এগুলি ভাল করে বুঝবার আমাদের সময় হয়নি। আমরা শ্রীরামক্লফের আলোচনাতেই অন্ত পাদিছ না, এর উপর তাঁর স্থবিশাল পরিবারের সকলের সম্বন্ধে **অভিজ্ঞ**ালাভ আমাদের সীমিত জীবনের সাধ্যায়ত্ত নয়। প্রত্যেকের ভিতরেই আমরা অল্পবিস্তব বিশিষ্টতা দেখতে পাই।

ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রশ্বানন্দ মহারাজের (রাথাল মহারাজের) বৈশিষ্ট্য—ভাবতন্ময়তা। স্বামীজীর ক্ষ্রধার বৃদ্ধি,—প্রবল বিবেক, যার উপর মায়া প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না, তাঁকেও দেখাকুন; গিরিশের মতো অপূর্ব বিস্থাসী, তাঁকেও

দেখাচ্ছেন। কিন্তু গিরিশ কি নিজেই গিরিশ, না শ্রীরামক্ষের কুপায় গিরিণ ? আমরা পূর্বোক্ত স্ত্র অনুসারে মনে করি যে, ছটি ভিন্ন বস্তু নয়। গিরিশ তিনি নিজেই হয়েছেন তাঁর ভিতরে বিশ্বাসরূপ যে-ধর্ম সেটিকে প্রকট করবাব জন্যে। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি গিরিশেব ভিতরের যে-তত্ত্ব আমাদের অজ্ঞাত ছিল সেইটিকে লক্ষ্য করে বলছেন, ভৈরবের অবতার। কারণ তিনি লম্পট, মভাস্ক্র বর্তমানের গিরিশকে লক্ষ্য করছেন না, তিনি লক্ষ্য করছেন ভাবী গিরিশকে, বাঁকে তিনি তাঁর নিপুণ হাতে তৈরি করবেন। এইজন্তই তার সম্পর্কে ঠাকুর এত উচ্চতাব পোষণ করছেন। বলছেন, গিরিশের পাঁচদিকে পাঁচ আনা বিখাস, তার বিশ্বাস আঁকভে পাওয়া যাবে না। গিরিশ তাঁর শেষ জীবনে বলছেন, তাঁর মহত্তকে যদি বুঝতে চাও তো আমাকে দেখ, আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি। অহস্কারশৃন্ত গিরিশ স্পষ্টভাবে নিজের কথা বলছেন। বলছেন, যা কিছু পরিবর্তন তা ভগবানের অশেষ কুপায়, এ miracle— অলৌকিক ঘটনা জগতে অনেক ঘটে কিছ গিরিশকে নিয়ে যে-খেলা ঠাকুর খেলেছেন এটি অসাধারণ। গিরিশ নিজেকে দেখছেন শ্রীরাম-ক্ষেত্র হাতের একটি যন্ত্রপে। প্রথমে অন্তর্জ অমার্জিত গিরিশরূপে এবং তারপরে শুদ্ধ পবিত্র গিরিশরপে, গিরিশ নিজেকে দেখছেন, অ'র অবাক হয়ে যাচ্ছেন।

তথু গিরিশ নয়, স্বামীজী তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়েও বলছেন, স্বামাদের মতো এই নব্য ইংরেজী শিক্ষিত অবিশ্বাসী তরুণদের মনকে তিনি কাদার তালের মতো তাঁর ইচ্ছা অন্ধ্যায়ী ভাওছেন, গড়ছেন, এর চেয়ে অলৌকিক শক্তি স্বার কিসে দেখা যায় ? বলছেন, জড় জগতে একটা পরিবর্তন ঘটানো এমন কিছু বেশি কথা নয়, কিছু আমাদের মতো অবিশাসী, সংশ্রমশীল, তর্কপ্রবণ মনকে নিয়ে তিনি কি খেলাই খেলছেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে একমুঠো রাস্তার ধুলো নিয়ে লাগ বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারতেন।

আমর। অবাক হয়ে যাই যে, একি সম্ভব!
কিন্তু বামীজার এ-উক্তি অতিশয়েক্তি বা গুরুভক্তির আহিশ্যা নয়। কারণ বামীজা বলেছেন
যে, আমার মতে। সংগ্রাম তাঁর সঙ্গে আর কেউ
করেনি। আমি যতবার তাঁর বিক্ত্ত্বে সংগ্রাম
করেছি ততবার পরাজিত হয়েছি। এই
পরাজয়ের পরম্পরার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে
বিবেকানন্দ যদি থাকত ভাহলে তাকে
বৃক্তে।।

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অচিন বৃক্ষটিকে যেমন চিনি না, তার শাথা-প্রশাথাকেও তেমনি চিনি না। তিনি যে ডালপালা নিযে, পার্যদ পরিজন্বর্গ নিয়ে খেলা করেন দে-খেলাটি বুঝতে হলে প্রতোক জায়গায় দেখব তাঁদের বৈশিষ্টা রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি দর্ব ঐশ্বর্ষদম্পন্ন ভগবান দেহ-ধারণ করে অবতীর্ণ এবং তাঁর ব্যবহার সাধারণ মামুষের মতে।। ভাগবতে বলেছেন, মায়ামুমুদ্ হরি—মায়ার দ্বারা তিনি মানবরূপ ধারণ করে-ছেন, অবতার হয়েছেন। দেবকী বলেছিলেন যে, প্রলয়ের পর এই বিরাট বিখের দকল বস্তুকে পরস্পরের দূরত্ব রক্ষা করে যিনি এই সমস্ত বিশ্বটাকে নিজের ভিতরে ধারণ করেন তিনিই আবার আমার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন, লোকের কাছে এটি একটি বিড়ম্বনা। লোকে কি করে বিশাস করবে ? অসম্ভব ঘটনা! যিনি সর্বব্যাপী ঈশ্বর, অসীম, অনন্ত, তিনিই আবার এডটুকু একটি শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভাগবতে এ-কথাটি বেশ বলেছেন যে, ডিনি জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে, তার পরেই আত্ম-मरवद्रव कदारम्य, **अरम**द्र जुलिए मिरम्य। जुलिए না দিলে থেলা চলবে না, যাকে আমরা সম্ভানরূপে ভালবাদব তাঁকে যদি দর্বৈশ্বশালী
ভগবান বলে জানি তাহলে তাঁকে সম্ভানরূপে
নেওয়া যায় না, তাই মায়াতেই ভূলিয়ে দিলেন।
কিন্তু তা দত্তেও তাঁরে আকর্ষণ অব্যাহত রইল।
ভগবানের লীলা এইভাবে হয়। একদিকে তিনি
ভানে দিছেনে আবার দেই জ্ঞানকে সাময়িকভাবে
আছয় করে আপনজনরূপে ব্যবহার করছেন।
শ্রীরামক্রফের সম্ভানদের ভিতরে এই ভাবই ছিল।
তাঁরা কেউ বলেননি, শ্রীরামক্রফকে তাঁরা চিনে
ফেলেছেন। আবার কেউ এ-কথাও বলেননি যে,
শ্রীরামক্রফ তাঁদের অজ্ঞাত, নাগালের বাইরের
একটি বস্তু।

যারা নাস্তিক, ঈগর মানেন না, ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের উপাস্থান চা অবজ্ঞা সম্পর্কে গীতায় (৯)১১) ভগবান বলছেন:

'অবজানভি মাং মৃঢ়। মাহধীং তহুমাঞ্চিতম্ । পরং ভাবমজানস্থে। মম ভূতমহেশ্রম্॥' মোহাচ্ছন হয়ে মাহুষ আমাকে অবজ্ঞা করে মানবদেহধারী বলে। 'পরং ভাবমজানভো মম ভূতমহেশ্বরম্'—সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর যে নিয়ন্তা আমি, আমার এই পরম তত্ত্তে তারা জানে না। কিন্তু ভগবানকে যারা অবিশাস করে, তারাও তাঁর আওভার বাইরে চলে যায়না। আমরা লোকিক বিচার দিয়ে বুঝতে পারি যে, মাছুষের আত্মার প্রতি যে অহুরাগ দেটা হল স্বাভাবিক। কোন কারণবশত নয়। আত্মাকে, নিজেকে আমরা স্বাই ভালবাসি। অন্ত বস্তুকেও ভালবাদি আত্মার সঙ্গে দম্বদ্ধের জন্ত। এখন এই আত্মবস্ত যে আচ্ছাদনের ভিতর **मि**रिय প্রকাশিত হচ্ছেন অনেক সময় সেই আচ্ছাদনটি এড স্থুল হয়ে যায় যে, আমরা তার ভিতরের ৰম্ভটিকে বুঝতে পারি না। নাপারলেও কিছ সেই আকর্ষণটি কম প্রবদ নয়। ডিমি আকর্ষণ

সকলকে করছেন তবে ছন্মবেশ থাকার জন্ত আমরা এই আকর্ষণ কোথা থেকে আসছে তা হয়তো বৃক্তে পারছি না। এইজন্ত যথন ভক্ত বহিষুথ তথনও কিন্তু সেই বাহ্য বস্তু যা তাকে আকর্ষণ করছে তা বাহ্য নম্ম।

ঠাকুর অভূত নট। যে যেমন ভার দঙ্গে তেমনি ব্যবহার। গিরিশ ঠাকুরের স্বতম্ব কোন মর্বাদা না রেথেই অনেক সময় কথাবার্তা বলতেন, সব সময় ভাষার শালীনতাও থাকত ন।। তাই দেখে একজন ভক্তের মনে হল যে, হয়তো এইরকম বাবহার করলেই ঠাকুর খুনি হন। দেভাবেই ঠাকুরের প্রতি একদিন ব্যবহার করতে গিয়ে-ছেন। ঠাকুর ব্রনেন, সে ভুল করছে। হেসে বললেন, ওরে তোর ও ভাব নয। সাবধান করে দিচ্ছেন। যার যেমন ভাব তাকে দেইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এ আর কেউ পারে না। কাবো কাছে তিনি সন্তান, কারো কাছে তিনি মাতা বা পিতা, কারো কাছে তিনি শাসক, কারো কাছে দথা। 'স্মেব মাভা চ পিতা স্মেব, ত্তমেব বন্ধুশ্চ সুখা ত্তমেব।' এগুলি সুব ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছাঁচ। ধোপার গামলায় সব রঙ **ওলে** ताथा चाह्य-नान, नीन, श्नुम, भवुष । (य (य-রঙ চাইছে সে সেই রঙে ডুবিয়ে দিচ্ছে, এই নাও তোমার রঙ। ঠাকুর ঐরকম বলছেন যে, কার কি চাই এখানে এস, এখানে পাবে। একজন বলেছিল, আপনি গামলায় যে-রঙ खलाइन भिहे दे हिन। এ-वड जिनि मिर्ड পারেন না বা দেন না, কারণ যাকে দেকেন দে তথন জাঁরই স্বরূপ হয়ে যাবে, পৃথক্ থাকবে না। এইজন্তে কত রকম রঙ নিয়ে ডিনি খেলা করছেন। একটি দৃষ্টাস্ত মনে পড়ছে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের সম্বন্ধে। তিনি তথন ভূবনেশ্বরে আছেন, আত্মভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। কলকাভার ভিনটি নব্য যুবক, সকলকে শিকা

দেবার জন্ম তাঁদের যেন দৈবদত্ত অধিকার আছে এই ভাব নিয়ে তাঁরা ঘোরেন। হোটেলে উঠেছেন তার মালিকের কাছে জানতে চাইছেন সেথানকার প্রষ্টব্য কি কি। মালিক বলল, লিঙ্গরাজ আছেন, এই দব মন্দির আছে ইত্যাদি। তারপরে মনে পড়ল যে, আর-এক**টি** अधेवा **वश्व चाह्य अथात्म—(वन्**ष्मर्कत अकि শাথা আছে, সেথানে একজন সাধু আছেন, অভুত মাহুষ, রাজার মতো একেবারে। গড়গড়ায় তামাক থান, আর রাজকীয় আচরণ। সেই যুবক তিনটি স্বভাবতই উগ্র হয়ে বললে, 'আপনারা তাঁকে কিছু শিক্ষা দেন না ?' 'আরে মশাই কত বড়লোক তাঁর পিছনে, আমরা কি করে শিক্ষা দেব।' 'দাঁড়ান, আমরা দেখে আদি একবার।' তাঁরা যথন মঠে গেলেন মছারাজ তথন বৈঠকথানায় বদে গল্প করছিলেন দেবকদের নিয়ে। আগস্ককদের দেখে তিনি ভাড়াভাড়ি বললেন যে, ভোরা ভিতরে চলে যা, আর ভিতরের দিকের দরজাগুলি দব বন্ধ করে দে। **দেবকের। বাইরে থেকে খুব কৌভূহলী** হয়ে ভাবছে, আমাদের দরিয়ে দিলেন কেন ় শুনতে পেল ঘরের ভিতরে হাসির হল্লোড় চলছে। কিছুক্ষণ পরে যুবকর। বিদায় নিলে মহারাজ দরজা খুলভে বললেন। ব্যাপারটা হল তারা মহারাজকে শিক্ষা দিতে এদেছিল। মহারাজ তাদের সঙ্গে ধর্মকথা নয় থালি ফষ্টিনষ্টি করতে লাগলেন। আর ভার থেকে অভ হাসির উচ্ছাস। ভারা হোটেলে ফিরে গেলে মালিক বললেন, কেমন দেখলেন? তারা বলল, আনন্দময় পুরুষকে দেখলাম। অত অহন্ধার,অভিমান, ঔদ্ধত্য নিয়ে গিয়ে তাঁর আনন্দময় রূপ দেখে তাদের মন শান্ত হয়ে গেল। এই হল ঠাকুরের সন্তান, তাঁরই বিভূতি, জাঁরই প্রকাশ এ দের ভিতরে।

ঠাকুরের কাছে কেউ এলে তিনি তাকে নানারকম পরীক্ষা করতেন। তাকে প্রশ্ন করে, তার চালচলক্ষ্ম দেহের গঠন দেখে বিচার করতেন। তারপর উর্ম্বভূমিতে উঠে ভাবদৃষ্টিতে ভাকে দেখতেন। আর যে যেমন আধার সেই-ভাবে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। ঠাকুরের একটি কথা যা স্বামীজীকে বলেছিলেন, দেখ্, কারো ভাব নই করতে নেই, যে যে-ভাবের তাকে দেই ভাবে এগিয়ে যেতে দাহায্য করতে হয়। সামীজী এই শিক্ষাটিকে দমস্ত জীবনে কথনও ভোলেননি। বারবার স্বামীজী বলেছেন, কারো কল্যাণ করতে হলে তোমার ভাব ভার উপরে চাপিয়ে দিও না। তাকে তার ভাবে বাড়তে দাহায্য কর। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তিনি দাঁড়াচ্ছেন তার চরম গস্তব্য রূপে, চরম লক্ষ্য রূপে। কিন্তু প্রভ্যেকেই তাঁর নিজের নিজের দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখছেন।

প্রভাককে নিয়ে ঠাকুর থেলা করছেন।
এতগুলি ঘুঁটি কিন্তু এমন থেলোয়াড়—জানেন
কোন্ ঘুঁটিকে কিভাবে চালাতে হবে। ঠাকুর
নিজে বলেছেন এ-কথা। তাঁর মধ্যে সর্বভাবের
সমন্বয় মামরা বলি, শুধু সমন্বয় নয় প্রভাবের
ভাবের পরাকাষ্ঠা একমাত্র তাঁর ভিতর দিয়ে
সকলে পাচ্ছেন। প্রভাকে দেখছেন তাঁকে
পরাকাষ্ঠারপে, পরম লক্ষ্যরপে, গন্তব্যরূপে।
'সর্বাসাম্ব্রপাং সমুদ্র একায়নম্'—উপনিষদ্ বলছেন
—সমুদ্র যেমন সকল জলের একমাত্র গন্তবা।

আমরা দেখব—আমরা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করলে আমাদের জীবনে পূর্ণতা আনতে পারব। সকলের জন্ত দব সন্তার নিয়ে যেন তিনি বসে আছেন, যে যা চায় তাকে তাই দেবেন। এই কথারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হল 'তোমাদের চৈতন্ত হোক'। যাকে স্পর্ল করছেন, তার অম্বভূতি হচ্ছে। আর-একজনের সঙ্গে তুলনা করে বলা যাবে না। তার নিজের যা লক্ষ্য তাতে সে উন্নীত হচ্ছে। এইজন্ত সামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে বলেছেন, কল্পতক্ষ মানে যে যা চায় তাকে তাদেওয়া,—তা নয়, তিনি সকলকে পূর্ণত্বে নিয়ে যাবার জন্ত যা প্রয়োজন তা দিয়ে দিছেন এবং 'চৈতন্ত হোক' এইটি তাঁর সেই আশীর্বাণী।

দো-আশীর্বাণী আজও এই কাশীপুরের আকাশে বাতাদে সর্বদা ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা সেই পুণ্যভূমিতে বদে আদ তাঁর চরিত্রের সামাশ্র যে-আলোচনা করলাম, তাতে আমাদেরই জীবন ধল্প হবে। আমরা হয়তো তাঁর রুপা আর-একটু বেশি করে ব্যাতে সমর্থ হব। তাঁর রুপায় আমাদের সকলের চৈতক্ত হোক।

## এয়ুগের অসুখ শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

'পশ্মন্ত্রি' বিভূবিতা প্রবীশা লেখিকা—জ্ঞানগাঁঠি, রবীন্দ্র, লীলা, সাহিত্য আকালেমী প্রভৃতি প্রকশ্বারে সম্মানিতা।

মাস্থ্য যতই শভ্য হচ্ছে, শিক্ষিত হচ্ছে, বিজ্ঞানের ত্রন্ত গতিতে ধরাকে সরাজ্ঞান করছে, এবং শুধু এই পৃথিবীখানাকেই নয় পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশকেও কজা করে ফেলতে পারছে বলে অহংক্বত হচ্ছে, ততই যে, সে উত্তরোত্তর ত্র্থীবনে যাছে এতে কি সন্দেহ আছে ?

সভ্য ছনিয়া থেকে 'হ্লখ' শব্দটা ক্রমশই
নির্বাসিত। নির্বাসিত অতএব হ্রখের পার্যদগণও,
'স্বস্তি শাস্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিস্ততা'। নিশ্চিস্ততাহীন এই পৃথিবীতে 'হ্লখ' জিনিসটা কোথায়
আশ্রয় পাবে ?

তাই আজকের ছনিয়া 'স্থহীনতার' অস্থে ভূগে চলেছে। যে দেশ যত ঐশ্বশালী, দে দেশ ততো অ-স্থাগ্রন্ত। মহাশক্তিশালী বিজ্ঞান অনবরত তার হাতে 'স্ববিধে' আর 'সাচ্ছন্দা' নামের রঙিন খেলনাগুলি এগিয়ে দিয়ে দিয়ে তলে তলে কেড়ে নিচ্ছে তার অনেক ভ্রত!

আজকের বিজ্ঞানের শক্তির যে শেষ নেই, তাতে তো দশেহ নেই। সে যে কী করতে পারে আর কী করতে না পারে, তার দৃষ্টান্ত ওই সব এবর্ষশালী দেশগুলির জলে, স্থলে, আকাশে অন্তরীকে প্রতিটি ধূলিকণাতেও বিধৃত। হয়কে নয়, নয়কে হয়, রাতকে দিন, দিনকে রাত করে কেনা তার কাছে কিছুই নয়।

এই মন্নদানবীর কাণ্ডের জব্দে বিজ্ঞান তার চত্র বিভার কোশলে জননী ধরিজীর বক্ষ-কোটরে সঞ্চিত লক্ষ লক্ষ বছরের তৈলসম্পদ ভবে তুলে নিচ্ছে, নিঃশেষ করে উপড়ে বার করে নিচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে সুমিয়ে থাকা খনিজ সম্পদগুলি। অনায়াসে কেটে সাফ্ করে ফেলছে কত শত বছর কালের নিবিড় গভীর অরণ্যছায়া, গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দিছে কালের প্রহরী পর্বতমালাকেও। ক্ষমতার মদমন্তে যেন পৃথিবীটা দেউলে করে ফেলতেও পিছপা নয় সে!

ব্যাপরটা অনেকটা এইরকম, যেন বড়লোকের 'হঠাৎ নবাব' ছেলে সাতপুরুষের বিষয়-আশায়ের অধিকারটা হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়ে, তাকে নিয়ে ছিনিমিনি থেলে চলেছে। পরবর্তী বংশ-ধরেদের কি থাকল না থাকল, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

প্রকৃতি অনস্ত ঐশর্ময়ী! 'অপব্যয়ের ভয় নাই তার পূর্ণের দান শবি!' তবু তারও একটা নিয়ম আছে! নিয়মছাড়া স্প্রীছাড়া অপচয়ের কাও ঘটাতে পাকলে, কত জোগান দিতে পারবে প্রকৃতি ?

মাঝে মাঝে অবশ্য এই উড়নচংগুপণার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিকারের চেষ্টায় প্রায় উচ্ছেদ হয়ে আসা বন্ধপ্রাণীদের পুনর্বাসন দেবার শুভবুদ্ধিতে 'ব্যাক্সপ্রকল্প' 'হাতী-সিংহ সংরক্ষণ' ইত্যাদি ছেলেথেলার আয়োজন হয়। বনমহোৎসবের আয়োজন করে পোঁতা হয় কিছু চারা গাছ। যার বেশির ভাগই হয়তো রক্ষার ভারপ্রাপ্তদের অবহেলায় গক্-ছাগলে মুড়িয়ে থায়।

যদিবা বাচে, ভাতে ওই হাজার হাজার বছরের অরণ্যের ক্ষতির কডটুকু কী স্থরাহা হবে?

লোভ বড় ছোঁয়াচে রোগ। একবার যারা

জেনে ফেলেছে 'মরাছাতী লাখটাকা' 'কাঠের দাম সোনার তুলা' তারা কি আর পৃথিবীর ভবিশ্বৎ ভেবে লোভের হাত গুটিয়ে নেবে ? চির নির্লোভ অরণাচারী আদিবাসীদের মধ্যেও লোভের সঞ্চার ঘটিয়ে চোরাকারবারীরা সাক্ করে চলবেই বন আর বন্যপ্রাণী!

মান্থৰ ক্রমশই প্রকৃতির কাছ থেকে দ্বে দরে যাছে। ঈশবের সামিধ্যের অস্তৃতিলাভের পরিবেশ হারাছে। যন্ত্রসভ্যতার ক্রমোন্নতিতে পরিবেশ দ্বিত হচ্ছে, জল, বায়, শব্দ, স্পন্দন সব দ্বিত হয়ে উঠছে, অথচ সেই সভ্যতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকা ছাড়া গতি নেই আজকের পৃথিবীর। এই জীবন তাকে বিজ্ঞানের ক্রীতদাস করে তুলেছে।

এই অবস্থা আশকা করেই একদা দ্রন্তটা ঋষি
কবি বলে উঠেছিলেন, 'দাও ফিরে দে অরণ্য,
লও এ নগর।' আর লিখেছিলেন, 'মৃক্তধার।'।
রূপকের মধ্য দিয়ে অশনি দক্ষেত।

কিন্তু কবির কথা ভানতে কার দায় পড়েছে ? প্রকৃতিকে পরান্ধিত করে করে মান্থ্য বিজয় গর্বে উল্লিড হচ্ছে, থেয়াল করছে না, তিলে তিলে দিনে দিনে দাস বনে যাছে নিজের হাতেগড়া দৈত্যের! তাই ক্ষমতালোভী প্রভূত্বপ্রিয় পৃথিবীর সব ঐশ্বশালী দেশগুলির—গোপন ছত্ত্রছায়াতলে বিজ্ঞানের ভূমিকা হচ্ছে বিশ্ববংশী খুনে গোঁয়ারের।

সেই ছায়ার তলায় সে তৈরি করে চলেছে—
মারণাস্ত্রের পর মারণাস্ত্র! ভয়ন্ধরের পর আরও
ভয়ন্ধর! স্বস্তি নেই, বিশ্রাম নেই! আরও কত
বীঙংস নৃশংস অস্ত্র তৈরি করা যায়, তার মহল।
চলেছে অবিশ্রাম গতিতে।

উপায় কী? বিজ্ঞান একদিকে যেমন ভেবে পুলকিত হচ্ছে এই স্বন্ধরী ধরণীকে মুহুর্তে ধ্বংস করে ফেলবার মডো শক্তি তার হাতে মক্স্প,

তেমনি পর্বদাই দশকিত হয়ে থাকছে, দেই রাক্ষ্মী শক্তি আর কারও ঘরে মন্ত্র্দ আছে কিনা, থাকলে কতথানি ?

তাদখেলায় যেমন তাদের পিঠে তাদ মেরে হারজিৎ, এও প্রায় তেমনি! ত্রাদের গিঠে সন্ত্রাদ, আর সন্ত্রাদের পিঠে ত্রাদ বদিয়ে বদিয়ে হারজিতের অঙ্ক কষে, মরণ খেলার হারজিতের প্রস্তুতি! তবে শক্তিমানের। অবশু ঠিক করে রেখেছেন, বিশ্বধ্বংদ হয় হোক, তাঁর আদনটি অটুট থাকবে। ইশ্বর-সংস্পর্শহীন দাধনার এটাই পরিণতি।

প্রকৃতির সঙ্গে নিরস্তর লড়াইয়ে আজকের এই ।

যন্ত্রবিজ্ঞান যেমন এক-একসময় জ্বের উল্লাসে

কীত হতে থাকে, তেমনি এক-একসময় প্রকৃতির

প্রচণ্ড আকোশ ফেটে পড়ে তাকে তচ্নচ

করতেও ছাড়েনা। তাতে বিনষ্ট হয়ে যায় লক্ষ
লক্ষ প্রাণ।

কিন্তু মহাশক্তিশালী বিজ্ঞান, যে নাকি তার শক্তির সিংহভাগটাই মারণাস্ত্রের পিছনে আর মহাকাশ বিজয়ে ব্যয় করে চলেছে। সে কি আজ পর্যন্ত পেরে উঠতে পেরেছে, একটি 'মৃত'কে প্রাণ দিতে ?

একথা অবশ্য বলা হচ্ছে না জগতের কল্যাণকার্মে, মানবহিতার্থে, বিজ্ঞানের অবদান কিছু
কম? সেথানে তো অভাবনীয় অত্যাশ্চর্মের
নিত্য নমুনায় বিশ্বয়ের পর বিশ্বয়। তবু মনে হয়,
তার 'জীবনদায়িনী' অবদানেব থেকে জীবনঘাতিনী অবদান বুঝি বেশি!

ব্ঝিবা ব্যাপক 'কল্যাণ কর্মের' আর 'অবশ্য প্রয়োজনীয়ের' উপকরণের থেকে বেশি আবিষ্কৃত হচ্ছে অহেতৃক অপ্রয়োজনীয় বিলাসিভার আর আরাম আয়েস স্থবিধে স্বাছন্দ্যের উপকরণের! কিন্তু না হয় তাই হল।

অতি ঐশ্বর্ধশালী দেশগুলি সেইগুলির উপদত্ব ভোগ করুক, আর স্থাহীনতার অস্থাে ভূগে মরুক! কী করা যাবে? কিন্তু ভাবনা এই, আমাদের এই দরিজদেশেও যে, পালা দেবার ভাল চলচে, সেই দব দেশের দকে!

আজও আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক দারিন্তাদীমার নিচে, আজও শতকরা বাটজন নিরক্ষর, আজও পাঁচ বছরের শিশুও জীবিকাঅর্জনের তাড়নায় 'শ্রমিকের' পাডায় নাম লেথায়,
মাহুষ রোগে যত না মরে তার থেকে বেশি
মরে চিকিৎসার অভাবে (যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞান
আজ উন্নতির তুঙ্গে), আমাদের হাসপাতালে
একথাটে ছ্-তিনজন রোগী গাদাগাদি করে শুতে
বাধ্য হয়, এবং আরও কী হয় আর না হয় তা
অবর্ণনীয়। তবু আমাদের ঘরে ঘরে রঙিন টি.
ভি., ভি. ডি. ও., ফ্রীজ, জেনারেটর, রেকর্ড
চেঞ্জার, টেপ্রেকর্ডার, টেলিফোন এবং আরও
অনেক কিছু!

অপর দেশের দেখাদেখি আমাদের চাছিদার তালিকা ক্রমবর্ধমান। অথচ সেই সব দেশের মতো সত্যিকার সমৃদ্ধি নেই। সমৃদ্ধির চেটাই কি আছে? আমাদের মজ্জাগত অপরিসীম আলশু, বিনাশ্রমে মুফতে সব পেতে চার। কাজেই দিনে দিনে বেড়ে চলেছে ফুর্নীতির অসংখ্য উপার। চুরি করতে পারলেই যদি কাজ মিটে যায়, তো খেটে মরতে যাবে কোন নির্বোধ?

তাই আজ সমাজের শিরায় শিরায় 'ক্যান-সারের' বিবের মতে৷ ছড়িয়ে পড়েছে লোভ ফুর্নীতি অক্সায় অসংযম!

দেশের উন্নতিকল্পে যে-টাকা বরাক্ষ ছবে,—
ধরেই নেওয়া ছবে, তার সিংহভাগটি উঠবে রাঘব
বোয়াল কর্মকর্তাদের পকেটে পকেটে! তার

পর ঝড়তি পড়তি যা দিয়ে তৈরি ছবে দেসব প্রকল্প, তার ওপরও হানা দেবে চুনোপুঁটি ছিঁচকেরা। তারা খুলে নিয়ে যাবে জলের পাইপ, বিছাতের তার, পার্কের রেলিং, ম্যানছোলের ঢাকনি, রাস্তার আ্বালোর বালব্, ট্রেনের গদি, বেসিন, শাওয়ার অসংখ্য ইত্যাদি—ভালিকা দিতে গেলে মহাভারত।

এককথায় লোভের তাড়নায়, চাহিদার তাড়নায় সমাজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত অধিকাংশই তলিয়ে যেতে বদেছে নীডিহীনতার অতল গর্ডে।

তাই আজ আমাদের 'দব' থেকেও কিছু নেই!

অনেকটা যেন দোয়াত আছে কালি নেইয়ের মতো। অর্থাৎ 'ব্যবস্থা' আছে 'অবস্থা' নেই। নিষ্ঠাহীন বিশ্বস্ততাহীন সততাহীন কর্মকাণ্ডের ফলে আমাদের অনেক চেষ্টায় জমিয়ে তোলা আধুনিক জীবনের সমস্ত অবদানগুলি শুধু ঘরের শোভা মাত্র!

আমাদের দ্রভাষণ আছে তাতে ভাষণ নেই! দ্রদর্শন আছে 'দর্শনের' স্থিরতা নেই। আমাদের ঠাণ্ডা আলমারী আছে, ঠাণ্ডা নেই। সিলিণ্ডার আছে গ্যাস নেই, হীটার আছে আঞ্চন নেই, গীন্ধার আছে গরম নেই। শীততাপনিয়ন্ত্রণ করে রাখতে ঘরে মেশিন আছে, তাকে চাল্ রাথার উপায় নেই। নেই নেই, আরও কত কিছু নেই। কারণ স্বশক্তির ম্লাধার 'বিচ্যুৎ' নেই।

কেন নেই ? সে প্রশ্ন করার মতো লোক নেই! অক্ত দব দেশগুলিতে কী করে 'ময়দানবী-দীলা' অনাহত নিয়মে চলে, আর আমাদের এমন দশা কেন, এর জবাব দেবার লোকও নেই। তাই আশা আর বিশ্বাস করবার মতো ঠাইও নেই। এই 'নেই' রাজ্যের বাসিন্দা আমরা! তবুও আমাদের মধ্যে চাছিদার শেষ নেই। কাজে লাগাতে পারি না পারি, তবু থাকুক। নইলে দ্যাটাদ থাকে না।

এই চাহিদার পিছনে রয়েছে দেই আদি ও অক্কমিম তৃতীয় রিপু। স্থবিধে স্বাচ্ছন্দা আরাম আয়েদের লোভ। অথচ সর্বদাই দেখছি দে গুড়েবালি। বস্তপুঞ্জ জমিয়ে তোলাই দার। বেশির ভাগ সময়ই 'অচলে'র কারবার! তবু আছে তো! লোকে দেখছে তো আমি অভাগা নই।

অতএব আমরাও ক্রমশ: 'হুবহীনতার অহ্নথে'র
শিকার হয়ে চলেছি। প্রতিনিয়ত মান্থবের
মধ্যেকার মহছোচিত গুণগুলি ধবংস হয়ে যাওয়া
দেখতে দেখতে, আমরা আর কাউকেই বিশ্বাস
করতে পারছি না, ভালবাসতে পারছি না, আপন
ভাবতে পারছি না। ভিলে ভিলে নিঃসঙ্গ হয়ে
চলেছি, আর দাসত্ব করে চলেছি সেই সভ্যতার।
যে-সভ্যতা এখনও আমাদের কাছ থেকে বছ
যোজন দুরে।

দেই যান্ত্ৰিক শভ্যতার কথাই বলছি—যা মান্ন্বকে অবিরত উত্তেজনার মুখে ঠেলে দিয়ে দিয়ে উন্নত্ত করে তুলছে। দেই উন্নতভাটি আমাদের ঘরের উঠোনে এসে গেছে, অথচ অর্থনৈতিক অবস্থাটি আসেনি। যাওবা যতটুকু আসতে পারত, তাও আমরাই আমাদের হিভাহিতজ্ঞানহীন, দেশের মঙ্গলচিস্থাহীন, দেশান্তবোধহীন, 'ব্যক্তিসার্থ'টিকে বড় করে দেখতে শিথে, তাকে আসতে দিছি না।

জানি না অন্তা কোন সভা দেশে, কেউ ভাবতে পারে কিনা দাতবা চিকিৎসার কেন্দ্র থেকে রোপীর পধা, শিশুর থান্ত চোরাচালানের পথে চলে মায় ধনবানকে আরও ধনী করতে। জীবনদায়িনী ওমুধ চলে যায় কালো বাজারে। আন্ত স্থান শিশুকে বিকলাঙ্গ করে দিয়ে ভিক্ষ্ক বানানো হয়।

এতটা নৈতিক অবনতি কি ছিল দেশে। যথন আমাদেব দেশে তথাকবিত সভ্য জীবনের চাহিদা ছিল না।

বলছি না যে আগে ঘুষ থাওয়া ছিল না, চুরি-ভাকাতি, থুন-জথম ছিল না। ছিল দবই। কিন্তু এমন মহামারীর মতো ব্যাপক ছিল না।

এই ব্যাপকতার মূলে য। রয়েছে সেই 'অবস্থা-ছাড়ানো' চাহিদার মূলে আমর। মেয়েরাও কিছু কম দায়ী নয়। আমাদের মধ্যেকার লোভ আর হরস্ত চাহিদাই অনেক সময় পুরুষকে ঠেলেদেয় হনীতির পথে, অসাধু উপায়ের পথে।

যদিও বহিবিধে ক্ষমতার লোভ, প্রভূষ্ণের লোভ, অন্তর্কের লোভ, অন্তর্কের পদানত করার লোভ পুরুষকে ক্রমন্দই সর্বনাশা পথে ঠেলে চলেছে, তবু বলব পাবিবারিক জীবনে মেয়েদের কল্যাণময়ী শুভবৃদ্ধি যেটুকু রাশ টানতে পারত, সেটুকুর অভাবে অথবা বিপরীতে তাকে ঠেলেই চলেছে। তাই সভ্যতার অহমারের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে পণপ্রপা, বধৃহত্যা, বধৃনির্ঘাতন। মূলকথা সেই লোভ।

আমব। দবদময় 'এখনকার ছেলেমেয়েদের'
দমালোচনায় পঞ্চুথ হই, কিন্তু তাদের চোথের
দামনে কোন দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারছি আমরা?
কোন আদর্শ!

এযুগের ছেলেমেরের। গুরুজনেদের মানে না।
ঠিক কথা। কিন্তু মানাবার জন্মে গুরুজনেদের
মধ্যেও কিছু গুল থাকা আবেশ্যক নয় কী?
গুরুজনেদের মধ্যে শ্রন্ধাযোগ্য ত্যাগ কোথায়?
সংঘম কোথায়? ধৈর্ম, সহা, সহাম্নভূতি কোথায়?
আর সর্বতোতাবে প্রশ্ন আজকের মা-বাল
গুরুজনেদের মধ্যে জীদের গুরুজনেদের প্রতি
মান্ত শ্রন্ধা কোথায়? মা-বাবা ছেলেমেরেদের

সামনে অনায়াসে আপন গুরুজনেদের বিক্রম সমালোচনা করে চলেছেন, ভাবছেন না এর প্রতিক্রিয়া কী? সমালোচনা করে চলেছেন, আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী সকলেরই। আর সেটা ছোটদের সামনেই। কারণ নিজের মধ্যে কারুর জন্মেই নেই ভালবাদার সঞ্জয়।

ভবে ? শিশুর মধ্যে আসবে কোথায় সে জিনিস ? তার মধ্যেও তো জমতে থাকবে শুধু বিজেষ, ম্বণা, উপেক্ষা, অবহেলা। মা-বাবা কি ভার থেকে রেহাই পাবে ?

তার ফলে আমাদের মধ্যেও যেমন পব থেকেও স্থহীনতার অস্থ্য, শি<del>ত</del>দের মধ্যেও ভার**ই** ছোঁয়াচ।

করে না তুলে যদি ঈশ্বরের সহকারী করতে

কল্পনা করতে ইচ্ছে হয়, আজকের এই মহাশক্তিমান বিজ্ঞান নিজেকে ঈশবের প্রতিহল্দী

পারত।

যদি বিজ্ঞানীর। মহৎ পরিকল্পনায় তাঁদের দর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারতেন মানবসমাজের দত্যকার কল্যাণে। আজ যেমনভাবে উন্নত প্রণালীর চিকিৎদা মান্তবের দেহযন্ত্রের আম্ল দংস্কার দাধন করে ফেলতে পারছে, তেমনি দংস্কার করে ফেলতে পারছে তার অন্তরের যন্তরগুলিকে! দত্তিই কল্পনা করতে ইচ্ছে করে।

অলোকিক কোন 'এক্সরে' আবিষ্কার করে

ফেলে বিজ্ঞানীরা তন্ন তন্ন করে দেখে ফেলছেন মান্থবের মনের অদ্ধিসদ্ধি। আর তার ওমুধ প্রয়োগ করে চলেছেন, সেই মন থেকে ঈশা, বিছেম, হিংম্রতা, লোভ, পাপ, কৃটিলভা, অসঙ্গত বাসনা, অন্যায় ইচ্ছাকে উচ্ছেদ করতে। ধীরে ধীরে মান্থব হয়ে উঠছে 'মান্থব' নামের যোগ্য!

ভাবতে ভাল লাগে দেই চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিদ্ধার হওয়ার গুণে, মান্ত্রের সমাজে আর জাস নেই, সন্ত্রাস নেই, আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায মারণাস্ত্রের পর মারণাস্ত্র তৈরির চাহিদা নেই।

দে হবে আর এক 'নেই'-এর জগৎ।
মান্তবের প্রতি অবিধান নেই, অপ্রেম নেই,
বিদ্যে নেই! নেই সর্বগ্রামী স্বার্থপরতা!

প্রস্থার নির্মল অথও আর একাত্ম, বিশাল এক মানবগোষ্ঠা স্থাথে বদবাস করবে এই জননী ধরিত্রীব ক্ষেহ কোলে। তথন আর থাকবে না স্থাহীনভার অস্থা।

ভাদের মধ্যে থেকেই কিছু জন চালিয়ে চলবে বিজ্ঞানের দক্ষে জ্ঞানের সময়য়ে উন্নতমানের মহাকাশ জয়ের সাধনা। যে-সাধনা একদিন বলে উঠতে পাববে, এতো যদি দিলে নাথ, আরে। দিতে হবে হে! তোমারে না পেলে পরে ফিরিব না, ফিরিব না।

'তোমাকে' বাদ দিয়ে শাধনা করে চলেই তেঃ আমরা আজ পৃথিবীতে ডেকে আনছি এড বিপর্বয়! এত অশাস্তি, এত অ-মুখ!

# বুলগেরিয়ায় কিছুদিন

#### স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

কলিকাতা 'রামকৃক মিশন ইন্লিটট্টে অব্কালচারে'র সচিব। মিশনের শিক্ষা ও ভাবপ্রচারের কেবে দেশে-বিবেশে স্পরিচিত সম্যাসী।

আমি সম্প্রতি বুলগেরিয়া ও সোভিয়েত বাশিয়া ঘুরে এদেছি। উচ্চারণটা 'বুলগেবিয়া' व्यथवा 'वानरशतिया' (Bulgaria)? अरनव **(मर्टन) दिश्रमात्र करहे। छेळा** त्रनहे हरन । त्नरगतियाव বাজধানী দোফিয়াতে একটা আন্তর্জাতিক দম্মেলনে যোগ দিতে গেছিলাম। সাহিত্যিকদের নিয়ে এই সম্মেলন। ৪৯টা দেশেব ২০০ সাহিত্যিক এই সম্মেলনে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। वन श्रिवात हे जैनियन व्यव, वाहे होर्न नास्य अकि লেথকগোষ্ঠী আছে। ( সোভিয়েত রাশিয়াতেও ঐ একই নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। খুব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। প্রচুর প্রদা আছে এই প্রতিষ্ঠানের এবং ঘদিও ঠিক ঠিক দরকারের অধীন নয় কিন্তু দ্রকারের উপর খুব প্রভাব আছে।) তারাই উল্লোক্ত। এই শাস্তি **সম্মেলনের** ।

এই শান্তি সম্মেলন এর আগেও চারবার হয়ে
গেছে। প্রথম হয় ১৯৭২ প্রীষ্টাব্দে। ওদের
দেশে একজন মন্ত্রী ছিলেন—লুদমিলা জিবকোতা।
এখন যিনি বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান তাঁরই মেয়ে।
এঁর দপ্তর ছিল সংস্কৃতি। ইনি অত্যন্ত জনপ্রিয়
ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর খ্ব ঘনিষ্ঠ
সম্পর্ক ছিল। কয়েক বছর আগে এক নোটর
ফুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। বুলগেরিয়ার মাম্ব্র
এখনও তাঁর কথা কৃতক্তাচিত্তে শর্প করে। এঁর
নামে এর। একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে—
প্যালেস অব্ কালচার'। এই লুদ্মিলা
ভিবকোতাই ১৯৭২ প্রীষ্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক
সাহিত্যিক সম্মেলন শুক করেন। তারপর কয়েরক

বংশর অন্তব অন্তর আরও তিনটে হয়েছে। এইটি হল পঞ্চম— যেটাতে আমি আমন্বিত হয়েছিলাম। আমি সাহিত্যিক নই, কিছুই নই। কিন্তু তব্ও ভারা কেন আমাকে ডাকলেন কে জানে ?

ওঁদের আমন্ত্রণ পত্ত পাওয়ার পর মঠের অন্থমতি চাইলাম। অন্থমতি পেয়ে ওঁদেরকে জানিয়ে দিলাম যে, যেতে পারব। কিছুদিন পরে ছটো টিকেট এমে উপস্থিত। একটা রোম হয়ে সোফিয়া যাওয়ার. আর-একটা মঞে। হয়ে যাওয়াব। ছটো পথেই যাওয়া যায়। বোম আমি আগে গিয়েছি। তাই ভাবলাম—মঞ্জো হয়ে যাব। ওঁদেরকেও সেই মতে। জানিয়ে দিলাম।

কলকাতা থেকে দিল্লী বওনা হলাম ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৪। দিল্লী এয়াবপোর্টে নেমে তনি 'এয়ার ইণ্ডিয়া'র মাইকে থৌজ করছে: 'স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কি এসেছেন্ ?' আমি গিয়ে জানালাম: 'হাা, এসেছি।' তথন ওঁরা জানতে চাইলেন, আমার মস্বো যাওয়ার ঠিক আছে কিনা। এই থাতির যতুর জন্য আমাকে মস্কে৷ এয়ারপোর্টে গিয়ে একটু ভূগতে হয়েছে, দে-কথায় পরে আদছি। দিল্লী থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্রেনে চাপলাম ১২ অক্টোবর সন্ধ্যায়। প্লেনে দবই রাশিয়ার যাত্রী। কেবল একটি ভারতীয় পরিবার—দক্ষিণ ভারতের। থেকে মস্কো পৌছতে লাগল ছ-ঘন্টা। যথন মস্বো পৌছলাম, তথন মাঝরাত। স্বতরাং ২০ अप्लोजर । जाभाटक मवाहे वत्निहन : मरकार श्व শীত পড়ে, -৩০° দেণ্টিগ্ৰেড। কিছু আমি যে- সময়টা ছিলাম, খুব শীত পাইনি। – ত° বা – ৪°।
তবে এখানকার তুলনায় খুবই শীত। মস্কো থেকে
সোফিয়ার পরবর্তী প্লেন ছিল ছদিন পর অর্থাৎ
২২ অক্টোবর। ২০ থেকে সোফিয়ায় সন্মেলন
শুক্র হবে। চলবে ২৬ পর্যন্ত। এফাব ইপ্ডিয়া
থেকেই মস্কোর কোন ছোটেলে এই ছদিন পাকার
ব্যবস্থা করবে। এটাই নিয়ম।

মস্বো এয়ারপোর্ট সম্বন্ধে আমার থুব ভয় ছিল। কারণ কিছুদিন আগে কলকাভায় 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একজন ভারতীয় মহিলার অভিজ্ঞতার কথা পড়েছিলাম। তিনি লিখেছেন: 'Via Moscow with no Love'. লওন থেকে তিনি মস্তে। হয়ে ভাবতবৰ্গ আস্চেন। মস্কো এয়ারপোর্টে তাঁকে অনেক হুর্গতি দহু করতে হয়েছে। যেন মজরবন্টা হয়ে আছেন। বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না টেলিফোন করবেন একজন পরিচিত লোককে, জিজ্ঞেদ করতে গেছেন বাইরে যেতে পারবেন কিনা, এয়ারপোর্টের কর্মচারীরা বলে দিল: 'No permission'. একটু কেনা-কাটা করতে পারি কি? 'No permission'. যা কিছু করতে যান, ভাতেই প্রবা বলে: No permission. শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে তাদের জিজেন করেছেন: আচ্ছা, আমি যদি এখন আত্মহত্যা করতে চাই, তাহলে কি তোমরা আমায় 'পারমিশন' দেবে ? তথন তারা একটু কটমট করে তার দিকে তাকাল, কোন উত্তর দিল না। এই ঘটনা ছাড়াও, আমাকে একজন বাঙালী ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, ওথানে ওরা ধরেই নেয় যে, প্রত্যেকটি লোক যেন চোর বা গুপ্তচর। সামরিক পোশাক পরে দব বদে थाक, कथा वल ना, शहीत। अग्रात्रात्भार्टित বাইরে যাওয়ার জন্ম নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পাস-পোর্ট, ভিদা এদব দেখাতে হয়। দেখানে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপারে একজন সামরিক পোশাক

পরালোক। খুব গম্ভীর। রাশিয়ান ছাড়া অক্স কোন ভাষা বোঝে না। আর আমি রাশিয়ান বিন্দবিদর্গও জানি না। আমার পাদপোর্টে আবার এমন একটা ছবি, যার সঙ্গে অক্স কারও চেহারার মিল থাকতে পারে, আমার চেহারার বিশেষ মিল নেই। অন্তত আমার তাই ধারণা। সেই লোকটি একবার আমার ছবির দিকে, আর একবার আমার দিকে কটমট করে তাকাছে। আমি হাদছি-এদিকে ভিতরে ভিতরে ভয় করছে। আমি এতক্ষণ থেয়াল করিনি—এ ঘরের কাছেই আর-একজন দাড়িয়ে আছে। শীতের জক্ত তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত গর্ম পোশাকে ঢাকা। পুরুষ কি মহিলা বুঝবার উপায় নেই। তিনি রাশিয়ান ভাষায় ঐ ভত্তলোকের সঙ্গে কি যেন वनलाम । कि वनलाम, वृवानाभ मा, खरा करायक-বার ইংরেজী 'ডিপ্লোম্যাট' কথাটি শুনলাম। ঐ মিলিটারী অফিসার তথন কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বললেন; ভারপর একটা ছাপ মেরে আমায় ছেড়ে দিলেন। আমি বেরিয়ে আদছি—তথন **শেই ব্যক্তি**, যিনি **অন্ধ**কারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি হঠাৎ বলছেন: 'Maharaj, I am Mira' —মহারাজ, আমি মীরা। আমি তো অবকে। এথানে আবার 'মহারাজ' বলে ডাকছে ৷ গলার সবে বুঝলাম মহিলা। সেই মহিলা বেরিয়ে এসে আমায় বললেন: 'Maharai, I am Mira. Do you remember me? I visited your Institute' ইত্যাদি। তথন মনে পড়ল, ঐ মহিলা কয়েক মাদ আগে ইনন্টিটিউটে এনেছিলেন। জার আদল নাম মারিয়ানা সালগালিন। রাধাক্তপ যথন রাশিয়ায় রাষ্ট্রদৃত ছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁর मেक्टोतौ। श्रवह विद्यौ महिला। ভারতবর্ষের প্রতি গভীর ভালবাদা। তাই 'মারিয়ানা'-কে পান্টে মীরা করে নিয়েছেন ৷ বললেন: 'আমরা আপনাকে দোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়ন এবং

আাকাডেমী অব্ সায়েন্স-এর পক্ষ থেকে নিডে এসেছি। আপনি এথানে তাঁদের সম্মানিত অতিথি। আপনি সোফিয়া যাবছন আমরা থবর পেয়েছি। সোফিয়া যাবার আগে আপনি আমাদের অতিথি হিসাবে এথানে থাকবেন। আবার ফেরার পথে আপনাকে দিল্লীর প্লেনের জন্ম এথানে যে-কদিন অপেক্ষা করতে হবে তথন ও আপনি আমাদের অতিথি হিসাবে এথানে থাকবেন। আপনাকে সব ঘ্রিয়ে দেথাব, বক্তার বাবস্থাও হয়েছে।' স্থতরাং এয়ার ইণ্ডিয়ার ছোটেলে আমার থাকার আর প্রশ্ন উঠল না।

আমার সঙ্গে মালপত্ত বলতে ছিল, একটা স্থাটকেশ আর একটা ব্যাগ। স্বাই মালপত্ত নিম্নে চলে যাচ্ছে—আমার মালপত্ত নেই। আমার মালপত্ত আর পাওয়া যায় না! শেষে আমাকে যারা নিডে এফছিল ভারা গিয়ে খুঁছেটুঁছে নিয়ে এল। ঐ যে দিলীতে এয়ার ইপ্তিয়া এত থাতির যত্ন করছিল, ওরা আমার মালপত্ত্বে সঙ্গেছটো 'ট্যাগ' লাগিয়ে দিয়েছে: 'Handle with special care'. ওরা বিশেষ যত্ন করে এমন আয়গায় মালপত্ত ছুটো রেথে দিয়েছে যে, কেউ আর খুঁছে বের করতে পারছে না!

মীরার সঙ্গে একটি যুবক ছিল। শুনলাম সেই আমার দোভাষীর কাজ করবে মস্কোতে।
এয়ারপোর্ট থেকে ওরা আমাকে নিয়ে গেল
'হোটেল রাশিয়া'তে। সেটাই রাশিয়ার সবচেয়ে
বড় এবং ভাল হোটেল। আমার জন্ম একটা
আলাদা স্থাইট-এর বাবস্থা ছিল। থুব ভাল
আরামদায়ক ঘর। ঘরের মধ্যেটি ভি., ফ্রিজ,
রেভিও সব আছে। বাইরে অত ঠাওা—কিছ
ঘরের মধ্যে গরম। হোনেলৈ আমার ঘরে পৌছে
ওরা বলল: 'স্বামীজী, আপনার জন্ম 'ইওিয়ান
টী' আছে।' আমি ভাবছি 'ইওিয়ান টী'-টা
আবার কি পু আমাদের দেশে আমরা যথন চা

থাই, ত্ধ-চিনি মিনিয়ে দিই। অক্ত দেশে ত্ধ,

চিনি আর চা আলাদ। করে পরিবেশন করে।

যার যেমন ইচ্ছা, ত্ধ-চিনি মিনিয়ে নেয়। তাই

'ইগুয়ান টা' মানে ঐ হ্ধ-চিনি মেনানো চা।

আমি অবক্ত ওদের বললাম না যে, আমি হ্ধ-চিনি

ছাড়াই চা থাই—'ইগুমান টা' থাই না। যাই

হোক, শীতের মধ্যে রাজিবেলা বেন ভালই
লাগল চা থেতে। রাত তথন আড়াইটা।

মস্বোয় তুদিন কাটিয়ে মস্বো থেকে আমি

বুলগেরিয়ার বাজধানী দোফিয়া গেলাম। মস্কোর কথা পরে বলব। কাবণ দোফিয়া থেকে ফেরার সময়ও দিন কয়েক ওথানে থাকতে হয়েছিল। যাহোক দোফিয়া এয়ারপোর্টে নামতেই একজন যুবক এদে আমাকে দেখে বলছে: 'Keswarananda? Keswarananda?' Lokeswarananda-র জায়গায় Keswarananda. আমি वलनाम: 'Yes.' अता हेश्तिकी वित्नव कारन ना । যুবকটির সঙ্গে আবিও ছু-একজন ছিল। আমাকে নিয়ে গিয়ে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ বদাল। মালপত্র দব ওরাই নিয়ে এল। আমায় কিছু করতে হল না। জানতে চাইল: চা থাব, না কফি থাব, না ঠাগু। পু একটা কিছু খেলাম। কি খেলাম মনে নেই। তারপব গাড়ি করে ওরা আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল। প্রকাও হোটেল। যে ঘরে বদাল, দেখানে ঐ 'হোটেল রাশিয়া'র মতো বাবস্থা। আমি যথন হোটেলে চুকছি, তথনই 'রিসেপ্শন' থেকে একজন আমার পাশপোর্ট টি নিয়ে নিল। টিকিটটিও তার কাছে রেখে দিল। ঘরে এদে কিন্তু আমার চিন্তা হতে লাগল। কলকাতায় একজন বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, বিদেশে পাশপোর্ট কথনও হাতছাড়া করবেন না। পাশপোর্ট না থাকলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। তাই চিস্তা হচ্ছিল। আমি বসে আছি আমার ঘরে। মাধায়

চিন্তাটা ঘুরছে। এমন সময় একটি যুবক এসে (मर्था कतन **आ**भात मरक। मूर्थ नाष्ट्रि, त्रन সপ্রতিভ হুন্দর চেহারা। ২৩।২৪ বছর বয়স। বলল: 'শুর, আমি আপনাব "ইণ্টারপ্রেটার"। আমার দেরি হয়ে গেছে। দয়া করে কিছু মনে করবেন না। "রাইটার্গ ইউনিয়ন" থেকে আমাকে আপনার দোভাষী নিযুক্ত করেছে। আমি সারাকণ আপনার সঙ্গে থাকব।' ভুধু দোভাষী নয়, 'রাইটার্গ ইউনিয়ন' আমার ব্যবহারের জন্ত সারাকণ একটি গাড়িরও ব্যবস্থা রেখেছিল। দোভাষী যুবকটি বেশ চালাক-চতুর, বিশ্ববিভালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ে। যতদূর মনে পড়ছে, তার বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি। তাকে বললাম আমার পাশপোটের কথা। সে থোঁজথবর निरंग এमে वननः भव ठिक चाहि, चाननात পাশপোট হোটেলে জমা রাথা আছে।' ওদেশে সব জায়গাতেই তাই দেখলাম। বোধ হয় সব **(मर्ग**त रहार्टेटलरे এरे वावन्था। **व्यामारमत रमर्ग** কি নিয়ম জানি না।

বৃলগেরিয়াতে নিয়েছিলেন স্বয়ং স্বামীজী—
১৯০০ ঞ্জীপ্তান্ধে। বৃলগেরিয়া সম্পর্কে স্বামীজী তৃটি
মস্তব্য করেছিলেন। এক: এথানে এসে মনে
হচ্ছে আমি যেন ভারতবর্ষে ফিরে এসেছি।
ভারতেই আছি। কথাটা বলেছিলেন সম্ভবতঃ
এই কারণে যে, বৃলগেরিয়ার তথন খুব তুর্দিন।
ভারতের মতোই দরিস্র। আবার ভারতের
মতোই পরাধীন। বৃলগেরিয়া প্রায় ৬০০ বছর
আটোমান টার্কের (তুরস্কের সমাটের) স্বধীনে
ছিল। এথনও তার নিদর্শন রয়েছে। তাদের
স্বরাঞ্জি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা— আনেক কিছুর
মধ্যেই সেই তুরস্কের ছাপ রয়ে গেছে থানিকটা।
আর একটা মন্তব্য স্বামীজী করেছিলেন:
বৃলগেরিয়া ভবিশ্বতে সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার
প্রভাবের মধ্যে পড়বে। ঠিক তাই হয়েছে।

বুলগেরিয়ার স্বাধীনভালাভের পিছনে অবশ্য রাশিয়ার অনেক অবদান আছে। স্বাধীনতার জ্ঞা অনেক দংগ্রাম করেছে বুলগেরিয়া, কিন্ত ওঠেনি। রাশিয়ার জারেবা বারবার বুলগেরিয়াকে দাহাযা করেছে। অবশেষে त्लारिवा चाधीन इय। तानियात माहारपारे হয়। তু-লাথ রুশ দৈক্ত তাতে মারা যায়। যে 'জার'-এর সাহায্যে এটা সম্ভব হয়, বুলগেরিয়া তাকে ভুলতে পারেনি। সেই জারের বিরাট মৃতি গড়ে রেখেছে তারা। ঐঘটনাকে মনে রাখার জন্ম ওরা একটা বিরাট গির্জাও তৈরি करत्ररहा (महा এथन ७ तरारहा এই राष्ट्र প্রথম বিপ্লব। তথন যারা ক্ষমতায় আনে তারা ক্ষ্যুনিস্ট নয়। এর পরে আর-একটা বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষ্যুনিস্টরা ক্ষমতায় আদে। ওরা বলে এটাই ঠিক ঠিক স্বাধীনতা। এখন ক্ষ্যুনিস্টরা ঐ দেশ চালাচ্ছে।

ওদের দেশের লোক তৃজনকে প্রায় পৃজে। করে। একজনের নাম আগে উল্লেখ কবেছি— লুদমিলা ভিবকোভা। আর-একজন হচ্ছেন কবি ভাপট্দারোভ। ইনি বিপ্লবের কবি। এই কবির একটি বই ইংরেজীতে অমুবাদ হয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই শ্রমজীবীদের নিয়ে। তাঁর একটি ছোট কবিতার নমুনা দিচ্ছি: Spring in the factory—কারথানায় বসস্ত। কারথানার মধ্যে কারও প্রবেশাধিকার নেই। কর্মীরা সব কাজ করে চলেছে। অক্লান্ত পরিশ্রম। নীরদ একবেয়ে জীবন। এরই মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল, কর্মীদের মধ্যে খুশির ছোয়া। তারা বলাবলি করছে: বদস্ত এদে গেছে। বদস্ত এদে গেছে। যারা কারথানা পাহারা দিচ্ছিল, তারা বলছে: কি করে এল 

শুমাদের কর্মীর তালিকায় ভো বদস্ভের নাম নেই। ভাহলে কি করে কারথানায় চুকল দে ? খুব উৰিগ্ন তারা। তারা খুঁজতে

শুরু করেছে অনধিকার প্রবেশকারীকে। শেষে দেখা গেল, যার। খুঁজছে তারাও খুব খুলি। তাদের মনেও বদস্তের ছোঁয়া লেগেছে। এই সব কবিতার মাধ্যমে তিনি সাধারণ মান্ত্যের মনে বিপ্লবের প্রেরণা যোগাতেন। তথনকার শাসকরা তাই তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁর বাস তথন মাত্র তেজিল। মৃত্যুর আগে তাঁর স্তীর উদ্দেশে তিনি একটা কবিতা লেখেন। খুব মর্মশেশী কবিতা। কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেও বুলগেরিয়ার মান্ত্য আগেও তাঁকে মনে রেখেছে। ভাপট্লারোত এখন বুলগেরিয়ার জাতীয় কবি।

সারা বুলগেরিয়ার লোকসংখ্যা আশি লক্ষ।
আমাদের কলকাতার চেয়েও কম।

পঞ্চম সাহিত্যিক সম্মেলনে আলোচনার বিষয় ছিল: আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা। আমেরিকার এক বৃদ্ধ দাহিত্যিক হারম্বিন কলওয়ে (৮৪ বৎদর বয়স) প্রারম্ভিক অফুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন। তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, সাংবাদিক ও। স্পেনের যে গৃহযুদ্ধ তার সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। আর দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ তো দেখেছেনই তিনি। বললেন: যুদ্ধ মাত্রুষকে অমাত্রুষ করে, মান্তবের মূল্যবোধ, মান্তবের মানবিকতা—এ সমস্ত নষ্ট করে দেয়। স্বচেয়ে ক্ষতি করে শিশুদের। যুদ্ধের জন্ম যে থাক্ষাভাব হয়, দেখেছি। অনাহারে শিশুরা ছটফট করছে, অনেকে মারা যাচ্ছে, দেখেছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আরও সব বর্ণনা দিলেন যুদ্ধের। ভয়াবহ সব বর্ণনা। এক-मिन रकुछ। इम, करम्रक कन रन एन। जात्र शिमन ছোট ছোট দলে নানারকম আলোচনা হল। আলোচনার নানারকম বিষয়বন্ধ, কিরকম কবিতা লেখা উচিত, কিরকম উপস্থাস হওয়া উচিত; অমুবাদ, প্রকাশনের মান কেমন হওয়া উচিত; हेजािन। এই मत आलाहना यनिक माहिजा

विषया - इटच्छ किन्ह भान्तिक नक्या द्वरण। मवाहे বলছে: পারমাণবিক যুদ্ধ অবগ্রস্তাবী। যদি তা হয়, তাহলে তা শুধু আক্রান্ত দেশ বা আক্রমণকাৰী দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সারা পৃথিবী তাতে জড়িয়ে পড়বে। মানব-জাতি নিশিক্ত হয়ে যাবে। গাছপালা, জন্তজানোয়ার দ্ব শেষ হয়ে যাবে। জীবন বলে কিছু থাকবে না। এথন, এই ভয়াবহ যুদ্ধ যাতে না বাধে, তার জন্ত দাহিত্যিকর। কি করতে পারেন? এই ছিল আলোচনার বিষয়বস্ত। আমাকেও ওঁরা বলবার স্থোগ দিয়েছিলেন। আমার পোশাকের জ্যুই শন্তবত: -- লক্ষ্য করছিলাম, টি.ভি., ক্যামেরা প্রায় দব দময় আমার দিকেই ঘোরানো আছে। প্রেসের লোকও সম্ভবতঃ ঐ কারণেই আমার দম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী। একটা অধিবেশনের পরে একটা জায়গায় বদে হয়তে৷ কারও দঙ্গে कथा वनहि, এकজন कार्ने निम्हे এमে দেখাছে: আমার একটা ছবি, তক্ষ্ণি সে এঁকেছে। আমি দেখে বললাম: মোটেই আমার মতো হয়নি। টুপি আর চশমা ছাড়া ওর মধ্যে আমার আর কোন লক্ষণ নেই। দে তথন নতুন করে আবাব এঁকে দেখাল। তখন মনে হল, কিছুটা যেন আমার মতো হয়েছে। দে বনল: 'তুমি এটা দই করে দাও, আর ভোমার মাতৃভাষায় একটা বাণী नित्थ मा छ।' महे कतनाम, लाकि भवानम अवः वारला आंत्र हेरदिकीए नियलाम, भाष्टि, भाष्टि, শান্তি'—'Peace, peace'। পরে ওথানকার কাগজে ঐ ছবিটা বেরিয়েছিল। আমাদের কয়েকজনের বক্তৃতাও কিছুটা কিছুটা করে কাগজে বেরিয়েছিল। ওরা রামক্রম্ণ মঠ-মিশন বা সাধু-সন্মাসী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে বলে মনে হয় না। কিন্তু এটা ওরা বুঝতে পেরে-ছিল যে, আমি ধর্মজগতের লোক। ঐ সভা যথন শেষ হল, মঞ্চ থেকে যথন নেমে এলাম (এবং

অন্ত সময়ও), অনবরত লোক আমার কাছে এসে বলেছে: 'Please bless me.' আমরা তো মনে করি ক্যুনিস্ট দেশ, ধর্ম-টর্ম নেই। কিন্তু ভাদেরও সাধারণ মান্তুগের মধ্যে ধর্মের জন্ম একটা তৃষ্ণা রয়েছে। আর, আমাদের দেশে যেমন প্রতি পাভার একটা না একটা মন্দির, ওদের দেশেও ভেমনি অলিভে-গলিভে গির্জা। ওদের অনেকের সঙ্গেই কথা বলে দেখলাম যে, ওরা থুবই গর্বিত, ওদের একটা ধর্মীয় দৃষ্টি আছে বলে। ওরা ধর্মের কথাই বেশি শুনতে চায়। আমাকে একজন যুবক এনে বলন: 'We are spiritually starved. Give us spiritual food ' আমাকে অনেকে এসে জিজ্ঞেদ করছে: ধর্ম কি জানতে চাই। কেউ আবার জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে জানতে চায়। দেখলাম, ওদের দেশে ধর্মের ভাব মারুষের মধ্যে খুব প্রবল। সরকার এ ব্যাপারে পুরে। নিরপেক। भवकाव निरम्ध कवदाइ ना, উৎসাহ । निष्कृ ना। বছ লোক গিজায় যায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই বেশি—তবে আল বয়দী ছেলেমেয়েও আছে। ভারতীয় ধর্মের দিকে তাদের খুব ঝোঁক।

গুণানকার রাষ্ট্রপ্রধান—মি: জিবকোতা আমাদের একটা ভোজসভায় ডাকলেন। বিরাট একটা বাড়িতে বিরাট ব্যাপার। রাজপ্রাদাদ— রাজকীয় আয়োজন। থাওয়াব পরে সবাই আমাকে বিরে ধরেছে—আমার কাছে ধর্মের কথা তানতে চায়। তারা ব্রতে পেরেছে যে, আমি একজন ভারতীয় সাধু। আমাকে এসে অনেকে বলেছে: 'আমাকে একটা মন্ত্র দাও, আমি সেটা জপ করব।' আমি বললাম: 'আমি মন্ত্র দিতে পারি না।' একজন এসে জিজ্ঞেন করেছে: 'আমাকে একজন চিঠি লিখেছে—সেই চিঠির প্রথমে এবং শেষে সে লিখেছে "ওঁ রাম"। এই "ওঁ রাম" মানে কি ?' আমি জানতে চাইলাম গ্রিটি লিখেছে, সে ভোমাদের দেশের লোক,

ना ভারতীয় । भ तननः 'আমাদের দেশেরই লোক। দে একবার দিল্পী গেছিল। দিলী থেকে ফিরে এসেই দেখছি, ও ঐরকম লিখছে।' আমি বললাম: '"ওঁ" হচ্ছে ভগবানের প্রভীক। আর ভগবানকে তো আমরা নানা নামে ডাকভে পারি। "রাম" হচ্ছে ভগবানের একটি নাম।' যারা আমার কাছে আসছিল, তারা সকলে দেখলাম অত্যন্ত বিনয়ী, ভন্ত। এই বিনয়, ভদ্ৰতা যেন তাদের মজ্জাগত। একটি বৃদ্ধার কথা আমি ভুলতে পারব না। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী জানে সে। আমাকে বারবার বলছে: 'Please bless my Andree.' আাণ্ডি হচ্ছে তার ছেলে-খুব অস্ত্র । আমি বললাম : 'God will bless him.' ঐ মহিলাই আমাকে বললেন: 'আমাকে তুমি একটা বাংলা "গীতাঞ্চলি" পাঠিয়ে দেবে ?' আমি বললাম: 'বাংলা তুমি জান কি ? "গীতাঞ্চলি" নিয়ে কি করবে?' উনি বললেন: 'দোফিয়া ইউনিভার্নি**টিতে** একজন বাঙালী আছেন। **তাঁ**র কাছে আমি একট একট বাংলা শিথছি। আমার रेट्स "गैजिश्वनि" जामि दूनरगतियान जायाय অহ্বাদ করব।' আমি বললাম: 'আচ্চা, চেষ্টা করব পাঠাতে।'

ওদের দেশে যা গির্জা আছে, আমাদের দেশে তত মন্দির নেই। সরকার থেকে গির্জাগুলি রক্ষা করা হছে। সরকারের যা বাজেট, তার শতকর। ১১ ভাগ ঐ গির্জাগুলির জন্ম বায় হয়। গির্জাগুলি সবই এখন মিউজিয়াম। গির্জাতে নানারকম আসবাব পত্র আছে। আর আছে 'আইকন্স' অর্থাৎ নানারকম মৃতি, ছবি ইত্যাদি—হীরা, মুক্তা, মণিমাণিক্য দিয়ে সব গাথা। শত শত বছরের সব প্রানো। আর অপূর্ব শিল্পকলা। গির্জাগুলিতে দেখলাম প্রণামীর বাক্স রাথা আছে—অনেকে দেখানে প্রসা দেয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে প্রতিষ্ঠান আমরা দেখেছি, সেটা

একটা মঠ। একটা পাছাড়ের উপর এই মঠ। পাছাড়ের নাম 'রীলা পাছাড়'। বন্ধান উপত্যকার মধ্যে এই পাহাড় সবচেয়ে উচু। হাজার বছরের পুরানো মঠ। সোফিয়া শহর থেকে ২০০ কি. মি. पृद्ध । की अप्भूर्व भर्छ ! विद्राष्टि आग्रगा । आरग সেখানে চারশো সাধু থাকভেন। এখন মাত্র জনা চল্লিশেক আছেন। এই মঠটিও এখন একটি মিউজিয়াম। প্রচুর ধন-সম্পদ এই মঠের। কারণ দেশটা ধর্মপ্রাণ। আর এই মঠ তাদের ভালবাসার ঞ্জিনিদ। তাই যে যা পেরেছে, অরূপণভাবে अहे मर्ठेटक मिट्यटह । अहे मर्ठ छटमत्र हे छिहारमत সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। ওদের জাতীয় ষাগরণের হ্রেপাত হয়েছিল এই মঠ থেকে। মঠের সাধুরাই ঐ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিমেছিলেন। তাই সরকার থুব ক্লতজ্ঞ এই মঠের প্রতি এবং এই মঠ রক্ষা করার জন্ম সর্বদা তারা স্যত্ন। তবে সাধুদের ভরণপোষণের জ্বল্য সরকার কোন অর্থ দেয় না। আমি ঐ সাধুদের জিজ্ঞানঃ कत्रनाभ: 'किरम हर्ल आश्रनारम्द ?' वनलन: नानावकम वह, निकनाव-लाफिकार्ड বিক্রি করে আর পাউফটি তৈরি করি, তা বিক্রি করে। এতেই ওঁদের চলে যায়। মনে হল ঐ মঠের পাউরুটির খুব নাম আছে। আমি অবশ্ थाहिन। किन्द प्रथलाम (मनी-विष्मि याताह अ মঠ দেখতে আসছে, পাউকটির খোঁজ করছে আর কিনে থাচ্ছে। বহু লোক আসে পাহাড়েব উপর ঐ মঠ দেখতে। খুব নির্জন। মাঝে মাঝে ধ্-একটা ভালুক ছাড়া জন্তজানোয়ারের উৎপাতও বিশেষ নেই। আমি কল্পনায় ভাবতে চেষ্টা कत्र हिलांभ : ठातरणा भाषु यथन এই निर्फन भर्ट থেকে ধ্যান-ধারণা, ঈশর-চিম্ভা করত, তথন কি **মন্ত**ত আধ্যাত্মিক পরিবেশ এথানে ছিল!

ওদেশে গিয়ে আমার একটা ধারণা হরেছে যে, বুলগেরিয়া অনেকটা রাশিয়ার কর্তৃ আধীনে ররেছে। রাশিয়া এমন গাঁটছড়া বেঁধে রেথেছে
যে, রাশিয়া উঠতে বললে ওঠে, আর বসতে
বললে বদে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম—হয়তো
ছুল হতে পারে আমার—একটা চাপা রেষারেষি
ভাব ছ-দেশের মধ্যে রয়ে গেছে। বুলগেরিয়া
কথনও রাশিয়ার নাম করে না। রাশিয়ার 'জার'
যে এক সময় ওদের স্বাধীনতা লাভ করতে
সাহায্য করেছিল, ছ-লক্ষ ক্লা সৈক্ত মারা গেছিল,
—দেটা ওরা স্বীকার করে, কিন্তু ইদানীংকালে
রাশিয়া ওদের সাহায্য করছে, ওরা থ্ব কৃতজ্ঞ—

ছ-দেশের মধ্যে যে একটা রেষারেষি আছে, সেটা বেশ ব্ঝাতে পার। গেল একটা ফুটবল ম্যাচের यधा पिरा। ट्रांटिल वरम आहि। इठी९ आयात দোভাষী ছেলেটি এসে হাজির। মুথে চোথে উত্তেজনা। বলছে: 'তুমি "সকার" জান ?' 'দকার' অর্থাৎ ফুটবল। আমি বললাম: 'হাা, জানি।' —'তোমাদের দেশে ছেলেরা সকার খেলে ?' আমি বললাম: 'ছেলেরা কেন, মেয়েরাও থেলে। আমিও থেলেছি এক সময়।' তথন দে বলছে: 'তুমি দকার দেখবে ? আজ খুব বড় একটা খেলা আছে। বুলগেরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার।' আমি তথন ওকে একটু ক্যাপাবার জন্ম বললাম: 'তা তোমর। কি আর রাশিয়ার দক্ষে পেরে উঠবে ? রাশিয়া নির্ঘাৎ ভোমাদের श्रादिरह (मर्ट्य।' स्म रनन : 'ना, ना, आप्रदा ७ कप ন। আমরাও কতবার রাশিয়াকে হারিয়েছি। যাই হোক, দে বলে গেল যে, রাত আটটার সময় আমার ঘরে আসবে। তথন আমি আর সে তৃষ্ণনে মিলে টি. ভি.-তে থেলা দেখব। আটটার সময় তার আর পাতা নেই। আদলে অক্ত কোথাও বদে দে টি. ভি-তে থেলা দেখায় মজে গেছে। আমার কথা আর ভার মনে নেই। ঘরে টি ভি রয়েছে। আমি এই বোডাম সেই

বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে দেখি পर्मात्र (थला (ज्या जेंग्रेल) ज्-मत्नेत्र (थला इट्ट्र) धाता-विवत्रगी ७ श्राष्ट्र । किन्नु (कान्हें। य कान् দল বোঝার উপায় নেই। কারণ ভাষা জানি মা। আবার ছ-দলের জার্সির রঙ্গু টি. ভি.-তে একই রকম মনে হচ্ছে। থেলা দেখে যেতে লাগলাম। হঠাৎ একটা গোল হয়ে গেল এক-দিকে। গোটা মাঠ ধ্মধ্যে, একটা হাততালি নেই, কিছু নেই। তথন মনে হল: সম্ভবতঃ বুলগেরিয়া গোল থেয়েছে। কারণ দোভাষীর এইটুকু জেনেছিলাম থেকে বুলগেরিয়াতেই খেলা হচ্ছে। একটু পরে অপর পক গোল শোধ করে দিল। তথ্য সারা মাঠে উল্লাস। তথন নি:সন্দেহ হলাম কোন্দিকটা বুলগেরিয়া আর কোন্দিকটা রাশিয়া। দেখতে দেখতে আরও ছটো গোল দিল বুলগেরিয়া। সারা মাঠ আনন্দে একেবারে যেন ফেটে পড়ছে। ৩—১ গোলে হেরে গেল রাশিয়া৷ থেলা চলার সময় লক্ষ্য করছিলাম, বুলগেরিয়ার একটি (थालाशाए >> नः कार्मि, थूव ভाল थिल हिल। রাশিয়ানর৷ বারবার তাকে লাথি মারছে আর भ পড়ে যাচ্ছে। दिकादी इंहेरमन पिन इ-একবার। কিন্তু থুব একটা স্থাবিধা করতে পারল वरन भरत इन न।। वूनरशिवधात छ- এक है। राजनि কিক্ পাওয়া উচিত ছিল। আমি জানিনা, द्रकारी कान् त्रस्थत--व्नशितियात, तानियात, না তৃতীয় কোন দেশের।

থেলা শেষ হয়ে যাওয়ার বেশ থানিকক্ষণ পরে সেই লোভাষী ছেলেটি এসে উপস্থিত। সে এসে বলছে: 'Honourable Swami, (এই-ভাবেই সে আমায় সম্বোধন করত) I am very sorry. আমার বন্ধু-বান্ধবরা সব নিচের ঘরে ধরে বসাল। ওথানেটি ভি. চলছিল। ওথানেই থেলা দেখতে বনে গিছলাম। আমি আর ভোমার

কাছে আসতে পারিন। আমাকে ক্ষমা করো।'
আমি জিজ্ঞেদ করলাম: 'কি হল ফল ?'—'আমরা
জিতেছি।' আমি বললাম: '৩—১ গোলে ?' দে
অবাক: 'জানলে কি করে ? তুমি থেলা দেথেছ ?'
আমি বললাম: 'হাা', দে বলল: 'দেথেছ ১১নং
থেলোয়াড়কে কিরকম মারছিল ওরা, আর বেফারী কিরকম তুর্বল ?' আমি বললাম: 'হাা,
দেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। ছ-দলের মধ্যে
১১নং-এর থেলাই সবচেয়ে ভাল লাগল।'

বুলগেরিয়া ছোট দেশ। কিন্তু খুব স্থন্দর দেশ। সারা পৃথিবী থেকে বছ পর্যটক বুলগেরিয়ায় আবাদে। ওদের দেশে বিশেষ কোন শিল্প নেই। ওরা বলে 'ট্যুরিজম' ওদের প্রধান শিল্প। বাস্তবিক এই পর্যটকদের দৌলতে ওদের বিরাট আয়ে হয়। জীবনের মান বেশ উন্নত। রাস্তাঘাট চমৎকার। প্রকাও প্রকাও বাড়ি। মাহুসগুলির স্বাস্থ্যও থুব ভাল, পোশাক-পরিচ্ছদও ভাল। আর দকলেই বেশ হাসি-থুনি। সবাই কাজ পায়। অনেকে আবার ছাত্র-অবস্থাতেই বিয়ে করে। ভা বলে মা-বাবার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একেবারে শিথিল হয়ে যায় তানয়। বুলগেরিয়াবা রাশিয়াছ-দেশেই দেখেছি, মা-বাবার প্রতি ছেলেমেয়ের খুব আকর্ষণ। ছাত্রজীবন থেকেই প্রত্যেকে একটা কাজ খুঁজে নেয়। বাবা-মার উপর নির্ভর করতে চায়না। আমার যে দোভাষী, দে ছাত্র, কিন্তু চাকরি করে। বিয়ে করেছে এবং স্ত্রীও একটি কান্স করে। ওয়া **হিদে**ব দিল তাতে মনে হল সাত-আটশো টাকা পায়। সেটা বড় কিছু নয়। ওর দ্রী আর একটু বেশি পায়। ছেলেটি সংবাদ-পত্রে কান্স করে। আমি বললাম: 'এই কান্সটা কি তোমার মনের মতো?'ও বলল: 'হাা, আমার মনের মতো।' আমি জানতে চাইলাম: 'তুমি সাংবাদিকতার কতথানি জানোবে, ওরা ভোমাকে এই কাজের উপযুক্ত মনে করল?' দে বলল: 'দেখ, আমি যে এক্লি সাংবাদিকভার বিশেষ কিছু জানি, তা নয়। আমি দরথান্ত করেছিলাম। আমাকে কিছু লিখতে বলেছিল, লিখেছিলাম। তারপর ওরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। তাতে ওদের মনে হয়েছে, আমাব মধ্যে সাংবাদিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখন ওরাই আমাকে তৈরি করে নেবে।' তার প্রীও একটা বাচ্চাদের স্থলে পড়ায়। এই কাজটা ওর প্রীর খুব পছন্দ নয়। তবে মাইনে বেশি! ব্লগেরিয়া আর রাশিয়া ত্ব-দেশেই শিক্ষকদের খুব মোটা বেতন।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল বুলগেরিয়ার গ্রাম দেখা। কারণ গ্রাম দেখলে একটা দেশকে ঠিক ঠিক চেনা যায়। সোফিয়া থেকে রিলা পাছাড়ে যাবার পথে সে হুযোগ হয়ে গেল। প্রায ২০০ কি. মি. পথ। এই ২০০ কি. মি. রাস্তার মধ্যে আবার কোন শহর নেই। হ-পাশে অধুগ্রাম। ছোট ছোট পাহাড়, তার উপর পাথরের ঘন-বাড়ি। বাড়িগুলি খুব স্থার; দাজানো-গোছানো। যারা কাজ করছে মাঠে, অধিকাংশই মেয়ে। তাদের হাতে মাত্র পরা, আর জামা-ৰুতো পরে কাজ করছে। রাস্তার ত্ব-ধারে যতদৃর দৃষ্টি যায়, সবুজ আর সবুজ। এভটুকু রুক্তা নেই। জিজ্ঞেদ করলাম: 'চাধের জল পাও काथात्र ?' अत्रा (प्रशाला: 'पृत्त नपी आह्य, मार्त्य गार्त्य दाँध निरम् छन धरत ताथा आहि। দেখান থেকে লম্বা লম্বা পাইপের দাহায্যে চারি-দিকে দেচের জল দেওয়া হচ্ছে।' আর-একটা দৃষ্ঠ দেখে খুব ভাল লাগল। অসংখ্য ভেড়া চরছে—বাসে মুথ দিয়ে বাস থাচ্ছে, আর একটি लाक नाठि निरम्न मां किया ज्याह, माथाम हे नि, গামে আৰখালা আর দক্ষে একটা কুকুর। ছোট-বেলার বাইবেলের পৃষ্ঠায় ঠিক এইরকম ছবি (मर्थिहिनाम (मर्यभानकित। ज्यामात्र मर्न इन, আমি যেন হঠাৎ যীওখীটের যুগে চলে গেছি।

গুগানে গাওয়া-দাওয়াব ব্যাপাবে আমাদের
একটু অস্থবিধে হয়। রাশিয়াতে আরও অস্থবিধে
হয়। গুবা আমিষ থাবার যা দেয়, তা থাওয়া
চলে না। আবার নিরামিষেরও ভাল ব্যবস্থা
নেই। আমিষ থাবার বলতে হয় গকর মাংস, নয়
তয়াবের মাংস। নয়তো তৢটো মিশিয়ে আবএকটা কিছু। ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ থেকে অন্ত
গাঁরা গেছিলেন, তাঁরা দেখলাম গক-শ্য়োব
বেমাল্ম থেয়ে গেলেন। আমি থেতাম তৃ-একটুকরো কটি, শশা, টম্যাটো আর দই। পাশ্চাত্য
দেশে গুবা দইকে 'ইয়োগার্ট' বলে। খ্ব ভাল
দই। প্রায় এক বাটী দই থেয়ে ফেলতাম। আর
আইমক্রীম বা চীজ একটু মাধটু থেতাম।

ভারতে ফেরাব পর দিল্লীতে বুলগেরিয়ান এমব্যাসীর যিনি দাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান, তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। তিনি একজন মহিলা-মিসেদ কামোভা। বুলগেরিয়া যাবাব আগেই উনি আমাকে বলেছিলেন: 'ফিবে এদে আমাকে বলবেন, আমাদের দেশ কেমন नागन।' तमहे भएछ। मिल्लीएछ फिरत उंत्र कारह গেছি। উনি আমাকে খুব থাতির-যত্ন করলেন। তারপর নানা কথাবার্তার পর জিজ্ঞাসা করনেন: 'ওদেশে তোমার থাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন কষ্ট হয়নি তো?' আমি বললাম; 'তোমাদের দেশের অভ ভাল দই-কট হবে কেন?' কিন্তু ওঁর গর্ব দেখলাম, ওঁদের দেশের চী. এ সম্বন্ধে। বললেন: 'আর চীজ থাননি? বড় ভাল চীজ षामारातः!' षामि वननामः 'रा, খেয়েছি।' উনি তথন বললেন: দেশের দেরা চীজ আপনাকে এখন থাওয়াব।' আমি তো প্রমাদ গুনছি। রাশিয়ায় চীঞ্চ থেয়ে থেয়ে আমার তথন চীজ-এর নাম জনলেই ভয় করছে। কি আর করব । উনি তিনরকম চীজ নিয়ে এলেন আমার জন্য। বললেন: 'ভেড়ার

ছধের চীন্ধ, বিশেষভাবে তৈরি। ভেড়াকে
নির্দিষ্ট জায়গায় বিশেষ ধরনের ঘাদ থাওয়ানো
হয়েছে। দেই ঘাদ থেয়ে ভেড়া যে ছধ দিয়েছে,
দেই ছধের থেকে এই চীন্ধ তৈরি হয়েছে। থেরে
দেখুন কেয়ন?' কি আর করি? থেলায়।
কোন বিশেষজ্বই ব্রতে পারলায় না। মুথে অবক্স
বলতে হল: 'হাা, হাা, ভাল।'

আমার দোভাষী ছেলেটির সম্বন্ধে আর একটু বলি। কেশ দায়িজ্বলীল ছেলে। আমাকে যভটুকু ওর সাহায্য করার কথা, আন্তরিকভাবে করেছে। প্রতিদিনই সকাল নটা-দশটার সময় আসত। শারাদিন আমার দঙ্গে থাকত। একদিন তুপুর হথে গেছে, তব্ও যে আর আমেনা। প্রায় ত্রটোর সময় এল। একেবারে অক্ত মাত্র্য। চোথ লাল, উদ্ধো-খুন্ধে। চুল। এসে পাঁচ মিনিট ধরে কি সব কথা বলে গেল, কিছু বুঝতে পারি না। শেষকালে আমি বললাম: 'কি ভাষায় কথা বলছ আমার সঙ্গে? আমি তো ইংরেজী ছাড়া কিছু জানি না।' তথন দে বলছে: 'আমি খুব ছংখিত। কাল রাভ তিনটে পর্যন্ত বন্ধু-वाष्ट्रवरत्त्र मरक यन (थरत्रिष्ट् । এই মাত্র पूম থেকে উঠে এদেছি। কার সঙ্গে কথা বলছি, কোপায় এসেছি-সব আমি ভূলে গেছি। আপনি কিছু यत्न कदर्यन ना, जायां क क्या कदर्यन।' थ्व দুংথ হল আমার। বললাম: 'ভোমার ২৩।২৪ বছর বয়স, ছাত্র। কেন তুমি মদ থাবে?' সে वननः 'भन चात्र मिशादार्डे चामाराद रमत्न শবাই থায়।' দেটা অবশ্য আমিও লক্ষ্য করেছি। মেয়েরাও দিগারেট খায়। বললাম: 'তা বলে ভূমি এভটা মদ খাবে যে, ভূমি বেছ শ হয়ে যাবে ? স্থান-কাল ভূলে যাবে? ভোমার নটা-দশটার শমর আশবার কথা, এলে ত্টোর শমর ৷ আমার ব্দবস্থ সেজন্ত কোন ব্দেহবিধা হরনি। কিন্ত ভোষার কেন এরকম ব**र च**ड़ान इत् ?' दन

বলল: 'আমার খুব অক্সায় হয়ে গেছে।' আমার যেটা ভাল লাগল, দেটা হছে এই: আমার দক্ষে ভো ছেলেটির ছদিনের আলাপ। ভিন্দেশের লোক আমি। আমার ভিরস্কারের উত্তরে দে ভো আমাকে কয়েক কথা শুনিয়ে দিভে পারত! ভা না করে, মাথা নিচু করে আমার ধমক শুনল, ভার দোষ শীকার করল।

ছেলেটি বেশ স্পৃক্ষ আর বৃদ্ধিমান। ওর মাও থ্ব বৃদ্ধিমতী মহিলা। 'ফরাসী ভাষা থ্ব ভাল জানেন--ইংরেজী তেমন জানেন না। তিনি এদে মাঝে মাঝে থোঁজ করতেন—'ও আপনার ঠিকমতো দেখান্ডনা করছে তো ?' আমাকে দক্ষে করে নিয়ে ছেলেটি গোটা সোফিয়া ঘুরে দেখি-য়েছে। ওরা আমার হাত-খরচ হিসেবে বেশ কিছু 'লেভ্' দিয়েছিল। [ বুলগেরিয়ান মুদ্রাকে 'লেভ্' বলে। রাশিয়ান মুদ্রাকে 'কবল' বলে। 'লেড্' এবং 'রুবল্'-এর দাম সমান। এক লেভ্বা এক ক্বল্ আমাদের দেশের ১৫ টাকার সমান ] আমি গোটা টাকাটাই ওকে দিয়ে বলেছিলাম: 'আমার কোন হাত-খরচ প্রয়োজন নেই ; তোমার দরকার হলে ব্যবহার করতে পার।' সে আপত্তি করেছে: 'না, না, তোমায় কিছু কিনতেই হবে।' আমি বললাম: 'আচ্ছা, কিনব, তবে ভগু তোমাদের দেশের জিনিদ কিনব। তোমাদের দেশের কলম আছে?' দে নিয়ে গেল ওদের দোকানে। लाकारन **७५**हे विष्नेनी कनम । अल्बत प्रत्न कान কলম তৈরি হয় না দেখলাম। লেষে কয়েকটা ভট্ট পেন কিনলাম। অতি দাধারণ ডট্ পেন। আর কিছু ওথানকার লোকসঙ্গীতের রেকর্ড কিন্লাম। रहाटिएन अकतिन हर्श है. छि. थूलिहि, तिथि নাচ-গান হচ্ছে। সেই গানের ভাষা কিছু ব্রছি না। কিছ হুর একেবারে আমাদের দেশের পরীগীতির মতো। তথনই আমার ইচ্ছে হয়েছিল —ওদের দেশের পদীদঙ্গীতের করেকটা রেকর্ড

কেনার। দেই রেকর্ড কয়েকটা কিনলাম।

এই দোভাষী ছেলেটি বলে যে, দে মার্কদবাদী
—ধর্ম মানে না। দে বলছে: 'আমি দং হব,
ভাল হব। তার জন্ত ধর্মের কি দরকার আছে ?'
আমি বললাম: 'ভূমি ধর্ম বাদ দিয়ে যদি দং হতে
পার, দে ভাল কপা। কিন্তু দং ভূমি কেন হবে ?
দং হবার জন্ত নিজের দিক থেকে একটা তাগিদ
তো থাকা চাই। ধর্ম না হলে দে তাগিদ আদে
না।' ফিরে আদার দময় আমি ঐ ছেলেটিকে
বললাম: 'আমি দেশে ফিরে তোমার জন্য কিছু
পাঠাতে চাই, কি পাঠাব বল দেখি ?' এদিকে
ধর্ম মানে না, কিন্তু বলল: 'তোমাদের দেশের
মন্দিরের একটা আ্লাবাম যদি পাঠাও, খ্ব
খুশি হব।' আমি বললাম: 'আচ্ছা, দেরকম
যদি কোন জ্যালবাম পাওয়া যায়, পাঠাব।'

**এই দোভাষী ছেলেটি**র কথা বাদ দিলে, শাধারণভাবে আমি যা দেখেছি, ডাতে মনে হয়েছে ওদেশের লোক 'ধর্মপ্রাণ'। ধর্ম তাদের একেবারে মজ্জাগত হয়ে গেছে। আহ্নষ্ঠানিক যে ধর্ম, সেটাকে ওরা পছন্দ করে না। বারাধর্ম মানেন না বলেন, তারা আসলে আছ্ঠানিক ধর্মকেই গোটা ধর্ম মনে করেন বলেই ঐরকম বলেন। আসলে তো তানয়। ধর্মের আমুষ্ঠানিক দিকটা কারও কারও ক্ষেত্রে হয়ডো প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেটা ধর্মের আবস্থিক 🕶 নয়। ধর্মের বহিরক দেটা। প্রকৃত ধর্ম যেটা, সেই ধর্মকে মানতে ওদের কোন আপত্তি নেই। বে ধর্ম বলে যে, তোমার নিজের বিকাশ ঘটাও, যে ধর্ম সাম্বকে নিষেধ করে নিজেকে দেহ-সর্বস্থ ভাৰতে ; যে ধর্ম বলে, জীবনের উদ্দেশ্ত শুধু ভাল থাকা-পরা নয়; জীবনের উদ্দেশ্য মান্ত্র হিসেবে উন্নত হওয়া; সৎ, পবিত্র, নি:বার্থ ও প্রেমিক হওয়া—সেই ধর্মকে ওরা শ্রদ্ধা করে: সেই ধর্বের কথাই ওরা ভনতে চার বা দেই ধর্মকেই

ওরা অনুসরণ করতে চায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত-দারে ভারতীয় ধর্মচিন্তা, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে স্বামীজী যে-ধরনের ধর্মের কথা বলে গেছেন সেই ধর্মের চিস্তা, ওদের মধ্যে ঢুকে গেছে। ওদেশের মাজ্য বৃদ্ধিমান মাজ্য-মথেষ্ট চিন্তাশীল। তারা এই ধর্মের **জন্যই উন্মু**থ হয়ে আছে। নুদমিলা জিবকোভা—গাঁর উ**ভোগে এই** শাস্তি সম্মেলন শুক হয়েছিল—তিনি একটা 'শাস্তির ঘণ্টা' স্থাপন করেছিলেন পাহাড়ের উপর। প্রকাণ্ড ঘণ্টা—বেশ কয়েকজন लाक ना इल महे घषी वाकान। यात्र ना। শাস্তি-দম্মেলন চলার সম্য একদিন এই ঘটার কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। গান চলতে লাগল। ভাষা বুঝি না, কিন্তু নিশ্চয়ই শাস্তি-**সম্প**কিত গান, সেই গানের সঙ্গে ঘণ্ট। বাজতে লাগল। এই ঘণ্ট! যেন একটা প্ৰতীক। অৰ্থাৎ ন্তুন প্রভাত শুরু হল। আর হিংদা নয়, আর বিবাদ নয়। এবার শান্তি। একজন কবি এই ঘন্টাকে উদ্দেশ করে হ্রন্দর কবিতা পাঠ করলেন। একদল স্থলের ছাত্র-ছাত্রী সেথানে উপস্থিত ছিল। ভারা কেউ কেউ গান করল, সেই গানের মর্ম শাস্তি। তাদের কেউ কেউ আবার বক্তৃত। করন। দার। পৃথিবীর বয়স্কদের উদ্দেশে তারা আবেদন করেছে: 'দোহাই তোমাদের, যুদ্ধ বাধিও না। আমাদের জীবন সবে গুরু হয়েছে। জীবনটাকে আমরা দেখতে চাই। বাঁচতে চাই আমরা। যুদ্ধ বাধালে আমরা ছোটরা আর বাঁচব না।' দ্বিতীর মহাযুদ্ধে অনেক শিশু তাদের বাবা-মা বা অন্য প্রিয়জনদের মরতে দেখেছে, নিজেরাও ঘরের মধ্যে বন্দী থেকে অনাহারে দিন কাটিয়েছে। পরে তারাও মারা গেছে। মার যাওয়ার আগে তাদের কেউ কেউ নিজেদের অভিজ্ঞতা ভায়েরিতে লিখে গেছে। সেইরকম করেকটি শিশুর ভায়েরি থেকে তারা পড়ে শোনাল: 'ছদিন কিছু খেতে পাইনি; আজ বোন মারা গেল; গতকাল বাবা মারা গেছেন।' **মর্মশা**নী সব বর্ণনা। এথন যারা শি**ন্ত, তাদে**র যাতে সেই তুংথ না পেতে হয়, সেজন্য তাদের হয়ে ৰুলগেরিয়ার ঐ সব ছাত্র-ছাত্রীরা পৃথিবীর সব বয়ন্ধ চিস্তাশীল মান্থবের কাছে জানাছে: 'আমাদের বাঁচতে দাও।'

## বিশ্বত কবি গোবিশ্বচন্দ্র দাস

### শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

সপেরিটিত লেখক ও কাব্য-সমালোচক।

প্রকৃত কাব্যশক্তির অধিকারী হয়েও কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস আজ সাধারণ পাঠকের কাছে বিশ্বত; অথচ তাঁর কবিচিন্তের সহন্দ্র সন্ধানয়তা, ছনিরোধ্য আবেগ এবং গভীর বাস্তববোধ একসময় বাংলার কাব্যরসিক এবং বিদগ্ধন্ধনের শ্রন্ধা অর্জন করেছিল।…

গোবিন্দ দাস ছিলেন স্বভাবকবি। এই বিশেষণেই তাঁর কাবাধর্মেব প্রিচয়। আবেগ এবং সহজ হৃদয়োচ্ছাদের মধ্যে তাঁর কবিত্বশক্তি প্রকাশপথ বেছে নিয়েছে! সেই প্রকাশধর্মে কোনরকম ক্বত্তিমতা নেই,—নেই কোন শিল্পী-মনের অহেতৃক উদাত্ততা। কেবল মুক্ত মনের স্বভাব-উক্তিতেই তাঁর কলাক্তির প্রকাশ। যদিও অনাবিল অমুভৃতির একটা সহজ প্রকাশ দানের প্রবণতা কবির ছিল, তবু সেথানে ব্যক্তিজীবনের পঙ্গে কাব্যজীবনের কোন ব্যবধান বা বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়নি। বাঁদের কাব্যধর্মে **এই ব্যবধান** হস্পট, গোবিশ দাস তাঁদের দলভুক্ত रूष्ठ भारतम्मि। ठाउँन ছान्मत मौकर्ष এवः ভাষার ভেলকিতে পাঠক চিন্তকে অভিভূত করতে তিনি অপারগ; আবার ঐ ঘটির সচেতন বিক্সাদে মনের সহজ ভাবাহভূতিকে চাপা দিতেও তিনি অনিজ্বক। বোধ হয় দেই কারণে কবি শাধারণ পাঠকের কাছে স্থপরিচিত হতে भारतमनि,—वा **डां**त कविडा नर्वत यथायागा न्यापत्रमाख करत्रनि ।

গোবিন্দ দাসের জন্মশাল—9ঠা মাঘ, ১২৬১ (ইংরেজী, == ১৬ জাছুজারি, ১৮৫৫) জন্মভান,— ঢাকা জেলার ভাওরাল জন্মদেবপুর। কবির পিতার নাম, রামনাথ এবং মা,—জানন্দরনী। 'ফুলরেণু'-কাব্যপ্রস্থে কবি নিজের বাজিপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

"জয় জয় জনাভূমি 'জয়দেবপুর' জয় জয় পুণাম্যী ধবলা 'চিলাই' প্রকৃতির রত্নভাত্তে স্থা স্মধুর বিধাতা রেখেছে বুঝি আর কোণা নাই। এই 'দেবপুরবাদী'—দেবতা আমার, জননী 'আনন্দময়ী' পিতা 'রামনাথ'. দারদা প্রেয়দী পত্নী প্রেম পারাবার তুহিতা 'প্রমদা', 'মণি' তাহাদের সাথ…" কবি দরিন্দ্র পিতার সন্তান ৷ পারিবারিক অবন্ধা অসচ্ছল হলেও তিনি বিতাশিকার স্থযোগ পেয়েছিলেন। গ্রামের বিছালয়ে তাঁর **ছাত্রজীবন** 😘। দেখান থেকে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে ঢাকা নর্ম্যাল স্থলে একবছর পড়ান্তনা করেছিলেন। পরে ঢাকা स्विष्ठान ऋत्व किছुमिन शर्फ्हितन। সময় তাঁর বিভাশিকার সমস্ত বায়ভার বহন করতেন ভাওয়ালরাজ কালীনারায়ণ। কিছ স্থযোগ পেয়েও কবির বিত্তাশিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। এব একমাত্র কারণ,—পা**রিবারিক** ত্ববস্থা। ভূর্জাগ্য এবং ত্ববস্থার প্রবল ঘূর্ণিতে ক্ৰির মানসিক স্বাস্থ্য বারবার বাধাগ্রন্ত হয়েছে। তাই রাজপরিবারের অর্থাহকুল্য পেয়েও জার বিভাশিকার বিস্তার ও বিকাশ কোনটিই আশামুরপ হয়নি। অনেকের মতে অমনোযোগ ও অস্থিরচিন্ততার ফলে কবির বিভাশিকা বেশিদ্বর অগ্রসর হয়নি। এরপ মতবাদ সর্বাংশে স্বীকার-रयाना नयः कांत्रन विधानस्यतः होज हिल्लस्य কবির কৃতিক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রবৃষ্টি পদ্ধীকাম ভিনি কুভিছের সঙ্গেষ্ট উন্ধীর্ণ হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই ক্লতিছের জন্মই রাজপরিবারের অর্থাছকুলা লাভ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর ছাত্রজীবন সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। সেথানে কিছুটা অস্থিরমতিত্ব প্রকাশ পেলেও সেটি কেবল দারিস্তা এবং ছভাগ্যের কারণেই। ঐ কারণেই তাঁর বিভাশিক্ষায় নান। বিভাট ঘটেছিল।

ইংরেজী ভাষা ও দাহিত্যের দক্ষে গোবিন্দ দাসের কোন পরিচয় ছিল না। ঢাকা নর্মাল স্থূলে ইংরেজী শিক্ষার কোন স্থবিধা ছিল না। <u>শেখানে</u> কবি সংস্কৃত ভাষা কিছুট। আয়ত্ত করেছিলেন। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে কোন ইংরেজ কবির বা ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব পডেনি। সমকালীন বাংলাকাব্যই তাঁকে কাব্যর্হনায় প্রেরণা দিয়েছিল। এই কারণে 'গোবিন্দ চয়নিক।' গ্রন্থের সম্পাদক, যোগেক্রনাথ গুপ্ত কবিকে 'উনবিংশ শতান্দীর থাঁটি বাঙালি কবি' আথ্যায় ভূষিত করেছেন [ 'গোবিন্দ চয়নিকা'/যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, (১৩৫৫), পৃ:১১]। যেহেতু কবির কাব্যে কোন বিদেশী প্রভাব পড়েনি, সেইছেতু দেশবাদী জাকে 'স্বভাবকবি গোবিন্দ দাদ' আথায় এছার্ঘ নিবেদন করেছেন। সমকালীন কবিদের মধ্যে কবির এথানেই অসাধারণত্ত [ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় গণ্ড )/ডঃ স্থকুমার দেন, (১৩৫٠), পৃ: ৫২৯]।

দরিজের সস্তান গোবিন্দ দাসের ব্যক্তিজীবন কোন সময় স্থেব ছিল না। সমস্ত জীবন তিনি ছংথের গহনে নিমগ্ন ছিলেন। ভাগ্যবিড়ম্বিড জীবনে শোক, দারিস্তা, উৎপীড়ন, নির্বাসন, অনশন ইত্যাদি সকল অভিশাপ সহু করতে হয়েছিল। সে এক অতি মর্যান্তিক জীবন…। মৌবনে প্রথম। স্থী দারদাস্থন্দরীর মৃত্যু কবির জীবনে এক নিদান্ধণ আঘাত হেনেছিল। এই তৃষ্টনার সাত বছর পর কবি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম, প্রেমদাফুল্মরী। কিন্তু দ্বিতীয়বার দারগরিগ্রহের পরও
তিনি প্রথমার স্থিতি ভূলতে পারেননি। নিয়োক্ত
করেকটি ছত্রে কবি নিজের শোকাত্মর মনের
অভিবাক্তিপ্রকাশ করেছেন:

'সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পুবে জীবন গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া, অপূর্ব্ব হন্দরী উষা, অপূর্ব্ব সন্ধ্যার ভূষা, পৃথিবীর হুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া।… প্রেমদা পন্মার কুলে, কোমল শেফালী ফুলে, করিয়া বাদর সজ্জা ভাকিছে আমায়, সারদা 'চিলাই' তীরে আমকাঠ দিয়ে শিরে, আঁচল বিছায়ে ভাকে চিভা-বিছানায়।…'

প্তা-বিয়োগের এক বছর পর কবির ভ্রাতৃ বিয়োগ ঘটে, আবার দেই বছরের কয়েক মাদের মধ্যেই কবির জীবনে আর-এক শোকের ছায়। নেমে আদে। তাঁর প্রথমা পত্নীর শেষ স্থতি মনিকুজনা হঠাৎ হদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কবির একটি কবিকায় এই শোকাস্থভৃতি মর্মপর্লী রূপ পেয়েছে:

'তপদ্বীর তপোরধে, জ্ঞানময় মহাপণে যায় ব্রহ্ময়ী মেয়ে—দারদা তোমার, লও দে ক্ষেহের বুকে, যাক মেয়ে চিরস্থাথ— এ জীবনে তার তরে ভাবিব না আর।'

[ 'কস্তবী' ]

এছাজা কবির প্রথমা কন্তা, সারদার গর্জ্জাত সন্তান প্রমদার মৃত্যু কবির জীবদ্দশায় ঘটেছিল। কবি গোবিন্দ দাসের জীবনে মিতীয় অজিশাপ, —দারিক্রা। দরিক্রতা হেতু জীবনে তিনি নানা ছংথকষ্ট ভোগ করেছেন, নিদারুণ বিপদের সমুখীন হয়েছেন এবং দিনের পর দিন বিনা চিকিৎসায় রোগ্যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। আবার জীবন-সায়াহে ত্রবস্থার চরমসীমায় উপনীত হয়ে **অকালে মৃত্যু**বরণ করেছেন। তবে দারিদ্র্য নানা সময়ে একা নানাভাবে তাঁকে বিপর্যন্ত করলেও, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে এডটুকু মান করতে পারেনি; বরং দারিদ্রোর খরতাপে কবির জীবন-বোধ দীপ্ত ও তেজোময় হয়ে উঠেছিল। এই দারিজ্যের থরতাপ তাঁকে ভগবদ্নিষ্ঠায় প্রণোদিত করেছিল। ত্র:থ-শোকের আঘাতে তাঁর অধ্যাত্ম-বিশাস ক্রমশ: দৃঢ় হতে শুরু করেছিল। কয়েকটা কবিতায় গোবিন্দ দাসের ভগবদ্নিষ্ঠা স্থব্যক্ত হয়েছে:

- (১) 'শ্রীহরি শীবিষ্ণু ভগৰান দীনবন্ধ করুণা নিধান এ গৃহের গৃহী তিনি এ বিশ্ব-মন্দিরে যিনি সর্ববত্র করেন অধিষ্ঠান! তাঁর পূজা তাঁর অর্চনায় অবিচল ভকতি শ্ৰন্ধায় রহ রভ সেবক সম্ভান…' ['নব্যভারত' পত্রিকা/বৈশাখ, ১৩১১]
- (२) 'मकनि ध्वः(मत्र পথে ! मकनि ध्वः(मत्र পথে ! ওহে ভগবান হরি, (एउ एक कम्मा कति, ভোমাতে বিশ্বাস ভক্তি অধম শ্রণাগতে; দেও হে চরণ রাঙ্গা, ভীতচিত-ভয়-ভাঙ্গা, হে মুকুন্দ ! হে মুরারে ! হে রুফ কমলাপতে।'... ['ধ্বংদের পথে']
- (৩) 'নাথ! সাগরে যেমন নদ নদীচয়, কেছ কৰ্দমাক্ত কেছ স্বৰ্ণময়, চলিছে জীবন, তেমনি হৃদয় তোমাতে মিশিবে, করুণা দাগর তুমি !…' [ 'আমি তোমার' ]

ব্যক্তিজীবনে কবি বিভিন্ন ব্যক্তির স্নেহ্চ্ছায়ায় বেতনভুক কর্মচারী হিদাবে কাজ করেছেন। কখন জমিদার কাছারির নায়েব-রূপে, কখন বিভালয়ের শিক্ষক-রূপে; আবার কথন পত্রিকা অফিসের কার্যাধ্যক্ষ-রূপে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। কিন্তু চাকরির প্রতি তাঁর এতটুকু মোহ বা আকর্ষণ ছিল না। জীবনধারণের আর কোন উপায় ছিল না বলেই তাঁকে অপরের দাসত্ব করতে হয়েছে। তবে যে কর্মন্থলে তাঁর চারিত্রিক আদর্শ ক্ষম হয়েছে বা মানসিক স্থৈৰ্বতা বিশ্লিত হয়েছে, তথনি সেখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। এর পরিণতি যে কত নিদারুণ, সেকথা কদাচ ভেবে দেখেননি। ভধু ভাই নয়, জীবনে নানা ছ:খকষ্ট সহা করতে হলেও কবি কথনও মাস্কুষের নীতিহীনতাকে প্রশ্রেয় দেননি; বরং কয়েকটি ক্লেত্রে রুঢ় প্রতিবাদ করে নিজের ত্বৰ্ভাগ্যকে অতি সহজে বরণ করে নিয়েছেন। অনেকের আখ্যায় এটি তাঁর অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচায়ক। যদি ডাই হয়, তবে এই অব্যবন্থিত চিত্ততার মধ্যেই তিনি নিজের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবিচিত্তের এই রুঢ় সবলতা বাংলাকাব্যে এক নতুন স্থর ধ্বনিত করেছে: 'আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মহেল্র যোগ, তিলে তিলে পলে পলে আশায় আশায়, ভেবেছি মরণ মাঝি লইতে আসিবে আঞ্জি, অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায় !…' ['সৌরভ' পত্রিকা/কার্তিক, ১৩২২ ]

[৮৭ভম বৰ্ষ—১ম সংখ্যা

গোবিন্দ দাসের জীবনে তৃতীয় ও চতুর্থ অভিশাপ,—উৎপীড়ন ও নির্বাসন। চাকরি-জীবনে কোন অস্তায় অস্থরোধ রক্ষা করতে পারেননি বলে কবিকে অশেষ উৎপীড়ন সহ করতে হয়। প্রতিপালক হরচন্দ্র চৌধুরীর একটি অক্সায় অহুরোধ রক্ষা করতে অক্ষম হলে ভাঁকে চাকরি ত্যাগ করে তৎকালীন

পত্তিকার সম্পাদক, দেবীপ্রসম্ম রায় চৌধুরীর **'আনন্দ আশ্রমে' আশ্রয় গ্রহণ** করতে হয়। **শেখান থেকে কিছুদিন মধুপু**রে এবং ভারপর কলকাতায় ফিরে এসে তিনি 'নব্যভারত' প্রেসের কার্যাধাক্ষ হিসাবে কাজ করেছেন। এরই ফাঁকে একসময় কলকাতার 'বিভা' পত্রিকার প্রকাশক এবং সেরপুরে 'চারুবার্ছা' কাগ**ভে**র হিদাবে নিযুক্ত হয়েছেন। শেষে কয়েকবছর মুক্তাগাছার মহারাজ সুর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর জমিদারিতে নায়েব পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু অস্কস্থতার কারণে সেই চাকরি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অনতা চাকরির মায়া কাটিয়ে পত্নী প্রেমদার পিতালয়, ব্ৰাহ্মণ-গ্ৰামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুক করেন। দেখানেও তাঁর হুর্ভাগ্য ছায়ার মতো অনুসর্ণ করেছে। গ্রামের কয়েকজন হুষ্ট লোক কবির নিষ্কল্য চরিত্রে মিখ্যা কালিমা লেপন করে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

গোবিন্দ দাস একসময় ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী कानीव्यमन पारमत ठवनार निक जनाज्ञि (জয়দেবপুর) হতে নির্বাদিত হন। পরে কালী-প্রসম্বের নানা অপকীতি প্রকাশ পায়। ভাওয়ালের রাজকুমারেরা নিরপরাধ স্থামে প্রত্যাবর্তনের অমুরোধ জানান। এগার বছর নির্বাসনের পর কবি পুনরায় জন্মভূমির কোলে ফিরে আসেন। মাতৃসমা জন্মভূমির বাৎসল্যপূর্ণ মুখচ্ছবি অবলোকন করে তিনি যেন **মুগ্ধপ্রাণ,—আবেগ-বিহবল। নিমোধুত** কবিভা**টি**ভে কবির মাতৃবন্দনা দার্থক রূপ পেয়েছে:

'আমি পরবাদী, ওগো খ্যামা বনভূমি, বিপুলা বিশালা ভূমি, কবিতা কল্পনা মোর তোর চিরদাসী, আমি বা বুঝিব কি মা, তোর ঐ খ্যাম মহিমা, তথাপি সেবিব তোরে চির অভিলাষী, আমি, তাইতে হেথা আসি!' িনবান্তারত' পত্রিকা / বৈশাথ, ১৩১৬ ী

কবির জীবনে সর্বশেষ অভিশাপ.-অনশন। শেষ জীবনে অনশনক্লিষ্ট কবি আর্থিক সাহায্যের আশায় অনেকের শরণাপন্ন হয়েছেন। একসময় তিনি ময়মনসিংহের রাজা জগৎকিশোরের শ্রণা-পন্ন হয়েছিলেন ৷ মহাত্ততব রাজা তাঁকে মৃত্যকাল পর্যন্ত কুড়ি টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাওয়াল রাজপরিবার থেকেও তিনি মাসিক চবিশ টাকা হিসাবে নিয়মিত সাহায্য পেতেন। এছাড়া স্বগ্রামে তাঁর কিছু পৈতক সম্পত্তি ছিল। যদিও উক্ত সম্পত্তি ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালী-প্রদন্ধ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হযেছিল, পরে তিনি বাজারুগ্রহে ফিবে পেয়েছিলেন। ফলে, তাঁব তুরবস্থার কিছুটা স্থরাহা হয়েছিল, কিন্তু কিছু-कारनव भरधा करत्रकहें। वृच्छि हठी९ वश्व हरत्र যা ওয়ায়, কবিব জীবনে এক নিদাৰুণ বিপর্বয় ঘনিয়ে আদে। নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ত্রশ্চিস্তায় তিনি উদল্লাস্ত হয়ে পডেন। এই ছশ্চিম্ভায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ক্রমণঃ তিনি অম্বস্থ হয়ে পডেন। একটি কবিতায় কবির আক্ষেপ অপার কারুণ্যে বিবৃত হয়েছে : 'গেলনারে অর্থকষ্ট, হায় কি কপাল-কি অদৃষ্ট !

ইহকাল পরকাল নষ্ট দাকণ ত্রাশায়।

[ 'দিন ফুরায়ে যার' ]

ভখন খেকেই কবি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। 'নব্যভাৱত' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতায় তাঁর দেই মনোভাব স্বস্পষ্ট হয়ে উঠেছে : 'দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়! भारवात त्रवि फुवरह माँया, मिनहे। रान त्रवा कार्य, এক পা কেবল পড়ে আছে, এক পা দিছি নায়। [ 'নব্যভারত' / জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ ]

অতঃপর অনশনক্লিষ্ট কবি নিজের হুঃথ-ছুর্দশা জানিয়ে দেশবাদীর উদ্দেশে লিখেছেন:

> 'ও ভাই বঞ্বাদী, আমি মলে— তোমর। আমার চিতায় দিবে মঠ १

আজ যে আমি উপাস্ করি,
না থেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ধায় করি ছট্ফট্…'
['নব্যভারড'/ প্রাবণ, ১৩১৮]

উক্ত কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানা জায়গা থেকে কিছু কিছু সাহায্য আসতে থাকে; কিছু সেই সাহায্যের পরিমাণ এতই অল্প যে, তাতে কবির জীবনরক্ষা সম্ভবপর হয়নি। অর্ধাভাবে কয়েকবারই তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। একবার ঢাকায় কঠিন অক্থে পড়লে দেশবয়ু চিত্তরশ্বন তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। স্থাচিকিৎসার ফলে সে-যাতায় তাঁর জীবনরক্ষা হয়েছিল। ব্যগাক্ষ্ক কবি ঐ সময় একটি কবিতায় নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করে লিথেছেন:

আমি ভেবেছিত্ব হরি এবার করণা করি,

গুচাইবে অভাগার এ-ভবের দায়,

যত ত্থে যত ক্লেশ সকল হইবে শেষ,

কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায়!

[ 'সৌরভ' পত্রিক। / কার্তিক, ১৩২২ ] ছত্র**টি**ভে কবির প্রভা**ক অন্থ**ভবের বেদনার উন্মথিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

'কেন বাঁচালে আমায়—

কবি গোবিন্দ দাসের জীবনে ত্র্নিস্কা ও ত্র্দশার অন্ত ছিল না। একসময় পদ্মাগর্ভে তাঁর থামের বসতবাটী বিলীন হয়ে যায়। ঢাকা শহরে একটি বাসগৃহের জন্য সকলের কাছে বছ আবেদন নিবেদন করেও কোন সাড়া পাননি। উপরক্ত গ্রামের সামান্য ভূ-সম্পত্তির বকেয়। থাজনা ঠিক সময়ে দিতে না পারায় জমিদার কর্তৃক নীলাম জারি হয়েছিল। রোগজীর্ণ কবি তাঁর অসহায় পরিবারবর্ণের কথা চিন্তা করে ঐ ক্ষুম্ম ভূ-সম্পত্তি রক্ষাকয়ে কয়েরকজন বিত্তবান

ভূ-সামীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন; কি**ন্ধ সেই** প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। কবির লেথায় উক্ত ঘটনাসমূহের প্রভ্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়:

'পদায় লইল বাটী না রাথিল ভিটা মাটি, না রহিল তৃণটুকু শেষের সহায়! কি বিজয় অট্টহাসে, গর্জিয়া কাঁপায়ে আদে, আকাশ পাতাল যেন গ্রাসে সমুদায়।'

'গেলেও যমের বাড়ী করিবে নীলাম জারি,
শমনের বাড়ী এরা "শমন" লটকায়।'

(কন বাঁচালে আমায়', ১৩১৮ বিক ভীব্র মানসিক যন্ত্রণাব মধ্যে কথন অনশনে
কথন বা অধাশনে ঐ সময় তাঁকে দিন কাটাতে
হয়েছিল। অনিয়ম আর অবহেলায় জীর্ণ
দেহ তেঙে পডেছিল। শেষে সংসাবের সকল
জালা, যন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি লাভ করে তুঃগদৈশ্যক্লিষ্ট, শোক-জর্জরিত কবি আত্মীয়-সভনহীন
অবস্থায় ঢাকা শহরের ৬সভীশচন্ত্র ঘোষের
বাড়িতে দেহভাগে করেন। সেই মর্মান্তিক দিনটি
ছল ১৩ আন্মিন, ১৩২৫।

গোবিন্দ দাসের জীবন রক্ষাথে যে-সকল মনীষী এবং সহদয় ব্যক্তি অগ্রণী হয়ে যথাসাধ্য क्टिं। करबिहिलन, **डाँ**क्षित्र मरक्षा हिल्लन— রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বঙ্গীয় শাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সারদ্<del>।</del>-চরণ মিত্র, দেরপুরের স্থনামধন্য জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী, মুক্তাগাছার দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী ও কেশবচন্দ্র আচাষ চৌধুরী, 'নব্যভারত' পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, 'দৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার, কবি যতীজ্ঞপ্রসাদ ভট্টাচার্য (গৌরীপুর), ঢাকার বাারিন্টার প্রাণকিশোর বস্থ, 'দাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং আরও অনেকে।

স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসেব কবিতা গ্রন্থগুলিব মধ্যে রয়েছে—(১) 'প্রস্ন' (১২৬১ বঙ্গান ), (২) 'প্রেম ও ফুল' (১২৯৪), (৩) 'কস্কুরী' (১৩০২), (৪) 'কৃত্ব্য' (১২৯৮), (৫) 'চন্দ্ৰ' (১৩০৩), (৬) 'ফুলবেণু' (১৩০৩), (৭) 'বৈজয়স্তী', (১৩১২), (৮) 'মগের মূলুক' (১৮৯৩), (৯) 'লোক ও সান্তনা' (১০১৬) ও (১০) 'শোকোচ্ছাদ' (১৩১१)। त्रष्ठमा छनित गरधा 'भरगत मूलुक' এवः 'ফুলরেণু' ছাড়া আর দকলই গীতিকাব্য। 'মুগের মূলুক' একটি ব্যঙ্গকাবা। এই কাব্যটি নিষে कवित्र विक्राप्क अकममत्र मामला मारतव इराहिल ; কিন্তু পবে সেই মামলা প্রত্যাহ্বত হয়েছিল। 'ফুল্রেণু' রচনাটি কতকগুলি সনেটেব সমষ্টি, এছাড়া আরও কয়েকটি কবিতা রচনা কবে গোবিন্দ দাস স্বকীয় কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে 'স্বদেশ' ( 'নব্যভারত'/ পৌষ, ১৩১৪), 'কবে মাস্থ্য মরে গেছে' ('নবা-ভারত'/চৈত্র, ১৬১৭), 'উপদেশ' (রচনাকাল, বৈশাথ, ১৩১১), 'তুমি না থাকিলে' (রচনাকাল, रेकार्ष, ১৩১२), 'नृमिश्र्र' ( तुरुनाकान, दिनाथ, ১৯১), 'तम (क्यन ?' ( ब्रह्माकान, कासून, ১৩.১), हेजाि विस्मिष्डात উল্লেখযোগা। মৃত্যুর তিন বছর আগে কবি গীতার কয়েকটি করেছিলেন। প্লোকের কাব্যা**ত্**বাদ কাব্যামুবাদ হেমচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত 'স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস' গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। 'আলেন হিউম' রচিত একটি উৎকৃষ্ট কবিত। অমুবাদ করে তিনি প্রভূত যশোলাভ করেন।

কৰির শেষ কবিতা তৎকালীন 'নারায়ণ' পত্রিকায় (১৩২৫) প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর অনেক কবিতা এখনও বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় শুকিয়ে আছে। সেগুলির পূর্ণ সংকলন আজও সম্ভব হয়নি। বলাবাছল্য গোবিন্দ দাসের কবিক্রতির বিস্তারিত পরিচয় জানতে হলে তাঁর

সমগ্র বচনার একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রয়োজন; নচেৎ কবিকল্লনার কল্পভীর্থে অবগাহন দস্তব নয়।

কবির প্রথম কবিতা 'একদিন' রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত 'বীণা' পত্রিকায় (প্রথম বর্গ, কার্তিক, ১২৮৫) প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পত্রিকায় তাঁর প্রথম জীবনের অনেকঞ্চলি কবিতা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলিব মধ্যে কয়েকটি কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থেই স্থান পায়নি। এছাড়া তৎকালীন আরও কয়েকটি দাময়িক পত্র-পত্রিকায় কবির বচনা বিক্ষিপ্ত আকারে ছডিয়ে আছে। সেই পত্রিকাগুলির মধ্যে বয়েছে—'নব্যভারত', 'ন্বজীবন', 'দৌবভ', 'প্রতিভা', 'মানদী', 'নারায়ণ', 'দাহিত্য', 'আলোচনা', 'আৰ্ছা কায়স্থ প্ৰতিভা', 'বান্ধব', 'দম্মিল্নী', 'প্রকৃতি', 'Dacca Review', 'নবজীবন', 'কৌমুদী' এবং 'ভারত মিহিব'। রচনাগুলির অধিকাংশই প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়নি ৷ কবিব কিশোর বয়সেব রচনা, যেগুলি তিমি জয়দেবপুৰ বিগালয়ের 'বিজোৎ-দাহিনী' দভায় পাঠ কবতেন, তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিশোর বয়দেই তাঁর কাবা প্রতিভার উন্মেষ এবং ঐ বয়দেই তিনি তাঁব কাব্যলন্ধীকে কল্পনার রঙে স্থযামণ্ডিত কবে কাব্যরদিকদের অবণপথে কাব্যঝন্ধারের লহর তুলেছিলেন। ছঃথের বিষয়, সেই কাব্যকলার একটি শ্বতিও আজ অবশিষ্ট নেই।

কবি গোবিন্দ দাদের মহাপ্রমাণের পর বাংলার যে কয়েকজন কবি শ্রদ্ধাঞ্চলি অর্পন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সত্যেশ্রনাথ দন্ত, জীবেন্দ্র-কুমার দন্ত, কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীক্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। কবি সত্যেশ্রনাথ লিথেছিলেন:

'क्ल नीवर रायम करव,

তেমনি করে মরে গেল কবি, চলে গেল মানস্থাতী,

প্রজাপতির নীবৰ পাথার ভরে;

হাওয়া **ওধু** করলে হাহা, জ্বানমনে হায়; নেই সমাচার লভি দূরে বাঁশীর হুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠল নিমেষ-তরে।

এই ছ্নিয়ার একটি কোলে
কাঁটার বনে জন্মেছিল দে যে,
ফুটেছিল দেই কেয়াফুল দাপের ভেরায়
কাঁটার মালা গলে;

পাতায় চাপ। গন্ধটুকুন পূবে হাওয়ায় বেকল নীড় ত্যাজে পাথর চাপা রইল কপাল, বাদলা ক'রে রইল চোথের জলে।'

কবি গোবিন্দ দাস একজন হতভাগ্য কবি। আজীবন দারিদ্যের সংস্থাম কবে দিনের পর দিন জঠবের জালাগ 'সন্থির হযে এক অতি অনহার অবস্থার মধ্যে ধরাধাম হতে চির বিদায় নিরেছেন। চরম তুরবস্থার মধ্যেও নিঃশন্ধচিত্তে পথ চলেছেন কবি দীর্ঘদিন। এই চলার পপে অনেকে তাঁর সাহসিকভার প্রতি কট্ ক্তি করেছে, নীতিনিষ্ঠতার প্রতি অবজ্ঞা করেছে এবং কঠোর জীবনসংগ্রামের প্রতি বিদ্রুপ করেছে। আবার অনেক সময় তুংথদৈন্য কবির পারিবারিক জীবনকে বিরক্তিকর করে তুলেছে। তবু জীবনে মুহুর্তের জন্মেও নিজের মহুগ্রম্বকে অবমাননা করেননি তিনি।

কবির এই মহয়তের বৈভব একদা সকলের অহ্নভবকে প্রদাবিনত করেছিল,—তাঁর কাব্য-রচনাগুলি মর্বাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের এগানেই অক্ষয় সিদ্ধি।

# শ্রীমঃ পল ত্রান্টনের চোখে

অমুবাদক: অধ্যাপক জীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বন্ধবাসী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রান্তন বিভাগীর প্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাষালোকে বাংলার নাটাসাহিত্য ও মণ্ড তথা নটগরের নির্মিণ সম্পক্ষে প্রথিতকীতি গবেষক।

ভটার পল রান্টন প্রথম জীবনে ছিলেন সাংবাদিক। সাংবাদিকভার স্তে তাঁর বধ্য তুলনাম্লক ধর্ম তছ, দর্শন ও অতীন্দ্রিরতাবাদ সম্পর্কে আগ্রহ জেলে ওঠে। প্রবল কৌত্র্যল নিমে প্রাচাভূমির দেশগালি ব্যাপক-ভাবে পরিপ্রমণ করেন তিনি এবং প্রাচা-ধর্মের মর্মান্লে পেণছবার প্রয়াস পনে। তারই কসল তাঁর সম্প্রাসিন্ধ রচনাগালি ঃ ''লা সিক্রেট পাথ'', ''এ মেসেল ফ্রম অর্বাচসন, ''লা কোরেন্ট অব দি ওভারসেলক'', ''লা ইনার রিরোলিটি'', ''লা ইণ্ডিরান ফিলোকফি আণ্ড মডানা কালচার' প্রভৃতি।

নিচের অংশতি লেখকের ''এ সার্চ' ইন্ সিকেট ইশ্ভিয়া'' গ্রন্থের 'এনাং দা ম্যাজিসিরানস্ এনাণ্ড হোলি মেন' অধার থেকে সংকলিত ও ল্বাধীনভাবে অনুদিত। এই রুপটির আলোচনা প্রসাদ সার ফ্রান্সিস ইরং হাজবাাণ্ড মুল্ভরা করেছেন ঃ ''পবির ভারড' (Sacred India) — বইটির হথার্থ নাম একটি লেশ তার পবিরতম সম্পর্গটিই সংগোপনে রাখতে লার। একজন বিশ্বেশীর গকে ইংলন্ডের পবির সম্পন্ধ আবিষ্কার সহজ্ঞানর —ভারতের সম্পন্ধ একথা সমভাবে সভা। ভারতের পবিরতম অংশই গোপনীরতম ।…সেই পত্রে সম্পন্ধক পাওরার জন্য চাই কঠোর অনুস্থান —কিন্তু সেভাবে বারা সেই সম্পন্ধের অনুস্থান করে তারা ঠিকই ভার থোলি পার। বিঃ রান্টনের সেই গুলু অধাবসার ভিল, ভাই শেব পর্যান্ত ভিনি ভার সম্থানও পেরেছেন।''

ভারতে এনে ট্রেন্ডায়ণকালে আক্তিমকভাবে এক ভদ্রনোকের হাতে একটি বই স্তান্টনের চোখে পড়গ— "বি লাইক অব রামকুক"। কবে বেন কার কাছে শুনোছিলেন রামকুকই ভারতের শেষ কবি—আধ্যান্ত্রিক অতিমানব। সব নিরম্বান্ন উপেকা করে রান্ট্র ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমালেন—তাঁর কাছে শ্নলেন, প্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষাদের মধ্যে আর মার দ্বিতনজনই জাঁবিত আছেন। সেই দ্বি-তিনজনের অন্যতম অশাতিপর বৃশ্ব, কথাম্ত্রার মাস্টারমশাই। সেই ভদ্রলোকের কাছ পেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে কলকাতার পে'ছি তিনি গেলেন শ্রীম-র সন্ধানে। তাঁর সেই সন্ধান ও পরিণ্ডির বিব্রগীতেই রেখে গেছেন অস্তর্যম ভারতব্বের্ব একটি সংক্ষিত্ব পরিচর।

"অবশেষে থাস কলকাতায় পৌছে শ্রীরামরুক্ষের ব্যায়ান ভক্ত মাস্টারম্পায়ের বাড়ির
থোঁজে গেলাম। রাজপথের লাগোয়া থোলা
উঠান পার হয়ে পোঁছলাম পরিকল্পনাহীন একটি
বড় বাড়ির একসার খাড়াই সিঁড়ির মুখে।
অক্ষকার সিঁড়ি বেযে উপবতলায় উঠে নিচ্ দরজা
দিয়ে একটি হরে চুকলায়। সমতল ছাদের দিকে
থোলা একটি ছোট ঘর। ছদিকের দেওয়াল
ঘেঁদে হথানা তক্তপোশ। আলো আর থানকয়েক
বই ছাড়া ঘরে আর বিশেষ কিছু নেই। একটি
যুবক ঘরে চুকে তার কর্তার জন্ম একট্ অপেক্ষা
করতে বলল, তিনি তথন নিচের তলায়।

"দশ মিনিট কাটল। নিচেব তলার হর থেকে
কেউ বেকচ্ছেন—শব্দ পেলাম। তথনই মাথার
মধ্যে একটা শিহরণ অঞ্চল্তব করলাম—মনে হল,
নিচের তলায় কেউ আমার সম্পর্কে মন:সংযোগ
করছেন। সিঁ ড়িতে সেই মাহ্বটির পদশব্দ শুনতে
পাচ্ছি। ধীর পায়ে উঠে তিনি অবশেবে প্রবেশ
করলেন ঘরে। কে তিনি সে-কথা বলার
প্রয়োজনই হল না—ঘেন বাইবেলের পৃষ্ঠা থেকে
উঠে এলেন এক সম্মানিত ধর্মঘাজক—রক্তমাংসের
অবয়ব নিয়ে সামনে এসে দাড়ালেন মোজেদের
কালের একটি শরীরী আকৃতি। তাঁর বিজ্ঞালের একটি শরীরী আকৃতি। তাঁর বিজ্ঞাকত, জায়ত ভাবগর্ভ ছটি চোথ, আশিবছবের
পার্থিব অন্তিথের ভারে ঈষৎ স্কাক্ত স্বন্ধ—ইনি
মান্টারমশাই ছাড়া আর কেউ হতে পায়েন না।

"ভক্তপোশের উপর বদে তিনি আমার দিকে চোথ ফেরালেন। তাঁর প্রশান্ত, গান্তীর্থময় উপস্থিতিতে আমি উপলব্ধি করলাম—লঘু পরিহাস, হাস্তকৌতুক, এমন কি মাঝে মাঝে যে রুড় সন্দিশ্ধতা ও অস্পষ্ট নাস্তিকতা আমার মন আচ্ছর করে—দে সবের অবকাশ এখানে নেই। ঈথরবিখাদে দৃত্যুল তাঁর চরিত্র, তাঁব মহত্ব যেন তাঁর আবিভাবের মধোই স্বমুদ্রিত—যা সকলেই প্রভাক্ষ করতে পারে।

"নিথুঁত উচ্চায়ণে ইংরেজীতে তিনি আমার উদ্দেশে বললেন, 'স্বাগত'।

"কাছে এদে তাঁব তব্জপোশে আমাকে বদতে বললেন। এথানে আদার উদ্দেশ্য তাঁকে জানালাম। আমার কথা শেষ হতে তিনি দল্লেহে আমার হাতে মৃত্ চাপ দিয়ে বললেন, 'এক উচ্চতর শক্তি তোমাকে টেনে এনেছে ভারতে। এদেশের পবিত্র মান্ত্রদের সংস্পর্শে এনেছে থাই শক্তিই; এর পশ্চাতে আছে একটি উদ্দেশ্য যা ভবিশ্বতে উদ্বাটিত হবে। তার কল্য বৈর্থ ধরে অপেক্ষা কর।'

"'আমাকে আপনার গুরু রামরুষ সম্পর্কে কিছু বলুন।'

"'তুমি এমন বিষয় উত্থাপন করলে যা নিয়ে বলতে আমার দবচেয়ে তাল লাগে। প্রায় পঞ্চাশ বছর হল তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর পরিত্র শ্বৃতি কথন আমাদের পরিত্যাগ করতে পারে না। দর্বদা তা আমাদের অন্তরে সন্ধীব ও হ্বাসিত। যথন আমি তাঁর দাক্ষাৎ লাভ করি তথন আমার বয়স ২০ বছর এবং তাঁর জীবনের শেব পাঁচ বছর কাটিয়েছি তাঁর সারিধ্যে। তার ফলে আমি আজ্ব পরিবর্তিত

মাছব। জীবনের প্রতি আমাব দৃষ্টিভঙ্গী আজ্
সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে। দেই দেব-মানব
রামক্ষেব এই হল প্রভাব। যারা উাঁকে দেখতে
গেছে ভাদের দকলের উপরই তাঁর এই
আগ্যান্মিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। বলতে গেলে,
তিনি যেন ভাদের জাতু করেছিলেন—মন্ত্রমুগ্ধ
করেছিলেন তিনি। একান্ত বাস্তববাদী
মাহ্মরাও, যারা তাঁকে ব্যঙ্গ করার অভিপ্রায়
নিয়ে গিয়েছিল, দমুখে উপস্থিত হয়ে তারাও স্তন্ধ
হয়ে গেছে।

"কিছুট। বিমৃতভাবেই আমি তাঁকে বাধা দিয়েছিলাম, 'কিন্ধু এ ধরনের মাছুগেরা, যার। আধ্যাত্মিকতার বিশ্বাদহীন, কেমন কবে সেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ?'

"শিতহাত্তে মাণ্টারমশারের ওঠপ্রান্ত নড়ে উঠল। তিনি বললেন, 'হজন লফা চিবিয়েছে। তার মধ্যে একজন বস্তুটির নাম জানে না—হয়তো কথন চোথেও দেখেনি। অক্সজন বস্তুটিব সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত এবং দেখেই চিনতে পেরেছে। হজনের কাছেই কি এর স্বান্টা একই রকম হবে না? হজনের মৃথই কি সমানভাবে জলে যাবে না? একইজাবে রামক্কফের আধ্যাত্মিকতার মহর বস্তুবাদীর আসাদনেও বাধা হয়ে ওঠেনি—আধ্যাত্মিকতার মে প্রেরণা তাঁর থেকে বিজ্পুরিত হত তার স্পর্শ থেকে তারাও বঞ্চিত হত না।'

"'তাহলে তিনি সভাই আধ্যাত্মিক মহামানব।'
"'হা। আমার জ্ঞান-বিশাদে তার থেকেও
বেলি। রামক্রফ ছিলেন দরল মাহ্য—অক্ষ এবং
বিভাহীন। তিনি এতই অক্ত যে নিজের নাম
পর্বন্ত সই করতে পারতেন না, একখানা চিঠি
লেখা তো দ্বের কথা। তিনি চেহারায় দরল
মাহ্য—ক্ষীবন্যাত্রায় দরলতর। তা সত্ত্বেও তিনি
দে সময়কার ভারতবর্বের কয়েকক্ষন শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত

এবং সংশ্বতিদম্পন মাশ্লবের আহুগত্য লাভ করেছেন। তাঁর। রামক্ষের প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক-তার কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছেন। রাম-कृष्ण आभारतत निका निरंतर्हन-अहकात, मण्यत. ঐশ্বৰ্য, ঐহিক সন্মান প্ৰতিষ্ঠা মূলাহীন। এই তুচ্ছ-বস্তুই মায়াম্বরূপ যা মামুষকে বিভ্রান্ত করে। আহা! দেই অপরূপ দিনগুলি! প্রায়ই তিনি সমাধিতে ভূবে যেতেন—তথন এমনই জ্যোতির বিচ্ছুরণ হত যে, আমরা যারা তাঁকে ঘিরে পাকতাম, উপলব্ধি করতাম তিনি মাতুষ নন, স্বয়ং ঈশর। আরও বিশ্বয়ের কথা, স্পর্ণমাত্রেই তিনি যে কোনও ভক্তকে পেঁছে দিতে পাবতেন দেই অমৃতলোকে৷ দে-অবস্থায় তারা গভীর ঈশব-রহস্ম প্রাত্যক্ষ অমুভূতিতে উপলব্ধি করতে পারত। দে যাক। আমাকে কেমন করে তিনি প্রভাবিত করলেন সেই কথা বলি।

"'আমার পডাশুনো পাশ্চাতা ধরনে। বৃদ্ধি-বাদেব অহঙ্কারে আমার মাথা তথন পূর্ণ। কলকাতার কলেজে বিভিন্ন সময়ে ইংরেজী দাহিত্য, ইতিহাদ এবং বাষ্ট্রাৰ অর্থনীতির (পলিটি-ক্যাল ইকন্মি) অধ্যাপকরূপে কাজ করেছি। রামকৃষ্ণ তথন কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক মাইল पृत्त शकात थात्र पक्तित्वर्तन्यत-मन्पित्त वाम करतन। বদস্তকালের একটি দিনে দেখানে গিয়ে তাঁকে পেলাম। সে এক অবিশ্বরণীয় দিন।—অনলাম তাঁর আপন অভিজ্ঞতালর আধাাত্মিক চিন্তার সহজ প্রকাশ। আমি তর্ক করার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পৰিত্র দান্তিধ্যে যেন বাক্-রহিত হয়ে গেলাম। সে-প্রভাব এত গভীর যে, কথায় প্রকাশ করা যার না। দেই সরল, বিনীত মামুষটিকে ছেড়ে থাকা শন্তব হল না-বারবার থেতে আরম্ভ করলাম। একদিন ভিনি দকৌতুকে বললেন, "একটা ময়ুরকে একদিন এটার সময় আফিম

াাইয়েছিল। পরদিন আবার ঠিক দেই সময় এদে ছাজির। আফিমের নেশায়—আর একটু শাওয়ার লোভে।" দাঙ্কেতিকভাবে হলেও কথাটা খুব সভিয়। **রামকৃষ্ণ-সারিধ্যে আ**মি যে র্রম আনন্দের অভিজ্ঞত। দঞ্চয় করেছিলাম, তা আর কোণাও পাইনি। স্বতরাং ঘন ঘন যে দেখানে যাব, তার মধ্যে আব আ**শ্চর্ব** কি! এইভাবেই নিছক দর্শক নয়, তার অন্তরঙ্গ ভক্ত-মওলীর একজন হয়ে গেলাম। একদিন ঠাৰুর আমাকে বললেন, "ভোমার চোথ, কপাল আর মুখে আমি যোগীর লক্ষণ দেখতে পাচিছ। সংসারের সব কাজ করবে কিন্তু মনটি বেঁধে রাথবে केश्वरत । श्वी-भूख, भा-ताता मकरनत्र मरक् थाकरव —আপন্জনের মতো তাদের সেবা করবে। জগতে দব কাজ করবে কিন্তু মনটিকে ফেলে রাথবে তাঁর কাছে।"

"'তাই, রামক্ষের তিরোভাবের প্রথম তাঁব অনেক নিদ্য স্বেচ্ছায় সংসারত্যাগ করে সন্ম্যাসগ্রহণ করল এবং ভারতের সর্বত্র রাম-ক্ষেত্র বাণী প্রচাবে আত্মনিয়াগে প্রস্তুত হল তথনও আমি আমার পেশা ছাড়লাম না। নিক্ষা-দানের কাজই চালিয়ে যেতে লাগলাম। তা সন্ত্রেও, সংসারে থেকে সংসারের বাইরে থাকার সক্করে আমি এতই দৃঢ় ছিলাম যে, অনেকদিন গভীর রাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে শহরের সৃহহীন ভিথারীদের সঙ্গে সিনেট হাউসের চাতালে নিদ্রা যেতাম। এইভাবে, সাময়িক হলেও, আমি অস্কুত্ব করতাম, আমি একজন বিক্ত মান্থব।

"'রামক্লফ চলে গেছেন কিন্ধ আদ তুমি দারা ভারতেই দেখতে পাবে, জাঁর প্রথম শিশুদের অন্ধপ্রেরণায় (ছু:থের কথা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আদ্ধ তিরোহিত) সমাজদেবা, স্বদেশপ্রেম, চিকিৎসা ও শিকার কান্ধ চলেছে। কিন্ধ যা তুমি সহল দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না তা হল দেই বিশায়কর মাত্র্যটির সংস্পর্শে কত হ্বদর, কত জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। এর কারণ তাঁর ভাবধারা শিয় পরস্পরায় বাহিত হচ্ছে এবং সেই শিয়ার। তাদের সাধ্যমত প্রচার করে চলেছে। আমার সোভাগ্য, আমি তাঁর 'অনেক বাণী বাংলায় লিগে নিয়েছিলাম—দেগুলির মুক্তিপাঠ আজ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে পৌছেছে। তার অক্সবাদ ও ছড়িয়েছে দেশের অক্যায় জায়গায়। ক্তরাং তুমি ব্রতে পারছ, রামক্ষের প্রভাব কিভাবে তাঁর সাক্ষাৎ শিয়ামগুলীর সীমা অভিক্রম করে ব্যাপকতা লাভ করেছে।

"মাণ্টারমশাই তাঁর দীর্ঘ আলাপ শেষ করে স্তর্কতায় ভূবে গেলে আমি যেন ভেদে গেলাম এশিয়া-মাইনরের সেই ক্ষুদ্র রাজাটিতে—যেথানে ইসরাইলের সন্তানের। ভাগ্যের কঠিন পীড়ন থেকে সাময়িকভাবে মৃক্তি পায়। ভাদের মধ্যে দেখলাম মাণ্টারমশাইকে পরম-শ্রন্ধের প্রফেটরপে—তাঁর জনগণের কাছে কথা বলছেন। তাঁর মহন্ত, গাধুত্ব, সদাচার, ধর্মপ্রাণ্ডা ও নিষ্ঠা স্বভঃস্ক্তঃ। বিবেকের কণ্ঠন্থর যিনি আন্তমস্তকে দীর্ঘদিন ধরে গ্রহণ করেছেন—এমনি আর্বমধাদায় তিনি প্রতিষ্ঠিত।

"আমি অর্থকুট কর্চে বললাম, 'যে মাহ্ন্য কেবলমাত্র বিশ্বাসে বাচতে পারে না, যে মাহ্ন্য বৃদ্ধি ও কার্যকারণ সম্পর্কের উপর নিভরশাল, জানি না, রামক্রফ ভার সম্পর্কে কি বলবেন।'

"'তিনি তাদের বলবেন প্রাথন। করতে। প্রার্থনা একটা বিপুল শক্তি। রামকৃষ্ণ স্বয়ং প্রার্থনা করেছিলেন অধ্যাত্ম-জিজ্ঞান্ত মান্তবের জক্ত এবং তারপরেই তাদের আগমন শুক্ষ হয় যারা পরে তাঁর জক্ত ও শিশ্ব হয়েছিল।'

"'কিছু যে কথনও প্রার্থন। করেনি ? ভার কি হবে ?'

"'প্রার্থনাই শেষ কথা। মান্তবের কাছে শ্রেষ্ঠ

সম্পদ। বৃদ্ধি যেথানে পরাজিত—প্রার্থনাই ভূলে যাই—ভূলতে পারি না সেই উদার মহৎ সেথানে সহায়।' ব্যক্তিয়া যে আক্র্যণ তাঁকে বারবার টেনে

"বিনীত নিবেদন করলাম আমি, 'কিন্তু যদি এমন কেউ আপনার কাছে এদে বলেন যে, প্রার্থনা তাঁর মানসিকভার সঙ্গে থাপ থায় না— ভাঁর প্রতি আপনার পরামর্শ কি হবে?'

"'আমি তাঁকে বলব প্রকৃত সাধুদক্ষ করতে।

থাঁদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আছে—এইরকম

সাধুদের সান্নিধ্যে বারবার আসতে। বারবার

তাঁদের সংস্পর্শ অন্তরন্থিত অবিকশিত

আধ্যাত্মিকভা উন্মোচনের সহায়ক হবে। উচ্চকোটির মান্থই আমাদের মন ও ইচ্ছাকে দৈবীশক্তির দিকে পরিবর্ভিত করতে পারেন।

সর্বোপরি তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের বাসনাকে

জাগিয়ে তুলতে পারেন। তাই তাঁদের সন্নিধি
প্রথম পদক্ষেপ হিদাবে অভ্যন্ত মূল্যবান। রামকৃষ্ণ প্রায়ই বিশেষভাবে বলতেন এই কথা।'

"এইভাবেই আমাদের আলোচনা ছিল পৰিজ্ঞ ও উচ্চমার্গের। সেই দর্বমন্ন দনাতন ঈশ্বর ভিন্ন যে মাহুষের শাস্তির আর কোন পথ নেই—এই ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয়। দারা সন্ধ্যাকত লোক আদত তাঁর কাছে—সেই ছোট বরথানি একদমন্ন পূর্ণ হয়ে যেত। তারা দবাই তাঁর শিস্ত। রাতের দিকেই আদত তারা। শি ড়ি বেয়ে চারতলায় উঠে গভীর মনোযোগের দঙ্গেত ওঞ্চর কণ্ঠ-উচ্চারিত প্রতিটি শন্ধ।

"কিছুদিনেব জন্ম আমিও যোগ দিয়েছি তাদের সঙ্গে। রাতের পর রাত আমি উপস্থিত হয়েছি। তাঁর পবিত্র কথাগুলির চেয়ে তাঁর উপস্থিতির আধ্যাত্মিক স্থাকিরনে মবগাহনের জন্মই আমার আকর্ষণ ছিল বেলি। তাঁকে ঘিরে পরিবেশটিছিল কোমল, স্নিগ্ধ, মাধুর্ষয়। নিজের মধ্যে তিনি যে পরমুশান্তি পেয়েছিলেন তা স্কুল্টভাবে বিজ্বুরিত হত। তাঁর বাণী হয়তো কথন কথন

ভূলে যাই—ভূলতে পারি না সেই উদার মহৎ ব্যক্তিম। যে আকর্ষণ তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে রামক্ষের কাছে, সেই আকর্ষণেই আমাকে নিয়ে গেছে তাঁর কাছে—আমার উপরে শিয়ের আকর্ষণ প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই ব্যতে পারি তাঁব গুরুর আকর্ষণ ও প্রভাব কড-থানি তুর্বার ছিল।

"অবশেষে শেষ সন্ধ্যা এল। তব্ধপোনে তাঁর পানে বসে আলোচনার আনন্দে ভূলে গেছি কথন কিভাবে আমাদের সময় কেটে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে—আমাদের কথা চলেছে অব্যাহতভাবে। এবার তার সমাপ্তি। সেই মহান আচার্ব আমার হাতটি ধরে ফিরে গেলেন তাঁর বাড়ির সমতল ছাদের উপর। সেথানে পূর্ণ-টাদের আলোয় দেখলাম টবে ইাড়িতে চারাগাছ-গুলি স্থবিক্তন্তভাবে গোলাকার সাজানো। নিচে শহর কলকাতার গৃহাভ্যন্তরের আলোকমালা।

"উদ্ভাসিত পূর্ণচন্দ্র। মাস্টারমণাই একবার চাদের দিকে দেখালেন, তারপর নীরব প্রার্থনায় ভূবে গেলেন। আমি ধীরভাবে অপেক্ষা করে রইলাম। প্রার্থনা শেলে তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে শাস্তভাবে আমার মস্তক স্পর্শ করলেন।

"আমি ধর্মজগতের মান্ন্র নই, তব্ এই দেবদুতের মতো মান্ন্রটির কাছে বিনত হলাম। কয়েকমুকৃতি পরে তিনি মৃত্য্বরে বললেন, 'আমার কাজ শেষ হয়ে এসেছে। ঈশ্বর এই শরীরটাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলেন তা প্রায় শেষ। যাবার আগে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।'

"বিশ্বযকরভাবে তিনি আমাকে আলোড়িত করেছেন। সে-রাতে ঘূমের চিন্তা বিদর্জন দিয়ে পথে পথে ঘূরতে লাগলাম। অবশেষে পে ছিলাম একটি মদজিদের দামনে—শুনতে পেলাম, মধ্য-রাতের নৈঃশব্য ভেদ করে হংগন্তীর ঈশ্বরগুতি-ধ্বনি—আল্লা হো আকবর—ঈশ্বর মহান। আমি অহুভব করলাম, যে বৌদ্ধিক অবিশাদ আমাকে আছ্লম করে রেথেছে তা থেকে মুক্ত করে দহজ্ব বিশাদের জীবনে আমাকে উত্তীর্ণ করতে পারেন একজনই—মান্টারমশাই।"

# 'দ্বা স্থপর্ণা'

## ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

#### देश्यकी विভाग्नित व्यागिक, बाध्यभात विध्वविमान्ति ।

মারুষের জীবনের ছটি দিক,—কেন্দ্রারুগ ও কেন্দ্রাতিগ: একটিতে খরে ফেরা আর একটিতে ঘর ছাড়া; একটিতে নীড়ের ছোট গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখা, আর একটিতে আকাশের ব্যাপ্তিতে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। ভধু প্রথমটা নিয়ে মাত্রষ কোনদিন শাস্তি পায়নি, তাই সে বারংবার দ্বিতীয়টির দিকে ঝুঁকেছে। মান্তবের সন্তার ছটি দিক তাকে সব সময় ছটি বিপরীত গন্তব্যের অভিমুগে টানছে। অনেকেই এই নীড় আকাশের দোটানায় স্বাভাবিকভাবে দিশাহারা। স্বার্থের সংকীর্ণতা থেকে বিশ্বপ্রেমের বিশালতায় উত্তরণ তাদের কাছে সহজ্যাধ্য নয়। এই উত্তরণ মান্থুসের নবজ্ঞরের স্থচনা করে, কীট্দের ভাষায় 'dying into life', প্রকৃত অর্থে মাতুষ বিজ্ঞতে উন্নীত হয়। পাথিব জীবনে যে-ৰিজত্ব দৈহিক, মানুষের জীবনে সে-দ্বিজত্ব আধ্যাত্মিক। পাথি মাসুষের দর্বাধার প্রবণতার যেমন মূর্ত প্রতীক, তেমনই প্রতীক তার আত্মিক অভীপার। স্বাইলার্ক-পাথির মধ্যে ওয়র্ডদোয়র্থ এই তুই দিকের সমন্ত্রম মৃত হয়ে উঠতে দেখেছেন, 'true to the kindred points of heaven and home'। শেলির স্বাইলার্ক ওধু নভোচারী, মাটির মায়া কাটিয়ে সে উডে চলে উপর্থেকে উর্বেতর লোকে, ভূভূবি: স্থঃ। সে স্বাধীনতা ও ছ:দাহদের প্রতীক, দে প্রতীক স্থদূরের পিয়াদার। Hal Barland বনহংস-সম্পর্কে যা লিখেছেন **(म**ही क्षित श्राहेनार्क-मण्लर्क्ख खर्याकाः '...he is the epitome of wanderlust, limitless horizons and distant travel. He is the yearning and the dream, the

search and the wonder, the unfettered foot and the wind's-will wing.'

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে, শিল্পকর্মে, দর্শনে, ধর্মণাল্পে পাথির প্রতীক ও চিত্রকল্প বারবার এসেছে। নর ওয়ের নাট্যকার হেন্রিক্ ইব্ সেনের 'The Wild Duck' মর্মন্সর্শী নাটক এবং সেটা উন্বিংশ শতাকীতে রচিত হলেও তার তাবধারা ও স্থর বিশশতকী। একজন প্রথ্যাত চিত্র-পরিচালক একটি জার্মান চলচ্চিত্রে এ-নাটকের যে অসাধারণ রূপায়্য করেছেন—তাতে পাথির প্রতীকটি অবিশ্বরণীয় হয়ে উঠেছে।

শ্বংথদের একটি বিখ্যাত শ্লোক (১):৬৪।২০)
মুগুকোপনিষদে (৩)১)১) ও অন্তর উদ্ধৃত হয়েছে:
বা স্থপর্ণা সমৃদ্ধা সথায়। সমানং বৃক্ষং পরিসম্বন্ধাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং সামন্ত্রানশ্পনিছে।
স্থামী গন্তীরানন্দ-সম্পাদিত 'উপনিষৎ গ্রন্থাবলী',
প্রথম থতে (১৩৭৭ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২৫) এর
অন্থরাদ এইভাবে করা হয়েছে:

'সর্বদা দশ্মিনিত ও সমান নামধারী তুইটি
পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রেয় করিয়া রহিয়াছে।
উহাদের মধ্যে একটি স্বাত্ ফল ভক্ষণ করে,
অপরটি ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে।'

'সথায়া'-শব্দের 'সমান নামধারী' অন্ত্রাদ কোন কোন সাধারণ পাঠকের কাছে ক্লষ্ট-ভাবে বোধগম্য না হতে পারে। এই ভূই পাথি পরক্ষারের স্থা, তারা মৈত্রীর অচ্ছেন্ত বন্ধনে আবদ্ধ। Wilson-এর ইংরেক্সী অন্ত্রাদ 'mutual friends' কিংবা Griffith-এর 'Knit with bonds of friendship' এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আরুষ্ট করে।

টীকাকারেরা সাধারণত এই দুই পাথিকে যথাক্রমে জীবাত্মা ও পরমাত্মা-রূপে ব্যাখ্যা করেন। বর্তমান লেখকের ধারণা, এই ছুই পাথি মামুধের ব্যক্তিজীবনের দ্বৈত সন্তার স্বরূপ। ( W. B. Yeats, যিনি উপনিষদের অফুরাগী এবং অমুবাদকও ছিলেন. 'Byzantium' কবিতার তৃতীয় স্থবকে যথন পাথিদের এনেছেন, তথন হয়তো এই লোকটি তাঁর মারণে ছিল।) প্রথম পাথিটি মামুষের পার্থিব সন্তা, 'Of the earth, earthy', তাকে অনিতা ভোগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় পাথিটি মানুষের আধ্যাত্মিক সন্তা, বাইবেলে যাকে 'the new man, the heavenly man' বলা হয়েছে, তাকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। ( অবশ্য আধ্যান্ত্রিক দত্তাকে পরমাত্মা-রূপে কর্না করতেও কোন বাধা নেই।) ত্যাগের দারা ভোগ শাৰত ভোগ, জীবনের স্বচেয়ে বড় স্ত্য, মাম্ববের মহত্তম বুত্তি। এই বুত্তির কথাই ववीस्त्रनारथव मर्वाधिक खिग्न केरमान्यनिष्टमत् ख्रथम শ্লোকে বলা হয়েছে, তেন তাক্তেন ভূঞীথা'। 'ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করা' এবং 'ত্যাগের দারা ভোগ করা' স্পষ্টতই সমার্থক। এই ভ্যাগ इट्छ निष्मत देव्हामक्तित विमर्कन, त्रमण-महर्वि যাকে বলেছেন 'অহংকে মুছে ফেলা'। এই कथाहे त्रवीखनायद शास वाकु इसाह-'ভোমারি ইচ্ছাকরো হে পূর্ণ আমার জীবন-মাঝে'। আমরা দাধারণ মাহুষ দব-সময় ভুগু চেয়ে চলেছি, ওধু পাওয়ার জন্ম ব্যস্ত। বহু বাসনায় প্রাণপণে চাইছি। এর ফলে আমাদের শক্তি অবিরত কয় করছি নির্বোধের মতো, ওয়র্ডসোয়র্থ যাকে বলেছেন, 'getting and spending, we lay waste our powers' l निष्कद्र चष, निष्कद अधिकाद, निष्कद्र मानिकाना —এই-সব নিয়ে শুধু আপনাকে খিরে পলে পলে

ঘরে মরছি। যে-মুহুর্তে আমর। সংসারের অনিভ্যতা বুঝাতে পারব, তার আসন্তির বন্ধন কাটাতে পারব, সেই মুহূর্তে আমরা মুক্তি পাব। তখনই আমরা দংদারকে দার্থকভাবে ভোগ করতে সমর্থ হব। যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এক এশী শক্তি দর্বভৃতে দর্বস্তরে পরিবাধি, তথন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্ম আমাদের আর কোনও মোহ থাকবে ন।। অবিছার অন্ধকার কিন্তু এই পরম সভাকে আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে দেয় না। 'তমদো মা জ্যোতির্গময়' আকুতির মধ্যে যে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে দেটা এই অজ্ঞতার আঁধার দ্র করার জন্ম। অন্তর্নিহিত সত্যকে গ্রহণ করতে পারলে বাইরের মিথা৷ আবরণ বা 'painted veil'-এর জন্য ব্যাকুলতা থাকবে না, তথন স্থদয়ঙ্গম হবে শেলির 'Adonais'-এর এই পদ্ধ ক্তিগুলির প্রকৃত ভাৎপৰ্য :

The One remains, the many change and pass;

Heaven's light forever shines,

Earth's shadows fly,

Life, like a dome of many-coloured glass.

Stains the white radiance of Eternity, Until Death tramples it to fragments. যেটা ইপ্রিয়স্থাকর সেটা প্রেয়, আরু যেটা

ফেটা ইন্দ্রিয়হখকর সেটা প্রেয়, আর মেটা কল্যাণকর এবং মোক্ষের দাধনবিদ্ধা, দেটা শ্রেয়। 'বা হুপর্গা'র প্রথম পাথিটিকে আমরা প্রেয়ের উপাদক-রূপে গণ্য করতে পারি, আর দ্বিতীয় পাথিটিকে শ্রেয়ের দাধক-রূপে। পাথি ঘটি যেরকম পরস্পর সংযুক্ত, প্রেয় ও শ্রেয় দেইভাবে মাহুবের জীবনে ওতপ্রোত। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের বিতীয়বল্লীর প্রথম শ্লোকে আমরা পাই?

অন্যচ্ছেম্বোহনাত্তৈৰ প্ৰেয়-

एक छेएक नानाएर्थ भूककः निनौकः।

তয়ো: শ্রেষ আদদানত সাধু ভবতি
হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥
হার্গত অধ্যাপক ক্ষিতীশচক্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর
নিক্ষত্রমালা'—পুস্তিকায় স্লোকটির ব্যাগ্যা এইভাবে করেছেন:

'যাহা পরিণামে ছিতকর তাহা শ্রেষঃ, আর 
যাহা আপাতমধুর তাহা প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ
পরম্পর ভিন্ন, তাহাদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন, ফলও
ভিন্ন। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়েই মান্থবের
চিত্ত আকর্ষণ করে। যিনি এই তুইটির মধ্যে
শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয়, আর 
যিনি প্রেয়ঃকে বরণ করেন তিনি মঙ্গলের পথ
হইতে লাই হন।' দার্শনিক প্রেটোর 'Phaedrus'এ (237d) কয়েকটি ছঅ আছে যেখানে একই ভারধার। প্রবাহিত:

'আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ছটি নিয়ামক নীতি রয়েছে। দেগুলি থেদিকেই আমাদের নিয়ে যাক না কেন, আমরা তাদের নির্দেশ অক্সসরণ করি। এদের একটি হচ্ছে স্থতভাগের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি, অন্তাটি আহত বিচারবোধ যার অভিলাষ উৎকর্ষের দিকে। এই তৃটি নীতি আবার কথন স্থামঞ্জদ অবস্থায় থাকে, কথনও বা আমাদের অন্তরে এদের সংঘ্র্য বাধে এবং কথন এটি কথন অন্তাটি জয়ী হয়।'

প্লেটো-কথিত এই নীতি ছটিকে স্বচ্ছলে কঠোপনিষদ্-বৰ্ণিত প্ৰেয়োমাৰ্গ ও শ্ৰেয়োমাৰ্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

রামক্ষণেদৰ 'কাঁচা-আমি' ও 'পাকা-আমি'র কথা বলেছেন। কাঁচা-আমি প্রথম পাথি, 'স্বাছ্ ফলের' দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। পাকাআমি নিরাসক্ত; দে নিরপেক্ষ দর্শকের চোথ
নিয়ে বিশ্বরূপের থেলাঘরে জীবনের থেলা দেথে
খ্শি, বিতীয় পাথিটি যেমন ফল দেথেই পরিভ্প্তঃ।
তার আনন্দের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি
Lucretius-এর 'De Rerum Natura'কাব্যের বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণিত নিরাপদদত্যের তীরে অবস্থিত দেই দর্শকের অন্তভ্তির
যে মিথাার সমুদ্রে হাব্ডুব্-থাওয়া লোকদের
নিরাসক্তভাবে নিরীক্ষণ করতে পারে।

# নরেন্দ্রপুরে এরামকৃষ্ণ-মন্দির

## শ্রীস্নীলকুমার পাল

নরেন্দ্রপন্নর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে সংগ্র-উদ্বাটিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মণিবরের দ্বাপতঃ ইতিমধ্যেই বহুন্ধনের বিমঃশ্য দ্বাদিকৈ আকর্ষণ করেছে। বর্ডামান নিবল্পের লেখক সেই মন্দ্রিরের মুখ্য রুপকার—
ইয়ানীংকালের প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিষ্পনী।

সমবেতভাবে একত্র বদে উপাসনার গৃহ
আর পূজামন্দিরকে এক করে মিলিয়ে বেল্ড মঠে
নিমিত ঠাকুর শ্রীরামক্ষের মন্দির ভারতবর্ষের
আধুনিক মন্দির-স্থাপত্যে প্রয়োজনের দিক ও
দেই দঙ্গে সৌন্দর্ধের দিক দিয়ে এক নতুন ও
সার্থক স্বস্টি। ব্যাং বামীজীর পরিকল্পনার আদর্শে
এর "গ্লানিং" হয়েছিল। মন্দিরের এই "টাইপ"কে
লোকে গ্রহণ করেছে, তাই চারিদিকে এর
জন্মকরণ-চেষ্টাও চলছে। নরেক্রপুর আপ্রমের এই

মন্দিরেও উল্লিখিত ভাবকে গ্রহণ করা হয়েছে।
অর্থাৎ পূজামগুপ ও নাটমগুপ এক করে এর
স্থাপত্যরূপ গঠন করা হয়েছে। শুধু শিল্প-রূপ
এর আলাদা। বাংলার গ্রামের দোচালা
আর চারচালা এবং কাঠের কাজ মনে
রেখে কংক্রীটের এই স্থাপত্য। বিশেষ করে,
কামারপুক্রের ঠাকুরের মাটির ঘরখানির মায়া
এই মন্দিরের মধ্যমণি। এবং এর রূপকল্পনার
প্রেরণা।

## মন্দির

### ডক্টর প্রণবর্জন ঘোষ

### কাঁশকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক। বিশিশ্ব প্রাবন্ধিক ও কবি। বর্তামান রচনার পটভূমিকা—নরেল্প্রশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির।

মন্দির ঈশ্বর ও মাস্ক্রের সংযোগ-সেতৃ। অনস্ক আকাশের উদ্দেশে সমূথিত যুক্তকর উদ্বেশ্থী প্রণাম। গৃঢ়তম প্রার্থনার শিলায়িত প্রতীক।

অন্তরের অন্তরে আছেন আত্মা। গুছাইত নিভূতে অনিবাণ। এই মন্দিরের মাধ্যমে তিনি যুক্ত হলেন বিশ্বচরাচরের সঙ্গে। অনস্ত আর সাস্ত—আপাতদৃশু এ পার্থক্য মন্দিরের শীর্যচুড়া থেকে শেষ সোপান অবাধ নিজেদেব পরম ঐক্য ছোষণা করলে।

তিনি ছিলেন, তিনি এলেন, তিনি যুগে যুগে ফিরে ফিবে আসবেন—এই সত্যটি বারবার বেজে চলেছে মন্দিরের সর্ব অঙ্কে, সর্ব অক্ষরণে।

বাক্য-মনের অভীতকে আমরা শর্প করতে চেয়েছি। তাই তো কবিতা, শিল্প, মন্ত্র, হ্বর, ছবি, ভারুর্ব, স্থাপত্য; তাই তো ধূপ, দীপ, শঙ্খ, পূপা, প্রার্থনা। ভোরের মঙ্গলারতি, মানসে ও উপচারে নিত্যপূজা, সন্ধ্যার প্রদীপ, শীতল ও শন্ত্রন।

উদ্ভাসিত তিনি পটে, প্রতীকে, বিগ্রহে, চিত্রমালার; বহিম-বেথায়িত নানান আলপনায়, এক চূড়া থেকে আর এক চূড়ায়, স্লিয়, সৌম্য বর্ণস্থমায়। ভৈরোঁ থেকে বাগেন্স অবধি তাঁর অনাহতধ্বনিকে আভাসিত করে চলে সানাই। তার সব রংপরংই মূল স্থরধ্বনির নানান প্রতিরূপ।

যিনি পূজারী, তাঁর পূজায় কথন এসে মিশে যায় সব ভজের ক্রময়: যারা মন্দিরে সমবেত, শ্বরণরত, যাদের সমস্ত দিনটি এক অথগু পূজার ছন্দে আবিতিত—সকলের সব পূজা কথন এক-জনের পূজায় রূপাস্তরিত হতে থাকে। আর পূজারী কথন দেবতায় মিশে যায়। দেবতা পরিব্যাপ্ত সমস্ত মন্দিরে।

তিনি তো পৃজ্ঞারীই ছিলেন—আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ! দক্ষিণেশ্বরে তাঁর পৃজ্ঞামর ভবতারিণীমন্দিব আর একরপে ফিরে এল গঙ্গার পশ্চিমকৃলে বেলুড় মঠের মন্দিরে। জগতের মাকে যিনি জাগিয়েছিলেন, তিনিই এবার জাগ্রত দেবতা। আর, সেই দেবতার দিবাধানম্পর্শে পূবে-পশ্চিমে উন্তরে-দক্ষিণে নতুন মন্দির জেগে উঠছে অবিরত।

তারা এক, তবু আনেক। স্কান থেকে স্কানে, স্থান থেকে স্থানাস্থরে, এক শিল্পী থেকে আব এক শিল্পীর দৃষ্টিপার্থকো। এক-এক মন্দিরে এক-এক অভিনবম্ব। স্বাচীর মূলে যেমন এক, তবু প্রতিটি স্বাচীই যেমন অনক্ত।

মন্দিরে মন্দিরে আপন অনম্ভত্মরপকে অভি-ব্যক্ত করেছেন ভগবান বৃদ্ধ, করছেন ভগবান শীরামকৃষ্ণ। প্রতি মন্দিরে তাঁদের নিত্য নব পদক্ষেপ।

বাইরে থেকে এ মন্দির স্থির, সীমাবদ্ধ।
অন্তরে চিরস্তন এর রথমাত্রা। পথের এক প্রাস্তে
তার কাছটি থেকে আমাদের মাত্রা শুক্ত, আর
এক প্রান্তে তারই কাছে মাত্রাশের। দিনের
সমস্ত দাহ রাতের গভীরে মিলিয়ে যাবার সংকেত
নিয়ে আসে পঞ্চশীপ। পঞ্চশিথা কথন মৌন
নিশীথের লক্ষ দীপাবলী!

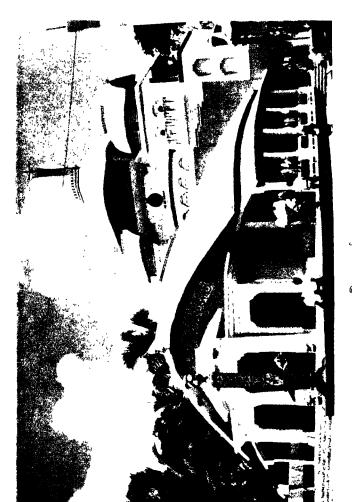

শ্রীরামক্ষ-মন্দির রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রন-নবৈদ্রপূব

# নরেন্দ্রপুর রামক্বঞ্চ মিশন আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা

### **এ**রণজিত মুখোপাধ্যায়

নবে**ন্দ্রপ**রে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিকা পরিবদে সংগ্রিষ্ট ।

নবেল্পপুব। কলকাতা থেকে ষোল কিলো-মিটার দক্ষিণে। ময়দান, ববীক্রসদন, রামকুষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, ইন্স্টিটিউট অব্ কালচার, যাদবপুর বিশ্ববিভালয় পিছনে রেখে, গড়িয়া ছাড়িয়ে নরেম্রপুর। পুরনো উথিলা-পাইকপাড়া ধন্ত হল বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দেৰ বাল্য-नामरक भित्त भावन करन। २०६७ औष्ट्रांस কলকাতাৰ পাথ্রিযাঘাটা থেকে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্থানান্তবের দক্ষে সঙ্গেই নরেন্দ্রপুরে দংস্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা-শুরু। আজ ত। বিশাল এক শিক্ষাক্ষেত্র। বিন্তালয়, মহা-বিভালয়, অন্ধ বালক বিভায়তন, **জ্ব**নিয়র টেকনিক্যাল স্থল, লোকশিক্ষা পরিষদ, গ্রামদেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্ত আরও কয়েকটি শিক্ষালয় নিয়ে নরেক্সপুর রামক্রফ মিশন আশ্রম এক বিবাট বনস্পতিসদৃশ প্রতিষ্ঠান—যা প্রকৃতিতে যেন গোটা ভারতবর্ষেরই একটি কৃত্র ও সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ। ভারতের সব রাজ্যের ছেলের। এথানে শিক্ষালাভ করে ৷

দ্র থেকে, কাছ থেকে হাজাব হাজার মাহ্বৰ আদেন আশ্রমে। কেউ অভিভাবক, কেউ শিক্ষাথা, কেউ গবেষক, আবার কেউ-বা দর্শনার্থী মাত্র। সকলেরই ইচ্ছে থাকে আশ্রমে প্রবেশ করে আশ্রমের দেবালয়ে গিয়ে অধিষ্ঠাতা দেবতার পায়ে প্রণতি নিবেদন করেন। অবচ হাজাবাদের প্রার্থনাকক ক্র-পরিসর, হাজ-শিক্ষকের বাইরে দর্শনার্থীদের স্থান সেথানে হয়ে প্রঠে না। বাসনা অন্তর্গ থাকে অনেকেরই, অধিকাংশেরই। সকলেরই জিঞ্জাসা—আশ্রমে মন্দির কই ? মন্দিরবিহীন আশ্রম কেমন যেন বিগ্রহথীন

দেবালয়। সেই অমুচ্চারিত জিজ্ঞাসা কালক্রমে উচ্চারিত হল। প্রাণের আকাজ্জা নিবেদিত হতে থাকল যথাস্থানে। গ্রাম থেকে আসা কর্মিগণেরও ঐ একই আকৃতি যুক্ত হল দেই সঙ্গে। হাজার হাজাব তরুণ-তকণী আজে রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিকা পরিষদের অন্তপ্রেরণায় ও শহায়তায় সঙ্ঘবদ্ধ, জগদ্ধিতায় সংকল্পবদ্ধ। অশ্বহীন, বিত্তহীন ভপাক্থিত তুৰ্বল অসহায মাত্মুষকে স্থাবলম্বী হতে সাহায়। করা এঁদের ব্রুচ। এঁর৷ আর্লমে আদেন দিনে-রাতে আলোচনা-পরামর্শের *জয়া*। এঁরাও চাইলেন একটি মন্দিন। দরিজ এঁরা অর্থের অভাবে-কিন্ত হ্রদয় সম্পদে এবা ধনী। **এঁরা এগিয়ে এলেন—এমনকি কিছু পরিমাণ** অর্থ সংগ্রহেরও প্রতিশ্রতিসহ। প্রাণেব সাধ--একটি মন্দির-ভীরামরুফ-মন্দির। তদানীস্থন मुख्याधीन भूजाभार वीरतश्रवानम भशावाक उ অগণিত প্রাণের এই স্মাতিতে সাম্বরিক সহামুভৃতি প্রকাশ করলেন। প্রসঙ্গতঃ শারণীয়, নরেন্দ্রপুবের সমগ্র গ্রাম-দেবা প্রকল্পে তথা লোকশিক্ষার কাছে **স্বামী বীরেশ্বানলজী**র উৎসাহ, প্রেরণা ও আশীর্বাদ ছিল এক অমিত শক্তির উৎসম্বরূপ। যা হোক, বেলুড় মঠন্ত মিশন-কর্তৃপক্ষ অন্থমোদন জানালেন-নরেম্রপুরে মন্দির হোক। সবুজ সক্ষেত<sup>্</sup>পাওয়া গেল।

শত শত মাহুষের আশা-আকাজ্জার রূপ নিতে থাকল ধীরে ধীরে। শ্রীরামরুষ্ণ-মন্দির যথন গড়ে উঠছে নরেক্সপুরে—তথন গ্রামে-গঞ্জে, দূরে কাছে সকলেই এই মন্দির-গঠনের বিশাল বায়জার লাঘবের উদ্দেশ্তে কাজে নেমে পড়েছেন। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় একদিন সত্যি সাজ্জিই মন্দির

নির্মাণ শুরু হল। বিখ্যাত ভান্ধর শ্রীপ্রনীলকুমার পাল ও বান্ধকার শ্রীত্বর্গা বহু একদল
কর্মিদহ মন্দিরনির্মাণে বাপৃত ছিলেন দীর্ঘ পাঁচ
বছর। বিভিন্ন স্থানের নানা মন্দিরের নক্শা
দংগ্রহ হল, কভ আলোচনাই হয়েছিল পূজনীর
স্থামী হিরপ্রয়ানন্দজী এবং পূজনীর স্থামী
লোকেশ্রানন্দজীর দঙ্গে মন্দিরের গঠনশৈলীর
ব্যাপারে। চিত্রশিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও
তাঁর সহযোগিতার হাত প্রদারিত করেছেন।
অনেক পরিমার্জন ও পরিবর্জনের পরে শ্রীস্থনীল
পাল এক চুড়ান্ত রূপ দিলেন মন্দির-স্থাপত্যের।

তৈবি হল মন্দির। একশো ফুট দীর্ঘ, চিন্নিশ ফুট প্রশস্ত ও পঁচান্তর ফুট উচ্চ এই মন্দির বালোর আচিচালার প্রতিব্ধণ। পন্নীবাংলার কুটীর ও বিভিন্ন প্রদেশের এবং ধর্মের কিছু কিছু স্থাপতাভঙ্গীসহ গঠিত এই মন্দির। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরের মতো আশ্রমন্থ এই মন্দিরের সম্মুখভাগে নাতিদীর্ঘ ছটি দীপক্তম্ভ। সন্মুখের প্রধান প্রবেশম্বারটি ছাড়াও রয়েছে ছুপাশে দশটি প্রবেশপথ দিক্পভিদের জন্ত নির্দিষ্ট। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের নাগররীতির প্রভাব সম্বলিত এই মন্দিবের সম্মুখে প্রশস্ত সোপান। আশ্রমের প্রথম প্রবেশপথটি ধরে এগিয়ে এসে বায়েরেকে যাওয়া পথটি ধরে সামাত্র এগিয়ে গেলেই প্রশস্ত সোপানশ্রেণী মন্দিরে ওঠার।

কিছ মন্দির তৈরি করাই তো শেষ কথা
নয়। বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উৎসবের মাধ্যমে এই মন্দিরপ্রান্ধণকে
শত-সহম্র মান্থবের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠতে হবে।
দেবতা প্রতিষ্ঠিত হবেন মন্দিরে,—মন্দির মান্থবের
ক্ষায়ের প্রতিকি—তাই দেবতার আসন হবে
মান্থবের ক্ষায় ছুড়ে। তবেই তো হবে সফল
মন্দির-প্রতিষ্ঠা।

२) (व, >>৮৫) प्रशिषक्षत्र भूर्व मानाह

ভৈরবীতে ঘোষণা করল উৎসবের শুভ স্চনা।
আশ্রমিকগণ স্থান সমাপনাস্তে একে একে এগিয়ে
এলেন মন্দিরপ্রাঙ্গণে, ভীড় করে দাঁড়ালেন
যক্তমগুপে—যেখানে শুরু হয়েছে বাস্থ্যাগ।
কাশীর বেদজ্ঞ পণ্ডিভগণ বেদমন্তোচারণের মধ্য
দিয়ে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবের স্প্রচনা করলেন।
আশ্রমিকদের কঠে তথন গীত হচ্ছিল প্রভাতী
ভঙ্কন। স্থরে-তানে-লয়ে, কথায়-আচরণে,
চলনে-বলনে দকলের মধ্যেই প্রকাশিত এক
আকৃতি—দেবভার প্রতি সভন্ধি আহ্বান।
সারাদিন শ্রীরামক্ষণ্ডের শ্রণ-মননের মধ্য দিয়ে
প্রস্তুতি চলল ২২ মে-র জন্তা। একে একে
দেশের বিভিন্ন প্রাস্ত্র থেকে এসে পৌছলেন
সন্ন্যানী ও বন্ধচারিবন্ধ।

২২ মে। প্রাতঃকালে দানাই-এর স্থ্র অञ्चर्याचे ह्वांत्र मदन मदनहे मन्नामी, जन्नहाती, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী ও ভক্তগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করে স্ট্রা করলেন প্রভাতফেরীসহ আশ্রম পরিক্রমার। সকলের আগে প্রবীণ সন্মাদীদের হাতে পৰিত্ৰ গৈরিক ধ্বন্ধা, শুশীবামকৃষ্ণ, শুশীমা ও শ্রীশ্রী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি। সন্নাদী ও ব্রন্ধচারীদের কঠে উচ্চারিত হতে থাকল বেদমন। অতঃপর সকলের মিলিড কর্সে গীত---দ্রীরামক্বঞ্চ-দঙ্গীত। দব মিলিয়ে এক পবিত্র আনন্দময় পরিবেশ। ক্রমে ক্রমে সমবেত হলেন ভক্তবুন্দ, —জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে হাজার মাস্থা মন্দিরাভান্তরে শ্রীশীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, যক্তমগুপে দপ্তণতী যক্ত, বাইরে ভক্তবৃদ্ধের আনন্দ-গুঞ্জনে প্রাঙ্গণ যুখরিত। দকলের মধোই কিছ একটি প্রত্যাশা, দকলের मृष्टिहे ज्यम এक मिरक।

আশ্রমের প্রবেশপথটি একটি স্বৃত্ত তোরণে স্বদক্ষিত। রামবাগান পদ্ধীর শিদ্ধীদের তৈরি বাঁশ ও বেভের এই স্বৃত্ত তোরণ সম্মা প্রাঙ্গদেশর দৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল শতগুণ। ঐ প্রবেশপথের **बिट्ट किरा बाह्न मकल। यन य**ुल **সহস্র সহস্র ভক্তে**র উপস্থিতিতে চল**ছে শ্রী**রামকৃষ্ণ-কথামত পাঠ ও ব্যাথা। আশ্রমের বাইরে রাস্তার তুপাশে দাঁডিয়ে অপেকায় আছেন দর্শনার্থী জনতা,—তাদের স্বার হাতে ফুল, মালা, শাথ। আদবেন শ্রীরামক্ষণ-সভেবর অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গন্ধীরানন্দজী মহারাজ। সুজ্মনায়কের পবিত্র হস্তের নিবেদিত অর্গ স্থচিত মন্দিরের উদ্বোধন,--- दारताम्याहेन। মহারাজজী আশ্রমে প্রবেশের দকে দকেই বেজে উঠল শত শত শাঁথ। সমবেত মাতৃকঠের উল্পানি ঘোষণা করল পুজ্যপাদ মঠাধীণ মহারাজের আগমন। হাজার হাজার নারী-পুরুষের সম্মিলিত কঠে তখন ধ্বনিত-'জয় ভগবান শ্রীরামকফদেব কি জয়'। তাঁর দক্ষে রামক্ষ্ণ-মঠের প্রবীণ সন্মাসিমগুলী। ধীরে ধীরে মহারাজজী এগিয়ে এলেন মন্দিরের দিকে। সমগ্র মন্দিরপ্রাঙ্গণ তথন যথার্থই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের মিলনক্ষেত্র—পুণ্যতীর্থ। আগে আগে চলেছেন পূজাপাদ প্রেদিডেন্ট মহারাজ। তিনি প্রবেশ করলেন মন্দিরাভ্যন্তরে—তাঁর পবিত্র হাতের অর্ঘ নিবেদিত হল যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে। উপস্থিত ভক্ত নর-নারী সকলেরই প্রাণের পূজা নিবেদিত হল সঙ্ঘগুরুর করকমলের व्यर्ष निर्देशत्वतः यथा निरंग ।

মন্দির-উদ্বোধনের পর পূজ্যপাদ গন্তীরানন্দজী মহারাজ উদ্বোধন করলেন একটি প্রদর্শনীর। শ্রীরামক্ষের জীবনকাহিনী ছবিতে ও কথায় বিশ্বত হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। উনবিংশ শতাব্দীর অনিশ্চিত-উদ্বেশ্ববিহীন জনজীবনে যিনি নিশ্বয়তা দিয়েছিলেন, যার সহজ-সরল কথায় মাহ্যের মনে গেঁথে গিয়েছিল বেদান্তের সারাৎসার, যিনি সকল ধর্মকেই সমান প্রীতি ও

শ্রদায় গ্রহণ করে ও করিয়ে নব্যুগের স্চন।
করেছিলেন—সেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ,
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং যুগাচার্থ স্থামী
বিবেকানন্দের জীবনালেখ্যসহ এই প্রদর্শনীটি
উপস্থিত সকলের কাছেই মন্দিরের পবিত্রতা
নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল।

এরপর মূল মণ্ডপে পৃজ্যপাদ প্রেদিডেণ্ট মহারাজ ভক্তি-পিপাদায় আর্ত কয়েক দহস্র মাত্রুষকে শোনালেন যুগাবভারের আগমনের তাৎপর্ব; ব্যাখ্যা করে বোঝালেন বর্তমান এই অবক্ষয়ের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রয়োজন ও মাহাত্ম। পুজনীয় মহারাজ দকলের জন্ম শ্রীরামক্নফের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সক্বতজ্ঞ চিষ্টে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জয়ধ্বনির भश मिरत शृजनीत भशा ताकरक विनात जानातन। ইতিমধ্যে পুজনীয় মহাবাজ মন্দিরনির্মাণে যে নিঃস্বার্থ ভান্ধর তাঁর অন্তরের দমস্ত ভক্তিকে উজার করে ঢেলে দিয়েছেন দেই শ্রীম্বনীল পাল মহোদয়কে, বাস্ত্রকার শ্রীত্র্গ। বস্থকে এবং কমী শ্রীগোরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রামক্রফ মিশনের প্রীতি ও ভভেচ্ছার প্রতীকস্বরূপ বন্ধ-উত্তরীয় প্রদান করেন ৷

এবার প্রদাদ বিভরণের পালা। কর্মিগণ প্রস্তুত। প্রস্তুত ভক্তগণও। দশ দহস্রাধিক মান্তুম স্থানভাবে দেবালয়ের দামনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে গ্রহণ করলেন প্রদাদ। তৃপ্ত হয়েছিল দকলেই। একই দঙ্গে চলছে মূল মওপে ভক্তিম্লক দঙ্গীত—পরিবেশন করছে দেশের বিখ্যাত শিল্পিগণ, কালীকীর্তন পরিবেশন করলেন আন্দূল কালীকীর্তন দমিতি, রামায়ণ গেয়ে শোনালেন শ্রীজনাথবন্ধ অধিকারী, আশ্রমের অন্ধ বালক বিভায়তনের ছাত্রগণ নিবেদন করলেন গীতি-আলেখ্য: অবতারব্রিষ্ঠ শ্রীরামক্তম্ক। অপরাহে ক্রেটিত হল ধর্মসভা—রামক্তম্ক মঠ ও রামকৃষ্ণ

মিশনের অক্সতম দহাধ্যক শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানক্ষজী মহারাজের সভাপতিতে। রামক্রফ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণায়ানক্ষজা ফুললিত ভাষায় "শ্রীরামক্রফ-মিলির"—এই বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণে দেশ-বিদেশের আধ্যাত্মিক ইতিহাদ পর্যালোচনা করে শ্রীরামক্রফ-মিলির বর্তমান বিশ্বে কী ভূমিকা পালন করছে, তা বৃঝিয়ে বলেন। অফুর্চানের সভাপতি স্বামী ভূতেশানক্ষজী মহারাজ শ্রীরামক্রফ-জীবন ও বাণীর পটভূমিকায়, ভারতীয় ইতিহাদের প্রেক্ষাপটে ও বর্তমান বিশ্বে শ্রীরামক্রফ-বাণীর তাৎপর্য ব্যাথ্যা করেন। ভক্ত-স্বদয়ের সীমাহীন আকুলতা যেন বাণীক্রপ পেল সন্ধ্যার ফ্রক্ষর অঞ্রচানে প্রদত্ত ভাষণে।

প্রভাতে যে উৎসবের স্চনা—সদ্ধায় তার পূর্ণ পরিণতি আরাত্রিকে ও ভজনে। বেজে উঠল কাঁদর-ঘণ্টা-শন্ম, শত কঠে গীত হল 'থওন ভববদ্ধন জগবন্দন বন্দি ভোমার'। ছোট মন্দির, কিছু ভক্ত যে অনেক। কিছু স্থানের অপ্রতুলতা প্রাণের আবেগকে বাধা দিতে পারেনি। মন্দির ছাড়িয়ে সংলগ্ন প্রান্থণে হাজার হাজার মান্ত্র্য, পুরুষ-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তর্মণ-তর্মণী, নিশু, হিন্দু-মুসলমান—সকলের প্রাণের আকৃতি, হাদয়ের অর্থ নিবেদিত হল শ্রীরামরুষ্টের চরণে। পরে সভামওপে বিশ্বখ্যাত বেহালাবাদক পণ্ডিত ভি. যোগের বেহালাবাদনের মধ্যেও নিবেদিত হল শিল্পীর ও সহস্র শ্রোতার ভক্তিশ্রমা।

২১ মে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবের স্চনা। উৎসব চলল ২৬ মে পর্যন্ত। উধাকালের ভৈরবীতে প্রতিদিনই ঘোষিত হত দিনের শুভ অফ্টানস্চী। উধা থেকে নিশা—একের পর এক অফ্টান। ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, গানে ও কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন, বিখ্যাত শিল্পী শ্রীবৃদ্ধদেব দাশগুপ্তের দ্বোদ্বাদন, শ্রীক্ষবেশ

চৌধুরীর প্রাণমাতানে। ভজন, শ্রীদমরেশ চৌধুরীর উচ্চাঙ্গ দঙ্গীত ও ভজন, শ্রীধীরেন বস্তুর ভক্তিগীতি ২৩ মে-র সভ্যায় ধর্মসভা। সভাপতিত্ব করলেন স্বামী দিদ্ধিনাথানলক্ষী এবং প্রাত্যহিক জীবনে মন্দিরের তাৎপর্য বিষয়ে বললেন রামক্লফ মঠ ও মিশনেব অক্সভম সহকারী কর্মসচিব স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী হর্ষানন্দজী এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ। ২৪ মে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী—এই বিষয়ে অকুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অক্ততম দহকারী কর্মদচিব স্বামী গহনানন্দজী এবং আলোচনা করলেন স্বামী শ্বরণানন্দজী. याभी अभूजानलङ्गी, अधार्शक श्रीननिनीतश्चन চটোপাধাায় এবং অধ্যাপিকা সান্তনা দাশগুলা। ২৫ মে ধর্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী'। রামক্লফ মঠ ও মিশনের অক্তম সহকারী কর্মসচিব স্থামী আত্মহানন্দন্ধীর সভাপতিত্বে এই সভায় ভাষণ দেন সামী অক্তজানন্দজী, স্বামী হ্যানন্দজী, স্বামী অকামানন্দজী এবং ডঃ সচিচদানন্দ ধর !

২৬ মে উৎসবের সমাপ্তি দিবস। প্রাত্যকালে আশ্রমিকগণ, সন্ধাসী এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং শত শত গ্রামকর্মী পরিক্রমা করলেন আশ্রম—শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ধাত গেয়ে। মন্দিরে হল শ্রীশ্রীকৃরের বিশেষ পূজা। সকালে অক্স্টিত হল আলোচনা-সভা। আলোচা বিষয়: 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলন'। স্বামী জিতাজানন্দজী, স্বামী স্পর্ণাজানন্দজী, স্বামী স্পর্ণাজানন্দজী ও শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী—তাঁদের অভিক্রতার আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ এবং ব্যক্তি-মান্থ্রের কর্তব্য

সন্ধ্যায় অহাষ্টিত ধর্মসভার বিষয় ছিল: 'সর্বধর্ম সমন্বয়'। সভাপতিত্ব করলেন স্বামী वकदानमधी। हिन्सूध्य मन्भदर्क वनत्वन स्रामी মুমুক্ষানন্দজী এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে স্বামী হধানন্দজী বলেন। ইদলাম ধর্ম দম্বন্ধে বললেন বিচারপতি শ্ৰী এদ. এ. মাস্থদ এবং খ্ৰীষ্টধৰ্ম সম্বন্ধে আলোচনা कदानन द्रब्डाद्रब्ड वि. मि. माम। हिन्मू, द्रोक्स, बीष्टे ७ हेमलाम--- मर्वश्रामंत्र मात्रमम् न्यष्टे हरह, ऋष्ट ছয়ে সিক্ত করল শ্রোতাদের মন। যথন সংকীর্ণ ধর্ম-জ্যাতি-সাম্প্রদায়িক বোধ বত্বধাকে খণ্ড কৃত্র করেছিল, যখন মামুষের ভেদবৃদ্ধি নিজেকে অক্ষম অপদার্থ মনে করে নির্জীব হয়ে পড়েছিল, তুচ্ছ আচারের মুক্তবালিবাশি যথন মামুষের বিচার-বোধকে গ্রাস করেছিল, ভয় যথন মাত্রুষকে সংকৃচিত করে রেথেছিল—তথনই শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব-ধর্ম সমন্বয় ও শিবজ্ঞানে জীব-দেবার আদর্শের বাণী নিয়ে আবিভূতি হয়ে মান্তুষকে চিনিয়ে দিলেন তার স্বরূপ, ঘোষণা করলেন দে তুর্বল, আক্ষমন্ত্র। বক্তাগণ এক-একটি ধর্মের সারবকা। ব্যাখ্যাকরলেন আর ভার যাথার্থা নিরূপণ করলেন শীরামকুষ্ণের জীবন ও আদর্শের আলোকে।

ধর্মসভার শেষে অন্নষ্ঠিত হয়েছিল যাত্রাভিনয়
— 'দাধক কমলাকাস্ত'। পরিবেশক— হাওড়া
শিবপুরের রামক্লফ-মন্দির।

উৎসবের প্রথম দিনে যে আনন্দের শুভ স্চনা হয়েছিল—দপ্তাহকালব্যাপী যে আনন্দের প্রোত প্রবাহিত হয়েছিল অগণিত মায়্র্যেব মধ্যে— অমুষ্ঠানের শেষদিনে শেষলগ্নে—তাতে কিঞ্চিৎ যেন বেদনার ছায়া নেমে আদে স্বাভাবিক কারণে। কিন্ধু ঐ যে সামনে মন্দির—মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতা—তিনি তো আনন্দেরই প্রতিম্তি। তাঁর উপস্থিতিতে নিরানন্দের অবকাশ নেই সামায়তম। তাই প্রতিদিন স্কালে-স্ক্রায় শত শত শান্তিপিপায়্ম মায়্র্য, স্কল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মায়্র্য আসহেন শান্ত পদবিক্ষেপে, এগিয়ে যান মন্দিরে। দেবতাকে দর্শন করে, তাঁর চরণে ভক্তির অঞ্জানি দিয়ে ফিরে যান— আবার আস্বেন বলে।

মান্ব যে জিনিসটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিলপ)। যাতে idea-র expresssion (ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিকা পরিগাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিলপ) বলা যার না। ঘটি, বাটি, পেরালা প্রভৃতি নিতাব্যবহার জিনিসপ্রগর্নিও ঐর্পে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে তৈরি করা জিচিত।

-- भ्याभी दिखकानन्त्र

# জীবনী-দাহিত্যের ইতিহাদে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী

#### ডক্টর চিত্রা দেব

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র বিশিষ্ট গ্রেম্বিকা ও লেখিকা। ভূতপূৰে অধ্যাণিকা— বত মানে আন্দ্রবাজার পাঁচকার সংশ্লিষ্টা। প্রকাশত প্রবংশটি বিশ্বত ৬ এপ্রিল, ১৯৮৫ 'উল্বোধন' কার্যালয়-প্রবৃত্তি রামকৃষ্ণবিবেকানশ সাহিত্য-সম্মেলনে লেখিকা কতু কি পঠিত।

ভারতীয় সাহিত্যে জীবনী-সাহিত্য রচনার ধারাটি খুব প্রাচীন। যতদুর মনে হয়, এদেশে জীবনী রচনার স্বজ্ঞপাত হয়েছিল বৈদিক যুগে। অবেদ সংহিতার কোন কোন স্বজ্ঞের দেবস্তবে দেখা যায়, মাহাল্ম্য বর্ণনা উপলক্ষে তাঁদের জন্ম থেকে কীর্তিকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হচ্ছে। এই দেবতার বিজ্ঞাপিকাই হল জীবনী-সাহিত্য রচনার আদিরপ। অন্যাক্ত দেশেও এ-জাতীয় উদাহরণ বিরল নয়। এমনও ধারণা করা চলে, পৃথিবীর সব দেশেই দেবতা বা দেবকল্প মানবের জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল। একহিসেবে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বিভিন্ন পুরাণ এমনকি বৌদ্ধ জাতকও জীবনী-সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে, মধ্য
যুগে প্রীচৈতক্তের আবির্ভাবের পূর্বে জীবনীসাহিত্য রচনার কোন চেটা শুরু হয়নি। যদিও
রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত রচনার ধারাটি

অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশে আধ্যাত্মিক জীবনসাধনার প্রেরণারপে এসেছিলেন ছজন অলোকসামান্ত প্রভিজার অধিকারী দেবোপম মানব।

তাঁরা শুধু ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র

দেশবাসীর জীবনে ও মননে গভীর ও ব্যাপক
প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। সংক্ষেপে বলা

যায়, বাঙালীর চিন্তলোক যে ছুটি নবজাগরণের

আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তার হ্রদয়

মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল তারই ঘনীভূত
রসক্ষপ পরিগ্রহ করেছিলেন এই ছই দেবকর

মহামানব শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতল্পদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংদদেব।

ভারতবর্ষে পূর্বে অবতাররূপে যে মহাপুরুষেরা এসেছিলেন তাঁরাই ছিলেন মহাকাব্যের নায়ক। কিন্ধ দশাননজয়ী অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র ও কুকক্ষেত্র-যুদ্ধনিয়ন্তা দারকাধীশ শ্রীক্লফের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য আছে। বরং সাদৃশ্য আছে ভিক্ সন্মাদী বৃদ্ধদেবের সঙ্গে, জৈন তাপদ মহাবীরের সঙ্গে। এঁদের আবিভাব আলোড়ন জাগিয়েছিল উহ্বর ভারতে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকক্ষের আবিভাবে সেদিন ধন্য হয়েছিল বাঙালীর জীবন, হয়েছিল সমগ্র বঙ্গদেশ। অলোকসামান্ত জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়েই বাংলায় জীবনী-সাহিত্য রচনার স্থচনা হয় ৷ চরিত-সাহিত্যের ইতিহাসে ভাই বাংলা শ্রীচৈতন্তজীবনীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

প্রীচৈতন্তের প্রভাবেই মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য গতারুগতিক তুচ্ছতা থেকে মুক্তিলাভ
করে। দেই সময় তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের দক্ষে
দক্ষে মানবলীলার অপূর্ব বৃত্তান্ত লিথে রাণার
আগ্রহ তাঁর ভক্তমগুলীর মধ্যে দেখা দেয়।
জীবিত বা অল্পকাল পূর্বে লোকান্তরিত কোন
মহামানবের জীবনী রচনা ও তাঁর সাধনার
দার্শনিক ব্যাথ্যাদানের চেটাও ওক হয় তথন
থেকেই। বলাবাহুল্য আধুনিক মুগে আমরা যাকে
জীবনী-সাহিত্য বলে থাকি চৈতক্সজীবনীগুলি দে
জাতীয় যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ জীবনীগ্রান্থ হয়নি। বরং
এদের তুলনা করা যায় মুরোপীয় হাজিওগ্রাফী

বা সম্ভাবনীগুলির সঙ্গে। এ-জাতীয় গ্রন্থে দাধকের ভাবজীবনই প্রাধান্য লাভ করে, বাস্তব-জীবন নয়। প্রীচৈতক্তদেবও ভক্তদের কাছে ছিলেন 'ভাবের মৃরতি', কিছু বাস্তব ও কিছু কল্পনায় মেশা।

শীরামক্ষণেবের অলোকসামান্ত জীবন ও লীলামাহাজ্যও আধুনিক মান্তবের কাছে পরম বিষয়। তিনি শুধু অবতার নন, অবতারবরিষ্ঠ। মুডরাং তাঁর জীবন ও দাধনাসম্পর্কে সাধারণ মান্তবের মনে প্রচণ্ড আগ্রহ ও কোঁতুহল থাকাই স্বাভাবিক। তাঁর লীলাবসানের পর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্তরেও জাগ্রত হচ্চিল তাঁর জীবনলীলা প্রকাশের ঐকান্তিক বাসনা।

হৈতন্ত্র-জীবনীকারদের সামনে জীবনী রচনার কোন দুষ্টাস্ত ছিল না, কিন্তু উনবিংশ শতকে শ্রীরামক্ষ পর্মহংদদেবের জীবনী রচনার সময় এদেশে জীবনী রচনার প্রাচ্য ও পাশ্চাতা উত্তয় রীতিই বেশ পরিচিত। বিশেষ করে ব্রাহ্ম ल्था (एनीय महाभूक्याएव कीवनी वहनाय অতাম্ব উৎসাহবোধ করতেন। সম্ভবত গ্রীষ্টীয় লেথকদের অমুসরণেই তারা সম্পাম্য্রিক ও অন্তিকাল পূর্ববর্তী বাঙালী মনীষীদের জীবনী রচনায় মনোনিবেশ করেন। বাংলা-সাহিত্যের এই নতুন শাখাটি তাঁদের হাতেই উত্তরোত্তর मम्बि लां करत । श्रीतामक्ष शत्रमश्माराद्व প্রথম বাণী সংকলক ও জীবনী লেথকও জনৈক ব্রান্ধ মনীধী গিরিশচন্দ্র দেন। তিনি ব্রন্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নির্দেশে 'ধর্মতন্ত' পত্রিকায় ১৮৭৫ প্রীষ্টান্দের মার্চ মাস থেকে ১৮৭৮ গ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত ব্রীরামক্ষণ পরমহংদদেবের বাণী দংকলন করেন। পরে এই দংকলন 'শ্রীরামক্রফ পরমহংদের উক্তি' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় ছিল ১৮৪টি প্রশ্ন ও তার উত্তর। শীরামক্ষের শীলাবসানের অব্যবহিত পরে এই পুস্তিকায়

সংযোজিত হয় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মুরেশচন্দ্র পরে পরমহংস রামক্ষের উন্তিপ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ প্রীষ্টাবে। পরে তিনিও গ্রন্থটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে প্নাপ্রকাশ করেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ' নামে। স্বতম আকারে ঠাকুবের প্রথম পূর্ণাক্ষ জীবনী লেখেন বামচন্দ্র দত্ত। ১৮৯০ খ্রীষ্টাবে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে তিনি ঠাকুরের বালালীলা ও সাধন-ভঙ্গনের বৃত্তান্ত এবং তাঁর পরবর্তী জীবনের যেসব ঘটনাবলী রামচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা প্রকাশ করেন।

এব করেক বছর পরে অক্ষয়কুমার দেন বাংল।
পরারের সহজ ছন্দে লিখলেন 'শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণপূঁথি'। পূরনোরীভিতে লেখা হলেও এই গ্রন্থটি
অভীব ফ্রন্সর, স্থললিত ও স্থাপাঠ্য। স্বামীন্ধী
ভাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পড়ে মত্যন্ত আনন্দিত
হয়ে লিখেছিলেন, 'ভার কঠে ভিনি আবির্ভাব
হচ্ছেন।' ভার ভাই নয়, পরবর্তিখণ্ডে লেখবার
অত্যে কিছু কিছু নির্দেশও পাঠিয়েছিলেন।
অক্ষয়কুমারের পূঁথিতে শ্রীমা সারদাদেবীর কথা
বিশেষ ছিল না। স্বামীন্ধীর নির্দেশে ভিনি গ্রন্থে
মাতৃন্তব সংযোজন করেন।

এ-সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্থাসী শিশ্রেরা তাঁদের গুরুদেবের জীবনচরিত রচনায় হস্তক্ষেপ করেননি। বরং স্বামীজা প্রথমদিকে তাঁর গুরু-ভাইদের এ-বাাপারে জড়িয়ে পড়তে একপ্রকার নিষেধ করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন, 'তাঁর জীবনচরিত যে কেউ লিখনে, তার সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়িত করো না বা তা অন্থমোদন করে। না।' গুরুভাইদের এভাবে সাবধান করে দিলেও এ-সময় থেকেই স্বামীজী ঠাকুরের জীবনী বচনার প্রয়োজন অন্থভব করছিলেন এবং স্বামী ব্রজানন্দকে লিখেছিলেন, 'আমি একটা পরমহংশ

মহাশরের জীবনচরিত লিখে পাঠাব। সেটা ছাপিয়ে ও তর্জমা করে বিক্রি করবে।' স্বামীজীর লেখা ঠাকুরের জীবনের সেই সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রই তাঁর সন্ন্যাসী শিল্পেন আকো প্রথম জীবনচিত্র।

ইংবেজাতে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন মাাক্যমূলার। তবে দংক্ষেপে The Hindu Saint नात्य ठाकूरवन मश्रक अविष भीर्ग क्षेत्रक রচনা করেছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৭৬ গ্রীষ্টাব্দে। এই প্রবন্ধই Paramhansa Ramkrishna নামে পুস্তিকাকারে পুন:প্রকাশিত হয়ে-ছিল। মাক্রিমূলার এই পুস্তিকা পাঠ করে প্রথমে একটি প্রবন্ধ লেথেন। পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরাম-ক্লফ-সংক্রান্ত আবিও বই তথা সংগ্রহ করে বচন। करवन Ramkrishna : his life and sayings । তিনিই শ্রীরামক্ষের প্রান্ন বিদেশী জীবনীকার। স্বামীজীর নির্দেশে ম্যাক্স্মনাবকে ঠাকুবের জীবনী-শংক্রান্ত কিছু কিছু কলিজপত্র ও তথ্য বেলুড মঠ থেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন স্বামী দারদানন্দ। পরে এই তথ্য সংগ্রহই তাঁর নিজম্ব গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণলীলাপ্রদক্ষ' রচনার কাচ্ছে লাগে।

এ-প্রদঙ্গে মনে রাখতে হবে, জ্রীরামক্লফজীবনার সঙ্গে শঙ্গে তাঁর বাণী ও উপদেশ
সংকলনের কাজও শুক হয়েছিল। তাক-সাধারণের
কাছে মহাপুক্ষের জীবন ও বাণী সমার্থক। তাই
ঠাকুরের জীবনী রচনারও আগে শুক্র হয়েছিল
তাঁর অমৃতোপম বাণী সংকলন। এ-জাতীয় সব
প্রস্থাকে না হোক শ্রীম-সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামক্লফকথামৃত'-কে সকলেই জীবনীগ্রন্থের মর্থাদা দিয়ে
থাকেন। অভিভূত হয়ে শ্রীম-কে জীবনীলেথক
বস্ওয়েলের সঙ্গে তুলনা করেছেন অল্ডাদ
হাক্সলি।

মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামক্লফাদেবের সংস্পর্ণে আসেন ১৮৮২ থ্রীষ্টাব্দে। এই সময় থেকে ঠাকুরের দেহাবদানের সময় পর্যন্ত শ্রীম অন্তরক্ষ পার্যদের মতোই তাঁকে দর্শন করেন ও দিনলিপিতে সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখে রাখেন। এই সাক্ষাৎকারের ঘণাঘণ বিবরণই কথামৃত নামে বিখ্যাত। প্রথমে মহেন্দ্রনাণ এই দিনলিপি প্রকাশের কথা ভাবেননি, কিন্তু শ্রীমার আদেশে তিনি গ্রন্থাকারে এই সাক্ষাৎকার বিবরণ প্রকাশে সম্মত হন। মনে হয়, তিনি ইচ্ছে করেই ঠাকুরের লীলাবসানের একেবারে শেষের পর্বটি বাদ দিয়ে-ছিলেন।

কথামূতে ঠাকুরের জীবনের বহু ঘটনার বিবরণ ছাড়াও আছে তাঁর অমৃনা উপদেশ, অমৃতোপম বাণী, আছে তাঁর আতাম্বরপের কথা। ভক্তদেব কাছে তিনি তার নিজের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বাক্ত করেছেন। ঠাকুবকে দম্পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করা কোন সাধারণ মান্নুযের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ তাঁর চেতনার স্তর সাধনাব উচ্চ-মার্গে অধিষ্ঠিত। থণ্ডিত মানবের পক্ষে সেই পূর্ণ মানবকে উপলব্ধি করে দেই অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় প্রকাশ করা কথনই সম্ভব হত না যদি না তিনি নিজেই নিজের পরিচয় ভক্তদেব জানিয়ে যেতেন। অপচ জীবনীকারকে, তিনি যার জীবন-চরিত রচনা করবেন, তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতেই হবে। কোন মহাত্মা বা ধর্মগুরুর জীবনী রচনায় এটি একটি विद्रार्धे वाशा। अकट्टे लक्का कद्रलाहे (मर्था घाटन, অধিকাংশ গ্রন্থেই শ্রীরামকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। ঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় দেওরা হয়নি কারও পক্ষে। সৌভাগ্যক্রমে কথামতে তিনি স্বয়ং জীবনচবিত বচনাব বহু স্বত্ত রেখে গিয়েছেন। সেজন্তে পরবর্তী লেখকের। সকলেই শ্রীম-র কথামৃতের দাহায্য নিয়ে ঠাকুরের জীবনী রচনা করেছেন।

মহেক্সনাথের অন্থরোধে স্বামী অভেদানন্দ 'কথামুতে'র ইংরেজী সংশ্বরণটি সম্পাদনের ভার নেন ১৯০৭ থ্রীষ্টাব্দে। স্বামী নিথিলানন্দের
দম্পাদনায় ১৯৪২ থ্রীষ্টাব্দে যে ইংরেজী দংশ্বরণ
প্রকাশিত হয় তাতে দাল তারিগ অন্থ্যায়ী
ঘটনাগুলিকে দাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলা
কথামুতে এই বিববণ দাজানো নেই। পৌনঃপুনিকতা এবং প্রায় একই ধবনের বর্ণনাও ছর্লভ
নয়। পড়তে পড়তে মনে হয়, কথামুত যেন দছ
আহরিত ফুল, দাজিয়ে গুছিয়ে একটি ভোড়ায়
বাঁধা হয়নি। কিন্তু তাতে এখন দছ তোলা
ফুলেব দড়েজ ভাব, ভোবের শিশির লেগে
রয়েছে। অপরদিকে শ্রীবামক্রম্ফ প্রমহংসদেবের
জীবনেব সমস্ত ঘটনা সমস্ত বিববণকে যথায়খভাবে
দাজিয়ে গ্রন্থিভ করেছেন স্বামী দারদানন্দ।

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে 'শ্রীশ্রীরামক্ষমনীলাপ্রদঙ্গের মৃল্য অপরিদীম। স্বামী
দারদানন্দ এই মহাগ্রন্থটি রচনা শুক্ত করেন ১৯০৯
থ্রীপ্রান্ধে। অক্সনিক থেকেও গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য ,
কেননা এতদিন ধরে এবং এর পরেও বহুদিন
পর্যন্ত শ্রীরামক্ষমন্ত্রীবনচরিত-লেথকর। সকলেই
ছিলেন গৃহী ভক্ত। কথাম্তও গৃহী ভক্তের
দৃষ্টিতে দেখা ও তাঁদের জন্তেই লেখা। এ-সময়
আরও অনেকেই ঠাকুসের জাবনচরিত লেখার
চেই। কবেন। 'উদ্বোধন' ও 'প্রবৃদ্ধ ভারত'
প্রীকা প্রকাশেব ফলে এ-আগ্রহ আরও বৃদ্ধি
পায়।

অক্সান্তদের মধ্যে সত্যচরণ মিত্র ও গুরুদাস বর্মণের গ্রন্থের নাম শারণীয়। সত্যচরণ মিত্রের 'শ্রীশ্রীরামক্রফ পরমহংদ' চাপা হয় ১৮৯৭ প্রীষ্টাব্দে, গুরুদাস বর্মণের 'শ্রীশ্রীরামক্রফচরিত' ১৯১০ প্রীষ্টাব্দে। আরও কয়েরজ্ঞানের কথা আগেই বলেছি। প্রথমদিকে লেখা ঠাকুরের এই সব জ্বীবনীগ্রন্থই প্রধানত শ্রুতিনির্ভর বিবরণ সংগ্রহ করে লেখা হয়। সত্যচরণ লিথেছেন, 'রামক্রফ পরমহংদের বিশেষ ক্রে — ভ্রুফ শ্রী হিন্দ্র নহুণাব্র মহাশ্রের

ঋষিতৃল্য মুথ হইতে শুনিয়া' এবং গুৰুদাস বর্মণের প্রধান অবলম্বন ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের শ্বভিকথা। অবশ্য তিনি তৎকালে প্রকাশিত অকাল্য গ্রন্থও দেখেছিলেন। অক্ষমকুমার দেন শিহুত অঞ্চলের মনেক চাক্ষ্ম বিবরণ সংগ্রহ করেন। আরও কয়েক বছব পরে ধন-গোপাল মুখোপাধ্যায় কলকাভায় এদে শ্রীমার নির্দেশে দক্ষিণেশ্বর ও নিকটবর্তী অঞ্চলেব বছ বৃদ্ধ ও প্রভাকদশীব কাছ থেকে ঠাকুরের জীবনী রচনাব ও অবভাবত্বের বিবরণ সংগ্রহ করেন। অনেক সম্ম কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির অন্তর্মানে ইতিছাস প্রচ্ছন পাকে। স্থভবাং এবও মূল্য আছে, কিন্তু জীবনীগ্রন্থ হিদেবে এ-জাতীয় কোন গ্রন্থকেই প্রামাণিক বলা চলে না।

স্বামী সারদানদের তথা সংগ্রহেব কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে। তরু তিনি প্রথমে ঠাকুরের জীবনী লেগরে কাজে হাত দেননি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভাগ তাঁর হাতে ছিল এবং এ-সময় তিনি লক্ষ্য করেন, সাধারণ মাকুষের মনে ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে প্রবল উৎস্কর্য থাকা সদ্ধেও তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলি তাদের ঘ্যায়ণ কর্ত্ব্য পালন করতে পারছে না। তাঁব নিজের কথায়, 'উদ্বোধনে ছাপাবার জল্যে ঠাকুবের সম্বন্ধে তর্মনানারপ প্রবন্ধ আসত। সনগুলিই এত অধিক অমপূর্ণ যে কেটে ছেটে সম্পূর্ণ নতুন কবে লিখতে হত। আমার কেবলই মনে হত, আমবা থাকতেই এতটা ভুল প্রচারিত হবে?'

এ-ছাড়াও আরও কিছু কিছু কারণ ছিল।
সেইজন্মে স্বামী সারদানন স্বয়ং এই গুরুদায়িত্ব
গ্রহণ করলেন এবং ১৯০৯ থেকে ১৯১৯ এটান্দ
পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি যে মহাগ্রন্থ রচনা
করলেন সেটি হল 'প্রীপ্রীরামক্রফলীলাপ্রসন্ধা।

স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের জীবনকথা অতি-বিস্তৃতভাবে অন্পূর্ম বর্ণনাদহ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর রচনা যুক্তিনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক শত্যনির্ভর অথচ ঐকান্তিক ভক্তিনম্রতায় সমুজ্জন। ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবন ও মাধ্যাত্মিক জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কিছু জ্ঞাতব্য বস্তুর আকর গ্রন্থরূপে আমরা লীলাপ্রসঙ্গকে গ্রহণ করতে পারি। মধ্য-যুগে কৃষ্ণদাস কবিরান্ধ 'চৈতক্সচরিতামুতে'র মতো দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করে যে ত্রুহ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন এযুগে স্বামী সারদানন্দও ততোধিক কঠিন কাজ সম্পন্ন করলেন লীলাপ্রসঙ্গ রচনা করে। তাঁর মনস্বিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লীলাপার্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ-গ্রন্থকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।

প্রীরামক্ষের জীবনদাধনার তাৎপর্ব ও গুরুত্ব 
অনেকে ব্রুতে পারেননি। দাধারণ বৃদ্ধি দিয়ে 
বোঝা দম্ভবও হয়নি দবদময়। অনেকে মনে 
করতেন, তিনি দনাতন হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন এক 
ব্যক্তি—থার দাম্প্রদায়িক মত বা দল স্পষ্ট করাই 
থেধান লক্ষা। স্বামী দারদানন্দ স্থির করলেন 
এই ল্লান্ড ধারণাও দ্র করতে হবে। 'ঐ অলোকদামান্ত জীবনের সহিত দনাতন হিন্দু বা বৈদিক 
ধর্মের যে নিগৃত্ দহদ্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ 
করিয়া কেহই এ পর্যন্ত উহার অন্ত্রশীদন করেন 
নাই।' বলাবাহন্য স্বামী দারদানন্দ এ-কালটিও 
স্থচাক্ষরণে দম্পন্ন করেন।

লীলাপ্রদঙ্গ পড়বার সময় প্রথমে মনে হতে পারে, এ-গ্রন্থটিও হাজিওগ্রাফীর মতো শুর্ট্ সম্বজীবনী। ঠাকুরের সম্মাসী নিয়ের আঁকা সাধকজীবনের চিত্র। আসলে কিন্তু তা নয়। সকলের জীবন যেমন এক ছাঁচে গড়া নয়, তেমনি সকলের জীবনচরিত একই ধরনের হতে হবে এমন কোন কথা নেই। ববীজনাথও এই নির্দিষ্ট মাপকাঠির বিরোধিতা করেছেন। [ যীশুর্মীই ও মুপচাইল্ড] স্বামী সারদানন্দ ছিলেন উচ্চলিক্ষিত,

বিজ্ঞানমনন্ধ, আধুনিক মননসম্পন্ন এক সর্বভাগী সম্মাদী। তাঁর প্রন্থ রচনার উদ্দেশন ঠাকুরের জীবন-সংক্রান্থ যাবতীয় প্রান্থ ধারণা দূর করা। তাই তীক্ষণী গবেষকের মন নিয়ে প্রতিটি ঘটনার পুছাম্বপুছা বিচার-বিশ্লেষণ না করে তিনি কোন তথা বা কোন সংবাদ গ্রহণ করেননি। বরং জোর দিয়ে বলেছেন, 'লীলাপ্রদঙ্গের কোন কথা আমি না জেনে লিখিনি।' তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় উক্তির মধ্যেই প্রশ্বটির প্রক্ষত পরিচয় নিহিত রয়েছে।

অবশ্য স্বামী সারদানন্দের উক্তির আলোকেই
আমরা ব্রতে পারি এই মহান জীবনীগ্রন্থগানিব
সীমাবদ্ধতা কোথায়। এ-প্রন্থে বিবৃত সব বিবরণই
সত্য কিন্তু পূর্ণ নয়। তিনি নিজেই বলেছেন,
'শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র সম্পর্কে আমরা যতদুর ব্রিতে
সমর্থ হইয়াছি, সমধিক সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি
তদপেক্ষা অধিকতর ভাবে উহা ব্রিতে সমর্থ
হইবেন। অতএব ঐ দেবচরিত্র ব্রিবার জন্ম
আমর। নিজ নিজ মন বৃদ্ধির প্রয়োগ করিলে
উহাতে দৃষ্য কিছুই নাই; কেবল ঠাকুরের চরিত্রেব
সবটা ব্রিয়া ফেলিয়াছি এ কথা মনে না করিলেই
হইল।'

লীলাপ্রদক্ষের খণ্ডগুলির ধারাবাহিকতা একত্রে পড়লে ক্ষা হয় না, কিন্তু স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ লেখবার সময় গুক্তাব ও সাধকভাব পূর্বে লিখেছিলেন অর্থাৎ যা গৃহীজক্তদের পক্ষে রচনা করা সন্তব হয়নি সেই অংশ পূর্বে রচনা করেন। পরে তিনি ঠাকুরের বালা ও কৈশোরের কথা বর্গনা করেন। এর ফলে গ্রন্থানির ধারাবাহিকতা ক্ষা হয়ন। তবে ঠাকুরের অন্ত্যুলীলার বিস্তৃত বিবরণ এ-গ্রন্থে নেই। ক্ষণদাস কবিরাজের গ্রন্থের মতোই এ-গ্রন্থ অনুস্থাণ।

বামী সারদানন্দকে গ্রন্থানি শেষ করার জন্ত অক্তান্ত সন্ন্যাসীরা অন্ধ্রোধ জানালে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আর বোধ হয় হবে না।
সেরপ প্রেরণাই পাচ্ছি না। ঠাকুরের যতটুকু
ইচ্ছে ছিল করিয়ে নিয়েছেন।' এথানেও নিরাভিমানী সন্ন্যাসীর চারিত্রিক দার্চ্য ও সভ্যনিষ্ঠার
সঙ্গে আমাদের আরেকবার পরিচয় হয়। শ্রীমা
সারদাদেবী তাঁর বরপুত্রের গ্রন্থানি ভনতে
ভালবাসতেন এবং বলতেন, 'শরতের বইয়ে সব
ঠিক ঠিক লিথেছে।' তাঁর দেহাবদানের পর
স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ শেষ করবার উৎসাহ
হারিয়ে ফেলেন। তাই মনে হয়, শ্রীমার আশীবাদ
ও আগ্রহই ছিল তাঁর প্রেরণা।

লীলাপ্রসঙ্গের ভাষাশৈলী, উপস্থাপনারীতি, রচনারীতি প্রভৃতি বহুদিক থেকে শাহিত্যিক আলোচনা দম্ভব। আমার মনে হয়, দাহিত্যের ইতিহাদে গ্রন্থানিকে নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। স্বল্প অবকাশে এখানে সে স্বযোগ নেই। লীলাপ্র**সঙ্গে**র বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এর ভাষা। বিষয় যেখানে জটিল, ভাষাও দেখানে গুরুগন্ধীর। আবার ঠাকুরের লীলা-মাহাত্মা বর্ণনা অংশে তার ভাষা সহজ পাধুগত। কোথাও ভাষা অস্পষ্ট বা আড়েষ্ট নয়। পড়তে পড়তে মনে হয়, তিনি যেন প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনার বর্ণন। দিয়ে চলেছেন। ঠাকুর ও শ্রীমার জীবনবুতান্ত ও বছ খুটিনাটি ঘটনা তিনি সংগ্ৰহ করে অভ্যন্ত সবিধানভার সঙ্গে বাবহার করেন। আজ পর্যন্ত ঠাকুরের যত জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে তাদের কোনটির সঙ্গেই লীলাপ্রসঙ্গের তুলনা করা চলে না। বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসেও এ-ধরনের গ্রন্থ বিবল।

লীলাপ্রসঙ্গের পরেও ঠাকুরের বহু জীবনীগ্রন্থ লেথা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। তথু বাংলা গ্রন্থেরই সংখ্যা প্রায় ত্লো। অবশ্য সব গ্রন্থই যে জীবনী তা নয়, বিভিন্ন দিক থেকে তাঁকে দেখার চেষ্টা হয়েছে,

এথনও হচ্ছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশের সংখ্যাও
কম নয়। এথানকার একটি গ্রন্থাগারে অদমিয়া
ভাষায় আটটি, উর্ফু ভাষায় একটি, গুজরাটি
ভাষায় মাটটি, হিন্দীভাষায় চৌন্দটি, মারাঠী
ভাষায় নটি, ওড়িয়৷ ভাষায় চারটি, কানাড়ী
ভাষায় তেবোটি ও সংস্কৃত ভাষায় বোলটি
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী-সংক্রাস্ক বইয়ের
থোঁজ পাওয়া গেছে। এই সংখ্যা আরও অনেক
বেশি হতে পারে।

এ-প্রসঙ্গে শ্বরণ করা যেতে পারে বিদেশী বইয়ের কথা। ইংরেজীতে বহু বই লেখা হয়েছে। ম্যাক্সমূলারের এন্থের কথা আগেই বলেছি, তাঁর গ্রন্থ পাঠ কবে স্বামীদ্দী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করে-ছিলেন। তাঁর পরেই আমেবারোমাঁরোলার গ্রন্থথানির উল্লেখ করতে পারি। তার আরে ধনগোপাল মুখোপাধ্যাত্বের Sri Ramakrishna i Face of Silence-এর নাম করা যায়। ঠিক জীবনীনা হলেও সম্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসা নিয়েধন-গোপাল ঠাকুরের লীলাবদানের বেশ কয়েক বছর পরে ভারতে এসে তাঁব সম্বন্ধ বত কিংবদন্ধী ও জনশ্রতি সংগ্রহ কবেন। রোমা রোলাধন-গোপালের বই পড়েই শ্রীরামরুষ্ণ সম্বন্ধে কোতৃহলী হন ও রামকৃষ্ণ মিশনেব সাহায্যে বহু তথা সংগ্রহ করেন। তথনও লীলাপ্রসঙ্গের সুস্পূর্ণ অন্থবাদ প্রকাশিত হয়নি। তিনি শুধু ঘূটি খণ্ড দেখেছিলেন। ভারতবর্ষে ছ-হ।জার বছর ধরে যে আধ্যাত্মিক জীবনধারা নিবৰচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে শ্রীরামক্লফকে তারই মৃত প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন রোমা রোলা। স্বামী জগদানন্দের অনুদিত Shri Ramakrishna: the Great Master. 'লীলাপ্রসঙ্গে'র সার্থকতম অমুবাদ। ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংক্রাস্ত গ্রন্থের সংখ্যাও শতাধিক। এ-প্রসঙ্গে ক্রিস্টোকার ইশারউডের গ্রন্থটির উল্লেথ অবগাই করব। তবে লেগক নিজেই জানিয়েছেন, এ-প্রন্থে নতুন কোন তথ্য দেবার চেই। তিনি করেননি, লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃতই তার গ্রন্থের প্রধান অবলহন। ফেঞ্চ, ম্প্যানিম, জাপানী ও চান। ভাষাতেও শ্রীরামকক্ষদেবের জীবনী প্রকাশের থবর পাওয়া গেছে। অধিকাংশক্ষেত্রেই লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত অবলহনে ঠাকুরের জীবনী রচনা করা হয়েছে। বিদেশিদের ক্ষেত্রে স্থামী বিবেকানন্দের বক্তৃত। 'My Master' প্রভাব বিস্তার করেছে বেশি।

বাংলাতেও পরবতিকালে গাঁরাই ঠাকুরের জীবনচরিত রচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই উক্ত গ্রন্থভূটিকে আকর হিদেবে ব্যবহার করেছেন। স্বামী তেজসানন্দের 'শ্রীরামক্রফের জীবনী' প্রকৃত-পক্ষে লীলাপ্রসঙ্গের সহজ ও সংক্ষিপ্ত রূপ। সকলের পক্ষে ঐ বিশাল গ্রন্থ পড়া সম্ভব নয় বলেই এ-গ্রন্থ ব্যাহয়। মানদাশম্ব দাশগুপ্তের 'যুগাবতার রামক্রফ' পূর্বোক্ত গ্রন্থছটি অবলম্বনে রচিত একথানি অদামান্ত গ্রন্থ। ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাশ সংকলিত ও সম্পাদিত 'সমদাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ' জীবনী না হলেও জীবনচরিতের বহ উপাদান সম্বলিত গ্রন্থ। অচিস্তাকুমার একখা নি সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রামকৃষ্ণ' চমকপ্রদ ও নাটকীয় ভঙ্গিতে লেখা। তবে এ-গ্রন্থের লেখক ইতিহাসকে ষধাষধভাবে অন্তদরণ করেননি। আকর্ষণীয় করবার জন্মেই নীরেন্দ্র গুপ্ত কথামুভ থেকে সংকল্ম করেছেন 'শ্রীরামরুফের আত্মচরিত।'

ঠাকুরের জীবনী রচনার ধারাটি এথনও অব্যাহত রয়েছে। এ-ব্যাপারে লেথক ও পাঠকদের আগ্রহ যত বৃদ্ধি পায় ততই ভাল ।

যদিও এথন ঠাকুরের জীবনী গ্রম্বগুলি দূর থেকে
পর্বালোচনা করলে শাষ্ট বোঝা যায়, গৃহী ভক্ত ও
সন্মাদীদের রচনায় অনেক পার্থক্য আছে।
সংসামীদের রটনায় অনেক পার্থক্য প্রভি,
সন্মাদীদের লক্ষ্য আদর্শ জীবনের প্রভি। শুধ্
ভাই নয়, তার। ঠাকুরকে দেখেওছেন ছভাবে—সন্মাদিভক্তরা মন্তরঙ্গভাবে, গৃহীরা
বহিরক্ষরপে। উভয় ধারার দক্ষে পরিচিত হওয়া
যায় লীলাপ্রসন্ধ ও কথামৃত পড়ার পর। ভবে
একটি ক্ষেত্রে উভয়েই এক, উভয়ের কাছেই
ঠাকুর অহৈতুকী ককণার আধার, ক্লাদিকু।
ভক্তির আলোয় লীলাপ্রসন্ধ ও কথামৃত সমান
উক্জন।

জীবনী-দাহিত্যের ই তিহাসে শ্রীরামকক্ষ পরমহংদদেবের জীবনীগ্রন্থের একটি পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তাঁর জীবনী রচনার ধাবাটি অব্যাহত থাকায় পরবর্তিকালে আমরা আরও অক্যাক্ত বহু সাধকের জীবনের কথা জানতে পেরেছি। শ্রীরামক্ষণ-সঙ্গের অক্যান্ত সন্মাদীদের জীবনচরিত রচনা করেও ঠাকুরের সন্ন্যাসী সম্ভানেরা বাংলা-সাহিত্যের একটি তুর্বল শাখাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন। এ-জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজন আজকের সমাজে ও সাহিত্যে খুব বেলি। ধর্মগ্রন্থ বলে এ-সব জীবনীগ্রন্থকে একপার্শে সরিয়ে রাখা যায়না। জাতীয় চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও তাঁদের শিশু-প্রশিশুদের ত্যাগপুত জীবন, নিষ্কামকর্ম, দত্যনিষ্ঠা ও দেবার মনোভাব আদর্শ হয়ে উঠতে পারে যদি তাঁদের জীবনীগ্রন্থ বৃহত্তর ক্ষেত্রে যথাঘথভাবে পরিবেশন করা যায়।

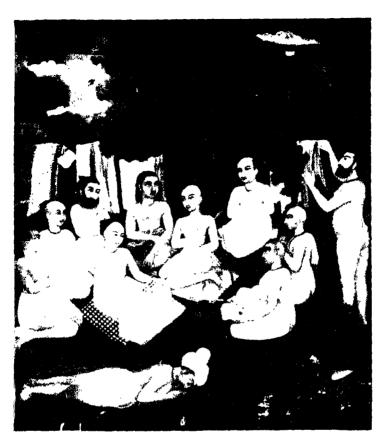

সপরিকর শ্রীশ্রীটেতন্যদেব পুরীধামস্থ নরেন্দ্রসবোবর তাঁরে গদাধর পাণ্ডতের ভাগবত পাঠ শ্রবণ করছেন ৷

চৈত্রন্দেবের দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, সেবক গোবিন্দ, শহকর ও গোপীনাথ আচার্য। চৈত্রন্দেবের বামে বাসুদেব সার্ভাম, সুর্প গোসামী, রামানন্দ রায়। দঙায়মান—ঠাকুর হরিদাস। ওড়িষ্যাধিপতি প্রতাপর্য সাফীদ প্রণত।

চার শতাধিক বংসবের প্রাচীন এই ঐতিহাসিক চিত্রপট ওড়িবারে দ্বাধীন নৃপতি মহারাজ প্রতাপর্ব শ্রীচৈতনাদেবের প্রকটকালেই কোন বিখ্যাত শিশ্পীকৈ দিয়ে আঁক্রিছেলেন। মহাপ্রভুর অদর্শনের পরে বিরহাকুল শ্রীনিবাস আচার্যকে এই চিত্রপট প্রতাপর্ব কর্তৃক উস্কর্ভাইরণ শ্রীনিবাস আচার্যকে এই চিত্রপট প্রতাপর্ব কর্তৃক উস্কর্ভাইরণ শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুর উদ্ধ পটখানি তার বিশিষ্ট শিষ্য মহারাজ নন্দকুমাবকে উপহারপ্রদান করেন। মুর্শিনাবাদে মহারাজ নন্দকুমাবের প্রাসাদ—কুঞ্গুরাটা রাজবাটীতে ঐ চিত্রপটখানি অদ্যাবিধি স্বান্ধে রক্ষিত রয়েছে। মহারাজা নন্দকুমারের বর্তমান বংশধর (দোহিত্রধারায়) শ্রীগোরীশব্দের রায়ের অকুষ্ঠ সৌজন্যে মূল পট থেকে রঙীন আলোকচিত্র গৃহীত এবং অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত।



# শ্রীমন্-মহাপ্রভূ-শ্রীকৃষ্ণচৈতত্য চন্দ্রন্থ পঞ্চশততম জন্মমহোৎদবে সপ্রণাম-প্রশস্তি-পুষ্পাঞ্জলিঃ

শার্দু ল-বিক্রীড়িত-চ্ছন্দসা বিরচিতঃ দাসাত্মদাসেন শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তেন ডক্টর কালীকিঙ্কর দেনগুপ্তে সাহিত্যক্ষেত্র সংপরিচিত—গ্রুতকীতি প্রবীণ কৰি।

যো রাকাশশিশোভিতাইপি হত-ভা-রাত্র্যাম্বতীর্ণো বভৌ।
পৃথীং যঃ কৃতবান্ স্থুমার্জিততরাং শ্রীনামসংকীর্তনাং॥
উৎসাহৈরপি সাধনৈশ্চ নিতরাং ধর্মে চ নিষ্ঠাং দদৌ।
শ্রীচৈতত্য-পদাশ্রিতো যদি ভবেদ পদ্ধত্বেং সাগ্রম॥১॥

শ্রীমন্ মহাপ্রাস্থ্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্ত আবিভূতি হন পূর্ণচন্দ্রশোভিত পূর্ণিমা বজনীতে, কিন্তু দেদিন চন্দ্রপ্রহণ থাকায় পূর্ণচন্দ্রের কিবল মলিন দেখাইতেছিল, । এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, চৈতক্তচন্দ্রের মুখণোভা চন্দ্রাপেক্ষাও স্থানর বলিনা চন্দ্রের মুখ লক্ষায় রাত্র্যক্ত হইয়াছিল।) তিনি শ্রীশ্রীহিরিনাম সংকীউনের দ্বারা পাপকল্মিতা এই পূথিবীকে, হুমাজিত ও স্প্রাধিত করিয়া, উজ্জনতরা করিয়াছিলেন। হীনমনা জনগণের মনে নিতা নিয়মিত সাধনায় উৎসাহ ও ধর্মে নিষ্ঠা দান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতক্তের পদাপ্রিত জন, নিতান্ত পদু হইলেও তাঁহার মাহাজ্যের ও কুপার বলে সহজেই ত্রসাগর পার হইতে পাবে । ১।

বীতংসেহপি বিলে স্বধাত-সলিলে সম্মজুতান্ ত্বন্তান্।
মাধাসোদরবজ্ঞনান্ ভবভয়াদ্ যো মুঞ্তে তৎক্ষণাৎ ॥
ভক্ত্যা হীনজনা-স্তথা দ্বিজগণাঃ সাম্যং সুখেনাপ্লু যুঃ।
শ্ৰীচৈতন্ত-দ্যাং ক্ষমাঞ্চমস্তাং বিশ্বং চিরং যাচতাম ॥২॥

সংসারে ছক্তকারী পাপীগণ স্বথাত-সলিলে ডুবিয়। মরে এবং নিজেদের চ্বৃ দ্বিবশতঃ
নিজেদের ফাঁদে জড়াইয়া পড়ে। এইরূপ ছম্বুতকারী জগাই মাধাই তুই ভ্রাতাকে তব ভন্ন হইতে
তিনি মুহুর্তে মুক্তিদান করিতে পারেন।

তাঁহাব প্রতি শুদ্ধাশুক্তি উৎপন্ন ইইলে দীনহীন পতিত পামর জনগণের দহিত পবিত্র বান্ধণগণও নিজেদের প্রাধান্ত ও প্রেষ্ঠতা ভূনিয়া আনন্দের সহিত সাম্য ও মৈত্রী বরণ করেন। স্বতরাং প্রীচৈতনোর দয়া, ক্ষমা ও মমতা বিশ্বজ্ঞগৎ চিরদিন প্রার্থনা করুক ! ২।

> গ্রাম্যান্ নাগরিকাংস্তথেশবিমুখান্ সর্বান্ সমালিক্ষ্য যো । নামৈকেনভক্তনাদনত্যশরণাদ্ ভক্তিং পরাং দত্তবান্ ॥

প্রেম্না তৃষ্যতি কেবলং ন তপসা তীত্রেণ তিথানে স। শ্রীচৈতত্য কুপানিধির্ভব্তু র্নো বন্দারু-বুন্দারকঃ ॥৩॥

গ্রামবাসী, নগরবাসী—এমন কি ঈশ্বরবিমুখ নান্তিকগণকেও আলিঙ্গন করিয়া একমাজ নাম-সংকীর্তন, ভজন ও অনন্য-শরণ হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করার শিক্ষাদান করিয়া জিনি তাহাদিগকে বিশ্বভাভক্তি দান করিয়াছিলেন,—তিনি বুঝাইয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কেবলমাজ অকপট প্রেম ভক্তিদারাই পরিতৃষ্ট হন,—তীক্ষ ও তীব্র আত্মপীড়নরূপ উপবাদাদির তপত্মা তিনি আকাজ্ঞা করেন না। করুণা-বরুণালয় প্রীটেতনা মহাপ্রভূ ঈশ্বরবন্দনাকারী ভক্তবৃন্দের শ্রেষ্ঠ এবং একমাজ আশ্বয়রূপে বরণীয় হউন। ৩।

হিংসাদ্বেষ বশীকৃতাং চ ধরণীং প্রেম্নাবশীকৃচ্চ যো বিষ কুসেন-কথাপ্পতাং চ রসনাং সংকীর্তনে প্রীতবান্। শূদ্রশ্রীশ্বপচোহধমাংশ্চ পতিতাং নামের মৃক্তিং দদৌ শ্রীচৈতগুদয়া স্বভাব-সুলভা পুথীং সদা পুয়তাং ॥৪॥

হিংদা-ত্বেণ-বশীক্বত ধরণীকে শুশ্রীজোরচন্দ্র প্রেমের দারা বশীভূত করিয়াছিলেন। তিনি জীবের ভোগ্যবদল্ব রদনাকে বিধক্দেন (বিষ্ণু) কথায় পরিপ্রুত করিয়া সংকীর্তন-গানে পরম প্রীতি দান করিয়াছিলেন। শৃদ্রীজ্বীতে ভালধ্যেপভিত জনগণকেও নামের দ্বারাই মুক্তি দান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের স্বভাব-স্থলভ করণা এই প্রিবীকে সর্বদা পরিত্র কর্মক। ৪।

ঝদ্ধা-সিদ্ধিপরাং তথা চ পরমাত্মাপ্তিং সমাবৌ স্থিতিং।
তুচ্ছীকৃত্য স্মূর্গভাং চ নিতরাং কুক্ষেরতিং নীতবান্।
কৈবল্যাং চ তথা ত্রয়ীষু স্থলভাং স্বর্গস্পৃহাং চিচ্ছিদে।
যং-কারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববশাত্ম গৌরমেব স্তুমঃ।।৫।

যে যোগের দ্বালা শ্রেষ্ঠ নিদ্ধি, এমনকি প্রমাত্মাপ্রাপ্তিরূপ সমাধিতে স্থিতিলাভ করা যায়, তাহাকেও তুক্ত করিয়া, দেই স্থত্লভ যোগাপেকাও আনন্দমণ শাশত রুক্তপ্রম তিনি দান করিয়াছিলেন। কৈবলামুক্তি এবং বেদাদি যজ্ঞস্থাত স্থাতিলালাভ ও লোভের প্রহার যিনি মূলচ্ছেদন করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার করুণাম্ম কটাক্ষের শক্তিদারা, সেই শীশ্রীগৌরচন্দ্রকে শামরা স্থাতি ও প্রাণ্ডি জানাই। ৫।

প্রাগ্ জাতং কৃতকর্মলভ্য ফলজং পাপং চ তাপত্রয়ীসপীনাং চ স্থতীক্ষ্ম-জীবনহরাং প্রোংখাত্য দংষ্ট্রাং মৃদা ॥
বিশ্বং যঃ কৃতবান্ শুভঞ্জপুখদং প্রেম্নাপরিপ্লাবিতং
দৈতাদৈত-বিকাশভাব-মিলিতঃ কৃষ্ণোহস্ত সর্বাঞ্রয়ঃ ॥৬॥

পূর্বজনার তকর্মলভ্য-ফলজাত তৃত্বতি ও ডজ্জনিত তাপত্রত্মীরূপ সপীদের প্রাণঘাতী স্থতীক্ষ দংষ্টা যিনি অতি সহজে ও সানন্দে উৎপাটন করিয়াছিলেন, বিশ্বকে যিনি শুভদ, স্থদ ও প্রেমপ্লাবিত করিয়াছিলেন,—সেই বৈতাবৈত বিকাশ-ভাব মিলিত 'রাধা ভাব-ত্যতি স্থবলিত' 'অস্তঃকৃষ্ণ-বহি'গৌর'-রূপ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণই সকলের একমাত্র আশ্রয় হউন। ৬। বৃন্দারণ্য-নবং কৃতঞ্চ কৃতবান্ পুরীঞ্চতীর্থোন্তমাং।
বর্ণদ্বেষ-প্রথাং তথাজনিগতাং ভেদাংশ্চ যো ধবন্তবান্ ॥
সিন্ধোবিন্দব এব স্বষ্টমখিলং প্রষ্টুশ্চ ভগ্নাংশকম্।
প্রেমানন্দভন্মং রসৈকনিলয়ং চৈতন্যমেবাশ্রায়েং॥৭॥

ন্যধীপে যিনি ন্বৰ্দাবন বচন। কৰিয়াছিলেন এবং পৰিত শ্রীক্ষেত্র বা পুরীতীর্থকেও যিনি শ্রেষ্ঠ দান কৰিয়াছিলেন,—বর্ণবিধেষপ্রথা ও জন্মগত জাতিভেদ প্রথা যিনি দ্বংস করিয়াছিলেন, জাবাপৃথিবী সমন্বিত অথিল স্পষ্ট জগৎ যে প্রস্থার ভ্রাংশমাত্র ভালা শ্রুতি-স্মৃতি লইতে অকাটাযুক্তির ন্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন,—দেই প্রেমানন্দত্ত রসময় বসিক্শেথব শ্রীশ্রীগোবচন্দ্রকেই সকলেব আশ্রেষ করা উচিত । ৭।

ভব্যে বঙ্গশতাব্দ সায়কমিতে আগামিসংবংসরে। বৈদেখাদি জনাস্তথাহিজনতাস্তৃপ্যস্ত গৌড়ীয়কাঃ॥ তন্মাম-স্নপিতা স্তদর্পিতধিয়ঃ ভূপ্পস্ত সৌখ্যং পরং। শ্রীচৈতন্যরসাধিতা চ রমতা ভূমাস্ত রম্যাধরা॥৮॥

স্থাগামী তাঁহার পঞ্চততম জন্মহোৎশব বর্ষে বিদেশী ও স্থাদেশী জনগণ ও গোড়ীয় ভক্তগণ সকলেই তৃপ্তিলাভ কন্দন। তাঁহাব নাম-স্কৃতিনে স্নাত হইয়া এবং তাঁহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া প্রমানন্দ আস্থাদ কক্ন। শ্রীচৈতন্যবদাপ্রতা হইয়া ও তাঁহাব প্রমণমণীণা প্রেমভক্তিতে ভূষিতা হইয়া এই ধ্রণী বহু বহু গুণে রম্যত্বা হউক ।৮।

## জগজ্জননী সারদা

বেগম স্থাফিয়া কামাল শ্রেণ্ঠ কবি - বাংলাদেশ।

মধুর শৈশবকাল কেটেছে খেলায়
কিশোর বেলায়
স্কুলা! বধুর বেশে হয়েছ গৃহিণী
ভার পরে বরণীয়া হয়েছ জননী।
ভাঠরে ধরনি তুমি আপন সন্তান
লালন করনি, তবু মাতার সম্মান
লভিয়াছ,মহিয়সী! অনাথের একান্ড আশ্রয়
ভোমার অঞ্চল তলে স্লেহের প্রচ্ছায়
ভাতুর, অনাথ জনে মায়াক্ষরা মমতার মধু
সিঞ্জিয়া করেছ ধন্ত, হে সাধিকা, সাধকের বধু,
ভুধু বধু নহ তুমি, অধান্ধিনী, জীবনের সাথী
মহতের কর্মপথে অভ্যর আরতি

শ প্রদীপের শিখা জ্বালি করি দীপ্যমান
সাধক স্বামীবে তুমি কবিয়াছ মহৎ, মহান।
তব নিষ্ঠা, ত্যাগ, সেবা সর্বজন তরে
কঙ্গণার বারিধারা প্রাণপাত্র ভরে
বিলায়েছ অকাতরে, অফুবস্ত সে মাঙ্গল্য
দানে
করেছ পবিত্র, পৃত, অনেক অজ্ঞানে।
নিক্ষাম, নিঃস্বার্থ সেবা, ফলভারানত তঙ্গসম

নিকাম, নিঃস্বার্থ সেবা, ফলভারানত তরুসম সাধক সাধন-পীঠ করি মনোরম দৃঢ় অবিচল চিত্তে নীরব সাধিকা, স্বগৃহিণী ভোমার কর্মের ধোণে, ভূমি আজ জগত-জননী।

# यूवकरमत्र छेटफरभ

( আন্তর্জাতিক যুব বৎসর স্মবণে )

#### **শ্রী**অরবিন্দ

অনুবাদকঃ শ্রীকান্থপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

Ideal of Karma Yogin श्रारक वानुवान। वानुवानक विनन्ध लायक ६ कवि ।

আহ্বান জানাই প্রত্যেক মানুষকে, বিশেষ করে যুবকদের---যারা ভারতের ব্রত উদ্যাপনের জন্ম জেগে উঠছে… ভারতের কাজ---সে যে ভগবানেরই কাজ… পার্থিব সম্পদের দিক থেকে তোমার কোম মূল্য নেই— আধাাত্মিক দিক দিয়ে সবই তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে… একমাত্র ভারতবাসীই সব কিছু বিশ্বাস করে, আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাহদে ভর করে ঝাপিয়ে পড়তে পারে, দ্ব পাবার আশায় সব হারাতে সে প্রস্তুত… কাজেই, সর্বাগ্রে হয়ে ওঠো ভারতবাদী, উত্তরাধিকারস্বতে প্রাপ্ত আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি কর পুনরুদ্ধার… উদ্ধার কর আর্য চিন্তা · · · আর্য নিয়মামুবর্তিতা · · · আর্য চরিত্র···আর্য জীবন··· উদ্ধার কর বেদান্ত শ্রীতা শ্যোগশাস্ত্র শ ७५ मिट्स मिट्स नय হৃদয়াহুভূতির আবেগে নয় জীবন দিয়ে—আপন জীবনে… এই মহাসত্যের মাঝে বাঁচো--

তাহলেই তুমিও হবে মহং বীর্যবান শক্তিশালী অপরাজিত · · নির্ভীক। তখন দেখবে জীবন অথবা মৃত্যু তোমাব কাছে আর কোন কিছুই বিভীষিকার নয় 🐇 তোমার জীবনের অভিধান থেকে বাধাবিল্ল আর অসম্ভব কথাটি হয়ে যাবে অদৃশ্য--কেননা, আত্মার জাগরণেই মেলে শাশ্বত শক্তি, বাইরের সাম্রাজ্য জয় করার পূর্বে জয় করতে হবে আপনাকে--আপন আন্তর স্বরাজ… সেখানেই যে মা অধিষ্ঠিতা। মা অপেক্ষা করছেন পূজা পাবাব জয়ে— আপন সন্তানকে শক্তি দিতে... মায়ের ওপর বিশ্বাস রেখে। তাঁকে সেবা কর… তাঁর ইচ্ছার কাছে আপন ইচ্ছাকে দাও বলিদান… ভোমার কুজ অহংকার দেশের বৃহত্তর অহং-এ গলে মিশে এক হয়ে যাক তোমার স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ মানবজাতির কল্যাণে হোক নিবেদিত তোমারই মাঝে উদ্ধার কর সেই মহাশক্তির উৎসকে… তাহলেই এ জীবনে তোমার সব মিলে যাবে— সামাজিক স্বচ্ছল জীবন… মন্তিকের প্রথর বোধশক্তি… বাজনৈতিক স্বাধীনতা… চিন্তার জগতে প্রভূষ… জগতে নেতৃত্বের অধিকার…

## অপার কামনাসিক্সজলে

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

লব্দপ্রতিট্ঠ সাহিত্যিক ও কবি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব

সময় শ্রাবণ। বিশ্বে অফ্রন্ত উপর্ব রণ।
কারো কারো কহতব্য—কাব্য আর ভালই লাগে না।
কারণ, আজকাল যতো বিষ্টি হোক্, বন্থা হোক্,—তব্
হাঁপাতে হাঁপাতে নানা টেন্শনে শুধু ছুটোছুটি।
সময় উড়ছে যেন,—ধরাই যায় না তার ঝুঁটি।

স্থন্দরের জন্মে টান বুকের তন্ত্রীতে বাজে বটে, কোনো কাহিনীতে কিন্তু অফুরস্ত আনন্দের দোলা কে আর পাচ্ছে আজ ? স্চনার পরেই বিকার! যেমন কৃতিত্ব থোঁজা ঘটে বছ ঝামু প্রবীণের, তেমন সোভাগ্য নেই শাদামাটা ভদুর মনের।

কবিতার সত্য তবু পুরোপুরি বানানো অলীক—
একণা বলেন যারা, তাঁরাও বেদনা পেতে চান,
এবং বাদল দিনে হাতে পেলে প্রথম কদম
তাঁরাও বিমুখ নন—হলগ করে তা বলা যায়।
অপার কামনাসিদ্ধজনে সকলেই নাজেহাল।

শান্ত হওয়া সুকঠিন। ভোগবতী পার হয়ে, তবে দেখা যায় বিশ্বময়ী প্রেলয়ে স্কনে স্থরজিলা।
ইচ্ছের চাবুক যেন পাহাড়ের ছরন্ত নদীরা—
পাধর ভাঙ্ভে-ভাঙ্ভে অগাধ বালির স্থপ গড়ে;
সাগর আছড়ায় যাতে অস্তাইন অর্থহীন স্বরে।

## নিৰ্ভার

#### গ্রীস্থনীল বস্থ

খ্যাতনালা কবি, প্রবীণ উপ-সম্পাদক – আন্দর্শকালার পরিকা।

যদি তাঁর কাছে যেতে চাও
সহজ হয়ে নাও
আরও আরও সহজ সরল
সরুজ পাথির মতন, একটি ঘাসের শিসের মত

যদি যেতে চাও তুমি প্রভুর নিকটে
আয়োজন কমাও, এতো ভার
এতো সব কাণ্ড-কারখানা, কোনো
প্রয়োজন নেই, নির্জন নির্ভার হও

যেদিন অচেনা এই গ্রহে এসেছিলে
সেই পৃত প্রভাতে অথবা স্বর্গীয় রাতে
হে প্রিয় তোমার কি ছিল
ছিল শুধু স্পন্দন, ছিল শুধু চিৎকার

অর্থাৎ ছোট্ট একটি দীপশিখা তার একটু জলা, সেইটকু ক্ষণিক প্রমায়, আন কিছু নয় ক্ষণিক মুটে ওঠা

সেই ফোটা ফুল নিয়ে
চলো যাই, চলো যাই—
তাঁর পায়ে ভূমি-আমি হই অর্ঘ
জীবনের সেই সার্থকতা

যদি যেতে চাও ঈশ্বরের দিব্য দেশে
বাস্থল্য দূর করো, আয়োজন দূর করো
থরো থরো হও পরম বিশ্বাসে আর সহজে
ভক্তিতে, হে বন্ধু হও লঘু পরম নির্ভার

## কথায়ত

#### শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

#### যশুস্বী কৰি- রামকৃষ্ণ মিশন ইনপিটট্রট অব কালচারে সংবৃত্ত।

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ।

সে কথা বলতে পারে,

মনের ভাব প্রকাশ করে আনন্দ পায়।
সে কথা আবার কখনও অমৃত হয়ে যায়
যদি তা অবতারপুরুষের হয়

যখন জীবন মরুভূমির মতো শুদ্ধ হয়ে যায়,
ফল্পধারার মতো সে কথা জীবনে স্লিগ্ধতা

এনে দেয়—

জীবনের মানে খুঁজে পায়।
আমরা সাধারণ মামুষ
রোজ কত কথা বলি,
হিদেব করলে পৃথিবীর নিঃম্ব হয়ে
যাবার কথা ছিল

কিন্তু পৃথিবী নিঃশ্ব হয় না।
এক-একটা ভাব মহাসমূত্র হয়ে যায়,
মারুষ সেই মহাসমূত্রে অবগাহন করে
মনুষ্যুত্বের সন্ধান পায়।
এক-একটা ছোট গল্প মহাভারত হয়ে যায়

যথন তা অবতারপুরুষেরা বলেন।
দর্শনের যত কঠিন তত্ত্ব,
বেদ-বেদান্ত, ন্থায়-বৈশেষিক
সব সমুজে গিয়ে মিশে যায়।

আম খেতে এসে পাতা গোনার দরকার কী!

আম থেয়ে যাও।
জীবন একটা স্বপ্ন ?
যদি স্বপ্নই হয় তবে অবাস্তব।
কিন্তু জীবন যে ভীষণভাবে সত্য।
সব সমস্থার সমাধান—
জগত ও ব্রহ্ম—তুইই স্তা।

আমরা কুজ সভ্য থেকে বৃহত্তর সভ্যে যাই।

সব ধর্মই এক
যত মত তত পথ।
মন্ত্র একটাই—শিবজ্ঞানে জীব সেবা।
সব বিরোধের অবসান—যদি বুঝে

নিতে পার, তিনিই সব হয়েছেন।
ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, চিরস্তুন;
বিশ্বক্রমাও তারই প্রকাশ।
আমি কালীর ভক্ত—ব্রহ্ম বুঝি না।
তাতে কী এসে গেল ?
জানো না, কালী ও ব্রহ্ম অভেদ।
আমি মন প্রাণ দিয়ে কেবল সংসার
করে যাচ্ছি

তোমায় ডাকব কেমন করে ?
কাজের মধ্যে—
কাজ যাই কর আমার উদ্দেশ্যে কর
দেখবে আমাকেই পেয়ে গেছ।
সংসারে থাকবে, সব কাজ করবে
কিন্তু মনটা ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে দিও।
জীবনের কামনা বাসনা ?
এরাও থাকবেই, এদের হাত থেকে
পরিত্রাণ নেই।

কেবল মোড় ঘুরিয়ে দাও।
পূবে যতই এগোবে
পশ্চিম ততই সরে যাবে দূরে।
তব্ এগিয়ে যাও।
কাচুরিয়ার মতো এগোতে এগোতে
একদিন হীরকখনির সন্ধান পাবে।
সবই কথা—কিন্তু অমৃতমাখা।
আখাসের কথা, জীবনের বাঁচবার কথা।
কথা যথন অমৃত হয়ে যায়
'কথামৃতের' সৃষ্টি হয়।

## অগ্না

### শ্রীমতী হিমানী রায়

#### সঃদেখিকা ও কবি।

যবে ছুমি আসিবে সমূখে,

কি দিয়ে পূজিব বল ও রাঙ্গা চরণ;
নাহি কোন উপচার পূজা আয়োজন।
নিভ্ত অন্তর কোণে পাতিব আসন,
আঁথিবারি দিয়া নাথ ধোয়াব চরণ।
ভকতি চন্দন লয়ে সাজাব তোমার,
চিন্তা মম অর্য্য রূপে দিব তব পায়।
ধূপ দীপ জালি দিব কামনা াসনা,
মন পুল্পাঞ্জলি দিয়া করিব অচনা।

শন্ধ ঘণ্টা বাত হবে জয়ধ্বনি তব,
প্রেমের পশরা লয়ে নৈবেত সাজাব।
আরতি প্রদীপ হবে এ ছটি নয়ন,
চিত্তপটে তব রূপ হেরি অফুক্ষণ।
কহি এ মিনতি নাথ করি জোড়কর,
যেভাবে যেথায় রাথো থেকো না
অন্তর।
কণামাত্র কুপা তব যদি মিলে যায়
জীবন সার্থক মম আসি এ ধরায়।

### প্রার্থনা

শ্ৰীসুনীলকুমার লাহিড়ী প্রতিষ্ঠিত কবি।

বড় বিশ্বয় লাগে—
আছো কি না আছো এই ভেবে মনে বড় সংশয় জাগে!
ঘরে ঘরে আজ ঘুরছে রাবণ, হর্জ য় যত হুর্যোধন—
গ্রামে ও গঙ্গে সহরে নগরে সদর্পে কবে আফালন।
কোধায় কৃষ্ণা—অনল-কত্যা—অগ্নিবতা আনগো তুমি,
নারীমাংসের লুর শকুন রয়েছে ভারতে ভাগাড়-ভূমি।
হুংশাসনের পদভারে কাঁপে আজি এ নিখিল বম্বর্রা,
বল কত দেরি মহাপ্রলম্বে বাজাও এবার জগয়াধ;
উঠুক সূর্য যুগ-অবসানে কাটুক কৃটিল গভীর রাত।

## অশ্রুত-অদৃষ্টবোগ

### ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী বিশি•ট কবি ও লেখক--নেহর, প্রেক্টারে সম্মানিত ≀

দিশস্ত-সন্ধ্যায় শত্মঘণ্টা বাজে বছদূরে, ক্ষীণ দীপালোক ভেনে যায়— মিশে যায় নক্ষত্র-আকাশে। তুমি সেই ধ্বনি শুনতে শুনতে আলোকে মিলাও।

স্তব্ধ বায়ু থমথমে আকাশ.
পাতাটি নড়ে না,
পাথিরা বাসায় ফিরে গেছে—
সর্বত্র প্রতীক্ষা এক কিসের উদ্দেশে।
তুমি অভার্থনা জানাতে প্রস্তুত হও॥

## শ্রামক্ষ

### ক্রীজবকুমার মুখোপাধাায় হাওড়া নরসিংহ ধর কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

ত্বরম্ভ আধার ভেঙে জেগে ওঠে জ্যোতির গোলক, মুন্তি ভেঙে বমুদ্ধরা গায়ে মাথে আলোব পরাগ; তোমার্বি প্রেমেতে দোলে হীনবীর্য কালের দোলক আস্থিক্যে উৰ্বৰ হয় আমাদের উন্মত্ত ভভাগ। তোমার মেধাবী মুখে বিচ্ছুরিত অমৃতের খেদ, শাস্তির স্তোত্রে তোমার ললিত আহ্বান; তোমার চেতন। ভাঙে জীবিকার কুটিল প্রভেদ. ত্বঃখীর কুটীর যেন হয়ে যায় সাজানো বাগান। যেসব জীবন ছিল অবিশ্বাসীর নির্মম পাথর, নাস্তিকে আবিদ্ধ বুকে যন্ত্রণার দারুণ শায়ক, একে একে ধদে পড়ে ছলনার নকল নায়ক; পাথর চৌচির হয়, জেপে ওঠে মমতার স্বর। আকাশের নীলাঞ্চন তুমি যেন সোনালি ঈগল। ডানার আওয়াজে কাপে মর্তালোকে বন্দীর হয়ার. ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় লাঞ্চিতের বেদনা-শৃত্যল, আদিগন্ত অন্ধকারে চেউ তোলে আলোর জোয়ার।

## দে-নির্জনে

**শ্রীশান্তশীল দাশ** সুখ্যাত কাঁব ও গাঁতিকাব।

কাকর কথা আনবো না আর মনে।

তুমিই শুধু থাকবে অমার সনে।

দেখবো তোমার প্রসন্ন মুখ,

জুড়িয়ে যাবে আমার এ বুক;

তোমাবই গান গাইবো সে-নিজ্ন।

কত-না জন আসে আমার ঘবে,

কত কথার আমার এ ঘর ভরে।

তার মাঝে নেই প্রাণের পরশ,

চিত্ত আমার হয় না সরস;

তোমায় ভাকি সেই বেদনার ক্ষণে।

সেইখানেতে তোমার আসন পাতি,

দেব বলে তোমায় মালা গাঁথি।

মালাখানি তোমার গলে

স্কুল হবে তোমার প্রশ্নে।

তুলবে আমার চোখের জলে:

## দশমহাবিত্যা

শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধায় অনুন্দ্রভাব পত্তিকার হংগ্রুট কবি ও লেখিকা!

বিশাল পক্ষ ভোমাব হাত হুটো আমাৰ বুকটাকে ধৰে বাংখা বিশাল কন্স তোমাৰ ক্ৰোডভূমি আমার দেহটিকে পরে থাকো তুমি কি ধুমাবতী নাকি হে কালী তাবা নাকি মাত্রু ভৈবৌ কনক-কন্দক নিয়ে যে খেলা কৰ ছ-হাতে ছুইটি শ্ৰী ববি ভ্ৰন-ঈশ্বনী, ছিন্নসন্তা नाकि एवं कप्रमा (वांडमी एवं হৃদয়-মংস্থা করে যে ছটফট তুমি আকর্ষণ বঁড়শি যে বগলারপেণী হে দশবিতা দিভূজা নাকি হে দশভূজা ভক্তি-হিন জমে ববফ যদি হও শক্তি দিয়ে আমি করি পূজা

## মিনতি

শ্রীপ্রদোষকুমার পাল লেখক ও কবি,—কথাসাহিত্য পাঁচকার সংগ্রিকট।

আজীবন ভবে মন যে আকুল
তোমার চরণ ধরিতে
সারা দিনমান তাই তো ব্যাকুল
সেই সাধটুকু লভিতে।
তোমারই নামেতে তোমারই ধাানেতে
আছে যে সকল স্ব্থ
তোমারে ভূলিয়া থাকি যে মোহেতে
পাই তাই এত ছথ।
সংসারে মোরা মায়াবদ্ধনে
ভোমারে ভূলিয়া থাকি

বেলা শেষে তাই ভাবি নির্জনে
তোমায় ডাকা যে বাকি ॥
তথন দেখি যে সময় নাইরে
দিন হল অবসান
ভগ্ন হৃদয়ে সথেদে তাইরে
করি তব গুণগান ॥
মিনতি আমার রাখিও হে প্রভ্ দয়া করে। তুমি সবে ভোমারে ভ্লিয়া না রহি কভু হথে ভরা এই ভবে ॥

### অনাম-অরপ

#### স্বামী নিরাময়ানন্দ

'গ্রীগ্রীমারের বাড়ি'—উরোধন কার্যালরের লোকান্তরিত অধ্যক্ষ। 'বৈতর' ছন্মনামে পরিচিত স্প্রেসিংধ কবি।

কত নামে ডাকব তোমার
ব্রতে পারি না—
অত নামে ডেকেও ত্রু
আশা যে পুরে না !
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
ডোমারি নাম উচ্চাংণে
বেড়াই একা জীবনবনে—
তবু, মন যে ভরে না !

একটি নামে ডেকে তোমায়
আশা পূরে না—
একটি রূপে দেখে তোমায়
মনে ধরে না—
সকল নামে সকল রূপে
দাও গো ধরা চুপে চুপে—
ভালবাসি প্রেম-স্বরূপে
প্রাণ তো মরে না—
কাব মাঝে যে কে যায় মিশে
বুঝতে পারি না।

## সৃষ্টি-পত্তন

### শ্রীসূর্যকুমার ভূএগ

পশ্মশ্রী-ভূষিত প্রধাত অসমীরা কবি—গা্নাহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। কবিতাটি মূল অসমীরা থেকে অনুবাদ করেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী।

সেই প্রশারের দিন—
ওগো প্রভূ তুমি হাতে তুলে নিলে
তোমার ক্ষ্ম-বীণ।
আনন্দময় ছিল না বিন্দু
ছিল নির্জন অরুণ-ইন্দু
দিগ্ দিগন্তে সমৃদ্ঞাসিল
ভীষণ উদ্দীপনা
যে দিনেতে তুমি হাতে তুলে নিলে
তোমার ক্ষম্ব-বীণা।

চন্দ্র সে গেল এড়িয়ে কক,
শৃত্যে মিলাল মালা-জ্যোতিক
সেদিন দীপ্তিহীনা
হৈ প্রভূ। যেদিন হাতে ভূলে নিলে
তোমার ককে-বীণা।
আকাশটি হল অভ-আবৃত

মাটিব ঠিকানা হারালো হরিত দিগন্তব্যাপী অথিরা স্থাষ্টি প্রকম্পে জল-লীনা, তাহার উপরে উড়িল বিধাতা ডোমার ক্ষর্ত-বীণা!

সেই তমসায় উদিল পুনঃ
লক্ষ লক্ষ তারা,
সেই বিনষ্টি করিল স্পষ্ট
অশেষ পুল্প ধারা।
স্থমুঞ্জরিল চিন্তালতিকা
নবীন স্থরের নবীন কথিকা
এড়িয়ে বিশ্ব পরিল হিয়ায়
নতুন স্থি-ক্ণা,
সেইদিন তুমি নামিয়ে রাখলে
তোমার ক্ষ-বীণা।

## श्रगु-मिल्ली

### শ্রীমতী গোরী বন্দ্যোপাধ্যার সাহিত্যগেবিকা--কবি।

মাটি দিয়ে তোমা গড়েছি বলিয়ে মাটিব নও মা তুমি-আমার হিয়ার স্থমা রয়েছে তোমার মূর্তি চুমি'। আননে তোমার যে-স্থার ধাবা, নয়নে তোমার আলো---তার সবখানি আমারই সৃষ্টি, আমানে বেসেছ ভালো! মোর তবে তোর স্নেহ-ভাণ্ডার লুকান বয়েছে জানি— তারই সুবটক ঢালিয়ে দিয়েছি আমার হৃদয় ছানি ! আমার শিল্প, আমার সাধনা, কল্পনা মোর যতে --তোমারে সৃজিতে হয়েছে সফল, মাটি হ'লো মা-র মতো! সার্থক হলো সে-মাটির স্থপ, তোব লাবণা ছানি-সার্থক মাগো! সন্তান আমি, আমাব জননী তুমি! তিল তিল করে আমারে স্বজিলে, নেই যে তোমার সীমা— আমার কল্ল-সীমায় বেঁধেছি, তোমারে হে অনুপমা! ভেঙে গড়ি, গড়ে ভাঙি, তবু তৃপ্তি নেই যে মনে— কোনখানে যেন, কম পড়ে গেল—বসে ভাবি নিরজনে ! ষা পেয়েছি, তার তুলনা যে নেই, আর কত পার দিতে— এ ভাঙা-গড়ার শেষ নেই, তাই সুখ যে হলো না চিতে! অপটুতা মোর কবেছ যে-দূর, হেদে অপরূপ হাসি---জননী আমার, শিল্পী আমার, তুমি স্থর, আমি বাঁশি! আপন করুণা-মাধুরী মিশায়ে চেকে দাও যত ভুল, ভোমারে স্ঞ্জিতে স্রষ্টা যে তাই পায় নাকো খুঁজে কুল! আমার তুলিতে তোমার ক্লেহের ধারা বহে রঙ্ হয়ে— মাতৃ-মূর্তি আপনি বিকাশে, শ্রন্থা—দে রয় চেয়ে! কল্পনা তার স্বতনে শুধু মাকে রেখেছিল ধরে'---তুলিখানি তবু খুঁজেছে বুথাই রূপখনি অগোচরে! কঙ্গণা রাশির একটি কণায় আলো হলো ধরাতল. মায়ের মুখানি উঠিল ফুটিয়ে যেন ফোট। শতদল! অবাক্ শিল্পী। হেরে সে মহিমা, লুটায় ও পদতলে তু-নয়নে তার ধারা বয়ে যায়, অফুটে 'মা'! 'মা'! বলে!

আমি সন্তান! জননী আমার, আমারে স্থাজিত আমি!
তোমারে গড়িতে সব রঙ্লেয়ে, তাই পরাজিত আমি!
তোমার করুণা মোব তুলিকায় যে-রঙ্দিয়েছে ঢেলে—
তারই মহিমায় চিন্ময়ী তুমি, মুন্ময়ী হয়ে এলে!
অরূপে তোমার মহিমা অপার, স্বরূপে জননী তুমি—
সন্তান-বুকে তাই মা সাধের জন্ম নিলে গো তুমি!
ফুন্ময়ী তুমি আবাহন পরে, বিসর্জ নের শেবে—
আমার হাদয়ে চিন্ময়ী হবে, এসে জননীব বেশে!
ফ্রিতি তোমার শিল্পী-মহিমা করুক্ প্রচার যত—
মর্গে আমার গাঁথা হয়ে রবে তুমি জ্যোতি শাখত!
করুণা তোমার মাটিময় দেহে এনেছে অসীম প্রাণ—
অরূপ মহিমা সরূপে প্রকাশি' দিয়েছ স্লেহের দান!
তোমারই মাঝারে লভেছি জনম, তোমাতে কব গো লীন—
তব অপরূপ আলোকে আমার রূপ কবো সমাসীন!

### পঞ্বটী

### শ্ৰীকালীসাধন (ঘাষ লেখক ও কবি।

াবজুলভাগার আরও কিছা উত্তরে পঞ্চনটী। এই পঞ্চাটীর পালন লৈ বসিধা প্রমান্তনকোর অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আরে ইদানীং ভ্রন্থক এখানে সর্বাদা পালচারন করিবেন। গালীর রাতে সেখানে কথন কথন উঠিরা ধাই:ভন। পঞ্চীট বক্ষেণ্ডি তিন্তা ভিত্তবাবিধানে রোপ্ত করিয়াছিলেন। তালে-পালে বেল, আইই, লাধরাক, গোলাপ, মলিকা, ভাষা, শেবত্রনবাই, ব্রুক্বি আবার পঞ্চম্পী করা, চীন কাজীয় করা। তালি ক্রিয়াছিলেন প্রামান্ত ১৯ ভাগ

ধরিত্রীর সীমাপ্রান্তে কুসুমিত শ্রামল বনানী,
ছায়াবিতা কৃষ্ণচ্ডা। আরক্তিম আবাহন দূর-দূরাস্তরে।
মৌশুমী বাতাস দিল বকুলের দীর্ঘশ্বাস আনি,
ঘনশ্রাম সমারোহে বর্ধা নামে প্রসন্ন অন্তরে।
করবী, মল্লিকা যুখী, গন্ধরাজ বন্দিত কানন,
নিসর্গের মহিমায় স্থভাস্বর পঞ্বটী-তল।
জন্মলভে বস্থারা, হেরি পরব্রন্থের আনন।
বিভাবরী শন্ধানীন। অন্ধকার নিবিড় কুস্তল।

অন্তহীন ছায়াপথে নক্ষত্রের নীরব ভাষণে
কাছার বন্দনা গীতি। হৃদরের মহামৌন-ধ্বনি।
শুভ মাতৃমন্ত্রের উদগাতা ধ্যানমগু! পঞ্চবটী ছায়ে।
তোমার অমৃতবাণী শান্ত ধীর শুব্ধ প্রবচনে
সবল শিশুর কঠ বিনশ্বিত সে বিশ্বজননী।

## मिनत ७ मिडेन

### ডক্টর শান্তিকুমাব ঘোষ

বিশিষ্ট লেখক ৩ কবি ৷ পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সাহিত্য কমিশনের চেয়ারম্যান ;

পাহাড়-চূড়ায় মন্দির:
পাথরের ধাপ ভেঙে পৌছনো দেবতার সমূথে।
নিচে অশ্রুমতী নদী, যার সরস সবুজ ছ-পাবে
গড়ে উঠেছে জনপদ—

জনসংঘ অধিকাব কবেছে নির্জ নতাকে।
আমার ইচ্ছা চেউ তোলে নারকেল গাছ-যেরা ফদল থেতে,
ফোটায় শেষ গোলাপ বন্ধা। জমিতে।
দেবতা দেবেন স্থিতি, অবসর

উপটে-ওঠা ভালোবাসা হৃদয়ে-হৃদয়ে

থুমের ভিতর থেকে জেনে বইছে নদা
এই সকালে কুয়াশায় চেকে ফেলছে সাঁকো
এক-একটা বজরা বয়ে নিয়ে যায় শস্তভার বন্দর অবধি
সোনার মুহুওঁটিকে তুমি পারে। যদি ধরে বাথো
আমি তাকাতে পারি না জলেব দিকে —কে ধরবে
শ্রেতি ভেসে–যাওয়া মালা
গোলাপ–বাগের বুকের উপর শুরু বয়ে যাচ্ছে স্থবাতাস
বুলবুলির স্পষ্ট বর পুষ্পিত ডালে; কাঠবিড়ালী ছাথে
গাছের ছাযায় রামসীতার পালা
মানুষ গড়লো করজোড়ের মতো দেউল,

যা ছুঁতে চাইছে হৃদয়াকাশ

## বিজয়ী

### ডক্টর নৃপুর <del>গুপ্ত</del>

সাহিতাসেবিকা ও কবি—কলিকাতা যোগমায়া দেবী কলেকের ইংরেকী বিভাগে অধ্যাপিকা

মৃত্যুকে শ্রন্থা কর, সে এসে দাভালে বিনীত হয়ে মাথা নামাও। জীবন এক অখন্ত লডাই সন্দেহ নেই, কিন্তু সে দিতে পারে না বিজেতার গৌরবন মৃত্যুই জীবনকে দেয় বিজয়ীর মুকুট। জীবনের বড় পক্ষপাতিত্ব, অনেক ভেবে, বিচার করে সে অলম্কার দেয় প্রাপকের হাতে--কাউকে শান্তি, কাউকে চিবজালা, কেউ পায় লক্ষ্মীর ঝাঁপির উপছে পড়া ধন কেউ হাহাকার কবে ছ-মুঠো চালের জন্মে; ভরা আঁচলে আবার ঝরে নতুন উপহার —হয়তো জীবনের খেযাল থাকে না কাকে কখন কি দেওয়া উচিত। মৃত্যু কিন্তু অবিচল তাব নির্বিচার আশীর্বাদ বিভরণে। নিজের দান সে মাপে না জীবনের মাপকাঠিতে। যুদ্ধের শেষে ক্লান্ত সৈনিকের জন্ম শান্তির প্রলেপ নিয়ে অপেক্ষা করে চির আশ্রয়ের আশ্বাস নিয়ে। তাই মৃত্যু নিরপেক দাতা, অবিচল দর্শনে, সমদৃষ্টি তার মূল্যায়নে। জীবনের চেয়ে সে মহান, নিভুলভাবে সার্থক। মৃত্যু এলে তাকে শ্রন্ধা জানাও, শোকে বিনত হয়ে, নীরব অভিবাদনে॥

## উদ্বোধনে মা

### ব্ৰহ্মচারিণী অজিতা শিক্ষারতিনী লেখিকা ও কবৈ।

কলকোলাহলময় কর্মমুখর
চক্রল এ মহানগরী—রাজপথে জনস্রোত
বহে অবিরাম, জানে না চলেছে কেন ?
সমাপিবে কোন কর্ম ? উদ্দেশ্য বা কিবা
জীবনের ? নাহি জানে কভু, অশ্রান্ত চরণে
তবু মিছে ছুটে চলা, কোথা ? কত দূর ?
কে দিবে উত্তর ? নাহি তিলেক বিরাম,
নাহিক বিশ্রাম, পলকের তরে নাহি শান্তি
বুধা যাত্রা লক্ষাহীন—শুধু গতি আব গতি!

সহসা থামিল পান্থ। কোন

যাত্মন্ত্রবলে বুঝি অন্ধ লভেছে দিঠি,
হেরিয়া স্থম্থে ওই শান্তির আলয়
স্তব্ধ, বাকাহারা, মক্তৃ—মাঝারে মরুলান!
লবণান্ত্রাশি মাঝে এ যে অমৃত-নিঝর!
শান্ত এবে প্রান্ত চিত—জুড়ায় জীবন,
মাতৃস্থেহ স্থাস্থাদে তুপ্ত তপ্ত প্রাণ!

ক্ষুপ্রায়তন সে নিলয়,—
নাই নয়ননন্দন কারু-কাজের চমুংকারির,
অথবা বিশাল প্রাসাদের বিপুলবের গৌরব,
স্থাপত্যে কি ভাস্কর্যেও নয় খ্যাতি

বিশ্বজোড়া, অনুপস্থিত—বৈভবের গবিত জল্ম। নিবাভরণ, অনাড়ম্বর—তবু কী অপরূপ মহিমায় মাথা! মহীতলে মেলে না

'ত্রিদিৰ-অধিক' এ যে 'মইতো মহীয়ান' পরশিষ্ণা মাতু-পদ-রজ-দিব্য অমৃত সম্পদ।

উপমা.

ত্যাগের দিবাছ্যতি ঝলকে গৈরিক, পুষ্পাচন্দনের পবিত্র সৌরভ, ঘণ্টার ধীর-উদাত্ত ধ্বনি, সৌগন্ধ ধূপের, কর্মব্যস্ত সন্ম্যাসীর প্রশাস্ত আনন,—কক্ষ

পর্যক্ষে আসীন অপরূপা মাতৃম্র্তিখানি
'প্রতিমা স্লেহের'। দিব্য এ আলয়ে সদা
বিরাজেন জননী আমার। নহে 'দশভূজা'
'দশপ্রহরণধারিশী' কিংবা 'দেবী অপ্তভূজা'।
নহে 'চত্ত্র্জা, ত্রিনয়নী, ত্রিদিববাসিনী'।
দ্বিভূজা মানবী—মাতা মম, মাতা সবাকার,
ছখানি নয়নে ক্ষরে স্লেহস্থধা অনিবার।

অতুলন প্রেমের পাধার।
বৃঝি 'করুণা' ধরিয়া কায় এদেছে ধরায়,
চরণকমলতলে নীরবে প্রণত নিতা
তনয়-তনয়া 'মা'ব—প্রাণের আকৃতি শত,
আতি অস্তরের সকরুণ,—নিবেদিছে সবে।
'মা' বিনে বৃঝিবে কেবা ব্যথা সন্তানের,
কে দিবে সান্তন তারে,—হরিয়া সন্তাপ ?
জগতের মাতা স্বাকার।

প্রসাদে যাহার জাগে চিত্তে আনন্দ-অপার, বাস্থিত কুপাকণা বার, তপঃ স্থকোঠর যুগ যুগ ধরি' করে যোগিশ্ববির, বারেক প্রণমি' পদে ধন্য পুর-নর, পাবন সে অমৃতনাম—'মা সারদামণি'। 'উদ্বোধন' আলো করি রাজেন জননী 'মাতৃণীঠ'—পুণ্যতীর্থে নমি সদা নমি।

## রামারণীঃ তৃতীয়-চতুর্থ সর্গ

### ( রামায়ণ রচনা—কুশ ও লবের রামায়ণ গান ) শ্রীষ্ঠাসিতকুমার হালদার

অসিতকুমার একাধারে শিণপী, সাহিত্যিক ও কবি । তাঁর সাহিত্য ও কবি-প্রতিভা বিকাশের ম্লেও ছিল ববীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ আশীব'লে ও প্রেরণা । সমগ্র বাল্যীকি-রামায়ণের ভাষাবক্ষবনে পদ্যান্বাদ 'রামায়ণী' অসিতকুমারের অক্ষর কীতি' । অপ্রকাশিত 'রামায়ণী'র একটি কধ্যায় (তৃতীয়-চতুথ' স্গ') এখানে ম্থিত হল । শিল্পী-কন্যা শ্রীমতী অতসী বড়ুহার সৌজনো 'রামায়ণী'র পাণ্ডুলিপিটি পাওরা গেছে ।

ধীমান বাল্যীকি ধর্মার্থ সহিত হিত শ্রীরামচবিত নারদ ঋষির কাছে ভানিয়া সমগ্র সমধিক জানিবাবে বিধিমত বদি দর্ভাসনে করি আচমন রহি কুতাঞ্চলিপুটে হইলেন যোগমগ্ন অনন্তর ধ্যানে ঞ্জীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রজাবর্গদহ ভার্যাদের সাথে দশর্প রাজনের হাস্ত বাক্য, গতি সর্ব; লক্ষণ সীতাব সনে বন-পর্যটনে সভাসন্ধ বামের বীক্ষণ হেরিলেন ধর্মাত্মা বাল্মীকি 'করতলগত যেন আমলক ফল'। যোগপথা শ্রিত হয়ে হরিয়া সকল সাগররত্বের মতো ধর্মার্থ কামার্থগুণে অতি সারবান স্ব্রুতিমনোহর রচিলেন মহামতি রঘুবংশ শ্রীরামচরিত নারদর্বণিত শুভ সন্দর্ভের সার।

মহামূনি গ্রন্থে তাঁর রাম-লব্ধ রাজ্য আর রাবণ সংহার, সীতার উদ্ধার, বহু শক্তি পরিচয় লোকনিষ্ঠা, ক্ষমা, সাম্য সকল বিধয়

বিচিত্র পদেতে রচি চতুর্বিংশ সহস্র শ্লোকেতে পঞ্চশত সর্গভাগে ছয় কাণ্ডে রচি আরো দপ্তকাণ্ডে তাহা করিয়া সমাপ্ত গাঁথিলেন সপ্তমণি সমূজ্জ্বল হার। গ্রন্থপ্রে উপজিল চিন্তা শুধু তাঁর হবে ইহা কিরুপে প্রচার জগতের হিত-যোগ্য দিব্য সমাচার গ হেনকালে মুনিবেশী তরুণ কিশোর হুটি আশ্রম নিবাসী কুশীলব ভ্রাতা আসি বাল্মীকিরে করেন প্রণাম। মেধাবী, বেদজ্ঞ, বৃদ্ধি অতি স্থমার্জিত স্বরসংযক্ত দেখিয়া বাল্মীকি করুণানিলয় মুনি ত্রিকালজ্ঞ ধীর সাদরে উভয়ে করিয়া গ্রহণ বাবণ-নিধন আৰু বামেৰ চৰিত স্বরচিত রামায়ণ করালেন গাঁত। শিকা লভি ছটি ভ্রাতা পাঠে, গানে স্থমধুর ক্রত, মধ্য, বিশ্বস্থিত তানে ষড়জ, ঋষভ আদি সপ্তস্তর দানে তন্ত্ৰী বাছে লয়ে সমে গীতিযোগা যাহা কৃতান্ত রাবণ বধ শ্রীরামের **জ**য়

শৃঙ্গার, করুণ, হাস্থা, রৌজ, ভয়ানক,
বীর, আদি রসাত্মক গাহিলেন কাব্য মধুময়।
গন্ধর্বতত্ত্বক্ত কুশলব গন্ধর্বের রূপ
মধুকণ্ঠ, সুধাভাষী
সর্বগুণে স্থলক্ষণ রয়েছে প্রকাশি।
রাম অমুরূপ হৃটি
ভাঁরি বিশ্বে সমুৎপন্ন প্রতিবিদ্ধ যেন।

মহানন্দে রামগান করে ভাতৃদ্বয় সাধু, ঋষি, দ্বিজ শুনি প্রীত অতিশয়। কুশীলব রামায়ণ গীতি শ্রুতিমাত্র জাগে প্রীতি পুলক বিশ্বয় প্রেমাশ্রুতে গদগদ শুক্র সবে রয়। গীত-মুগ্ধ ঋষি মুনি সাধুবাদ দানি তাঁহাদের তরে **কলস, বন্ধল দেন স্বা**রে আদরে। কেহ কুঞ্চাজিন কেহ যজ্ঞসূত্র, হার, কমওলু, মৌজী, কেহ কৌপীন বসন. ক্ষায় বজ্রেরে আর জটার বন্ধনী কার্চ সংগ্রহের রজ্জু, যজ্ঞপাত্র আনি রাখেন তাঁদের কাছে বছ কাষ্ঠ ভার. উছম্বরী রচা পীঠ, কুটজকুমুম দেন উপহার यथा সাধ্য যার। আর যারা করে নাই দান রাখিবারে মান বাল্মীকির অমুপম কবিত্বের প্রশংসা করিয়া একবাক্যে কুশীলবে আশীর্বাদ দানি 'দীর্ঘজীবী হও' কহি গেলেন চলিয়া।

কুশীলব ভাতৃষয় সুখোদীপ্ত আয়ুদ্ধর গাহি রামায়ণ করিলেন সর্বত্রই সুখ্যাতি অর্জন। একদা সহসা তাঁরা রাজপথে অযোধ্যায় গীত গাহি ভ্রমিবার কালে

তাঁহাদের সাথে রামচন্দ্র মহারাজ নয়নে নয়ন चिन भिन्न। রামায়ণ-গীতি শুনি নুপতি শ্রীবাম সাদরে তাঁদের ভবনে আনিয়া বসালেন হেম সিংহাসনে। লক্ষ্মণ, শত্রুত্ব আরু ভরতের সাথে লইয়া আসন দিলেন আদেশ রাম গাহিবারে গীত। কহিলেন পুনরায় "দেবতুল্য নবীন তরুণ ভ্রাতা হুটি এসেছেন হেথা নিকটে তাঁদের বিচিত্রার্থপ্রদ অপূর্ব আখ্যান সবে করহে প্রবণ।" রামের অনুজ্ঞায় গীতি-মার্গ বিধানের মতে তন্ত্রীলয়ে স্থমধুর সর্বগাত্র মন হাদি উল্লাসজনক কুশীলব গীতে রত হলেন ছজনে। নুপ রাম শুনি রামায়ণ কহিলেন অ**মজে**রে "গায়কেরা মুনিবেশী আছে তবু রাজ-চিহ্ন দেহেতে অক্টিড উপাখ্যান গীতি এই মাধুর্বে ভরিয়া মোর খ্যাতি যশেতে পুরিত।" রামচন্দ্র সভাসীন কীৰ্ডি নিজ হবে স্থায়ী ভাবি শুনিতে আদক্তি তাঁর হল সমধিক।

## 'নমো সম্বুদ্ধায়'

#### षांगी विदवकानम

সঞ্চলক ( গভ-ছনেদ )ঃ অধ্যাপক শ্রীশস্করীপ্রসাদ বস্থ কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রামতন্ লাহিড়ী স্বধাপক—বিভাগ ীয় প্রধান। সাহিত্য আকাদেমী শ্রুংকারে সম্মানিত খ্যাতকীতি বিবেকানন্দ-গ্রেষক।

11 5 B

तुक भागान हेहे, आगात केशव।

তিনি এপেছিলেন আমাব ঘবে, জীবনে আমাব, একেবাবে বালাকালে।
তথন স্কুলে পড়ি, ধ্যান কবছি রুদ্ধ ঘবে,
অক্ষাৎ আবিভূতি জ্যোতিমা পুরুষ, সম্মুথে,
মুখে গপুর আলোক মুণ্ডিত মন্তক, দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে প্রধাত সন্মানী,
ভাষাম্য নয়নে তাকিষে আমাব দিকে, যেন কিছু বলবেন।
অভিভূত আমি, প্রধাম কলেছি সাষ্টাঙ্কে, কিছু হয় পেষেটি,
খার খুলে বেরিয়ে এসেছি নির্বোধের মতে।,
শোনা হ্মনি তাঁব কপা।
জ্যানি তবু জানি—প্রভূ বুদ্ধই এপেছিলেন আমার কাছে।

ভারপর একদিন বুদ্ধগন্ধায় ধ্যানে বদেছি বোপিরক্ষতনে,
আর দিউরে উঠেছি—এও কি সম্ভব !—
যে-বায়তে নিশ্বাস নিয়েছিলেন তিনি—
ভাতেই খাস নিচ্ছি আমি!
যে-মাটিতে বিচরণ করেছিলেন—
ভাতেই অবস্থিত আমিও!!

#### বুদ্ধ।

তিনি সেই একমাত্র খাঁতে স্মাবিভূতি এবং বিঘোষিত এই বার্তা— 'মৃত্যু মহা অভিশাপ—অভিশাপ এ-জীবন।

মৃত্যু ও জীবনের লয় যে-নির্বাণে—

তাই হোক মানবের প্রব আশ্রয়।'

ওঁ নমো ভগবতে সম্বায়।

#### 11 2 1

জগং দেখেনি তাঁর মতো সংশাবক

যিনি বলেছেন স্থির কঠে:

কিছু জনেছ বলেই তাকে বিখাস করো না;

বংশাকুজমে কোনো মত পেয়েছ বলেই তাকে বিখাস করো না,
প্রাচীন কোনো ঋষির বাক্য বলেই তাকে বিখাস করো না,

কোনো তত্ত্বে অভ্যাসে জড়িত হয়েছ বলেই তাকে বিখাস করো না,

বিচার করো, বিশ্লেষণ করো, ছাথো যুক্তির সঙ্গে মেলে কিনা,
ভাথো তা সকলের কল্যাণকর কিনা,

যদি হয়, ভবেই গ্রহণ করো,
আব জীবন যাপন করো সেই মতো।

ভার্কিক রান্ধানকে বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন—
আপনাবা রন্ধকে দেখেছেন ?
—না।
আপনাদের পিতা রন্ধকে দেখেছেন ?
—মনে হয় না।
আপনাদের পিতামহ রন্ধকে দেখেছেন ?
—জানি না।
হে বন্ধুগণ। গাকে না দেখেছেন আপনি,
না দেখেছেন আপনার পিতা বা পিতামহ,
দেই অদুভার বারা দাবিয়ে রাথতে চান অভাদের—
কি আশ্বর্ধ।

উপরের স্বরূপ নিয়ে আন্ধাণদের মধ্যে চলেছে তুমুল তর্ক,
কোলাহল, বিষাক্ত বাক্য-বিনিম্নয়।
বৃদ্ধ শান্তভাবে সব জনলেন, পরে বললেন,
আপনাদের শান্ত কি বলেছে—উপর ক্রোধী 

—না, বলেনি।
আপনাদের শান্ত কি বলেছে—উপর অন্তের ক্ষতিকারক 

—না, বলেনি।
আপনাদের শান্ত কি বলেছে—উপর অপবিত্র 

—না, বলেনি।
আপনাদের শান্ত কি বলেছে—উপর অপবিত্র 

শাপনাদের শান্ত কি বলেছে—উপর অপবিত্র 

শাপনাদের শান্ত কি বলেছে—উপর অপবিত্র 

শাপনাদের শান্ত এবিষয়ে কী বলেছে 

শাপনাদের শান্ত এবিষয়ে কী বলেছে

—শাস্ত্র বলেছে—ঈশর পবিত্র, ঈশর প্রেমময়, ঈশর মঙ্গনময়।
স্মিগ্ধ হাসিতে বৃদ্ধ বললেন, হে বন্ধুগণ!—
তাহলে কেন আপনাব। চেটা করেন না পবিত্র ও মঙ্গনময় হতে—
যাতে ঈশরকে জানতে পারেন ?

ধর্মে অলৌকিকভার প্রচণ্ড বিরোধী বৃদ্ধের কাছে শিক্সরা শোৎদাহে বললেন—
এক অলৌকিক জিয়াকারীর কথা।
দে লোকটি নাকি শৃক্ত থেকে মৃৎভাগু নামাতে পারে।
তেমন একটি পাত্র বৃদ্ধকে দেখানোও হল।
লাখি মেরে সেটি ভেঙে বৃদ্ধ বললেন—
কদাপি অলৌকিকভার উপরে ধর্মকে দাঁড় করাবে না।
অহ্নদ্ধান করো বিশ্বদ্ধ সভ্যের,
অগ্রানর হও আত্মজ্যোভির আলোকে।

সত্যের জস্ত বৃদ্ধের নির্ভয় সন্ধান, প্রতিটি প্রাণীর জন্ত অপূর্ব প্রেম, জগতে অনক্ত। ধর্মজগতের মহাসেনাপতি বৃদ্ধ, সিংহাসন অধিকার করেছিলেন অপরকে দান করার জন্তই।

#### n 🗢 n

বৃদ্ধ প্রেরণ করতেন প্রেমপ্রবাহ—
উত্তরে ও দক্ষিনে, পূর্বে ও পশ্চিমে, উদ্বের্থ ও নিম্নে—
যতক্ষণ না পূর্ণ হয়ে যায় সমগ্র জগৎ সে অনম্ব প্রোতে।
সন্মুথে রয়েছে আলোকিত বিশ্বজ্ঞাৎ,
এ বিশ্বের স্বকিছু আমান্তের,
বাহু প্রাদারিত করে আলিক্সন করে। জগৎকে।

মহারণো বুদ্ধের ধ্যান আত্মৰুক্তির জন্ম নয়।
জগৎ জলছে—নির্গমনের পথ চাই—
বাঁচার জন্ম।
জগতে এও তুঃথ কেন—কেন—
বেই যম্বণায় ক্ষতবিক্ষত তিনি।

ষ্ক্ষ্পরণ করে। তাঁকে—বৃদ্ধ্বাতের পূর্বে যিনি পাঁচশতবার ধ্বনেছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন— শেই প্রীবৃদ্ধকে।

11 8 11

বৃদ্ধের ধর্ম দ্রুত ছড়িয়েছিল উার দর্শনের জন্ম নয়, সে দর্শনের সব কথা আহাও নয়, যেহেতু যুক্তিসক্ষত নয় সর্বদা, বৃদ্ধের বিস্তারের কারণ তাঁর অপূর্ব প্রেম। মানব-ইতিহাসে সেই প্রথম একটি বিশাল হৃদয় করুণায় বিগলিত, সিক্ত করেছিল সর্বপ্রাণীকে।

কথরকে ভালবেদেছে মাস্থ কিন্ত ভূলেছে মস্থা ভালেক।

কথরের জন্ত প্রাণ দিয়েছে দে—নিয়েছেও প্রাণ—

কথরেরই নামে।
বলি দিয়েছে নিজ সম্ভানকে, লুঠন করেছে জন্ত দেশ ও জাতিকে,
থুন করেছে লক্ষ-লক্ষ মান্থকে,

কিন্তু করেছে ধরিজী রক্তে শুধু রক্তে,

দবই কথবের নামে—কথবেরই নামে।
বুদ্ধের শিক্ষাতে মাস্থ প্রথম মুখ কেবাল অপর কথবের দিকে,
দে কথব—মাস্থয়।
বুদ্ধের ভিতর থেকে উঠেছিল বিশুদ্ধ প্রেম আর জ্ঞানের চেট,
তা ভাদিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেশের পর দেশ,
পূর ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—দর্বদিক—দর্ব প্রাপ্ত।

অদামোর বিরুদ্ধে চির সংগ্রামী, জাতিতেদ খণ্ডনকারী, অধিকারবাদ নাশকারী, সর্ব প্রাণীর সামাবিঘোদক, লক্ষ-লক্ষ পদদলিতের পরিজ্ঞাতা—

n & n

বুদ্ধের এই দারুণ বার্ডা: উন্মূল করো নিজ হৃদয়ের স্বার্থপরতা, উন্মূল করো সকলই যা স্বার্থে ভোলায় মাহুষকে। ন্ত্ৰী নয়—প্তৰ নয়—পরিবার নয়—না না— আবদ্ধ হয়োনা সংসারে। অবিশৃক্ত হও! অবিশ্বত হও!

অভিন্ত বৃদ্ধের বাদী:
তীব্রগতি কাল, নশ্বর জগৎ, তুংখ সর্বস্থ যেগানে।
তোমার ঐ উত্তম থানা, ফল্বর বসন, আরামের আবাস!
হে মোহনিদ্রিত নর-নারী—
ভেবেছ কি কোটি-কোটি কুধাতুরের কথা যার। মৃত্যুপগযাত্ত্রী!
ভগু হংখ, ভগু হংখ—ভূলোনা এই মহাসভা।
জগতে প্রবেশের মুখে শিশু কাঁদে,
দেই ভার প্রথম উচ্চারণ।
কাল্লাই সভ্য জগতে—সকলে কাঁদছে—কাঁদনে।
এই জেনে ভ্যাগ করে। স্বার্থ।

আচাৰদের মধ্যে বৃদ্ধই দ্বাধিক শিথিয়েছেন আজ্ববিশাসী হতে। যেখানে স্বাধীনতা দেখানেই শান্তি—তিনি বলেছেন। যেখানে অধীনত। দেখানেই তঃখ—ভিনি বলেছেন। মান্ত্ৰে রয়েছে অনন্ত শক্তি, কেন সে কেবলই প্রার্থনা করবে ঈশ্বরের কাছে ? প্রতি শ্বাদে উপাদনা করছ ভোমরা—একথা ভূলো না। আমি ভোমাদের দঙ্গে কথা বলছি—এও উপাদনা। তোমরা ভনছ-- এও উপাসন।। শরীর-মনের এমন মুহত কি সম্ভব যথন মাছুদ দিবাশক্তির প্রকাশলীলার অংশী নয় ? প্রার্থনা কি যাতুমন্ত্র যে শদোক্তারণেই অলৌকিক কল লাভ পু না-না-প্রত্যেককে প্রয়ে ও ধর্মে পৌছতে হবে গভীরে, অনম্ভ শক্তির উৎসে। শ্ৰমই দৰ্বোচ্চ প্ৰাৰ্থনা-বাক্য নয়। কর্মের ছারা উপাদনা করো-নীরবে।

প্রলোভন এমেছিল বুদ্ধের কাছে, হাডছানি দিয়ে বলেছিল, ছেড়ে দাও সভ্যের সন্ধান, ফিরে যাও সংসারে, প্রনো জীবনে, জুয়াচুরি আর মিথ্যার জগতে, আন্ত শব্দে চিহ্নিত করে। সদ্বস্তুকে। প্রনোভনের ধ্বংসম্পূপে দাঁড়িয়ে সেই মহাকায় প্রুষ বলেছিলেন, সভ্যের সন্ধানে মৃত্যুও শ্রেয়—অজ্ঞানের জীবনের চেম্নে, যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশও শ্রেয়—পরাভূত জীবনের চেয়ে।

শক্ত বা মিঅ, কেউ কথনো বলতে পারেনি
সর্বজনের হিত ছাড়া বৃদ্ধ একটি নিঃখাসও নিয়েছেন,
একটুকরো ফটিও থেয়েছেন।
কল্যাণের জক্তই তিনি কল্যাণকং।
প্রেমের জক্তই তিনি প্রেমিক।

বৃদ্ধের শিশ্বরা প্রশ্ন কবলেন—আমরা দৎ হব কেন ?
বৃদ্ধ বললেন—তোমরা দদ্ভাব পেয়েছ উত্তরাধিকারস্ত্রে,
দদ্ভাবের উত্তরাধিকার রেথে যাও পরবর্তীদের জন্ম।
এনো আমরা চেষ্টা কবি সমষ্টিগত সাধুতার বৃদ্ধির জন্ম,
এনো আমরা দদাচরণ করি দদাচবণের জন্মই।
মাষ্ট্রের দ্বংথের জন্ম মাষ্ট্র্যই দায়ী,
মাষ্ট্রের দেট নেমে যাবার সময়ে দঞ্চারিত করে যায়
পরবর্তী চেউয়ে উত্থানেব শক্তি,
তেমনি এক আত্মা দিয়ে যায় নিজের শক্তি—
ভবিশ্বৎ আত্মায়।

11 9 11

হে পাশ্চান্ত্যবাসিগণ। তোমরা বনছ—
কুশবিদ্ধ হলে বৃদ্ধি পেত বৃদ্ধের মহিমা।
হার—ঠিক!
রোমক নিষ্ট্রতার হে পূজারীগণ!
তোমরা কেবলই চাও অসাধারণ কাও, এপিক গর্জন,
'হেঁটমুণ্ডে অতনস্পর্শে গহরেরে নিক্ষেপের'
মিন্টনী চীৎকার।
আইকে পেরেক ঠুকে মারা হয়েছে, তিনি ককিয়ে কেঁদেছেন,
খুবই পছন্দ তোমাদের।

জীবনের দামাক্ত ঘটনার কবিষ তুচ্ছ ভোমাদের কাছে, আমাদের কাছে কিন্তু নয়। অপূর্ব লাগে বৃদ্ধের জীবনের ছোটথাটো ঘটনাগুলি। যেমন ধরো না কেন-মৃতপুত্র বুকে নিয়ে মা এদেছে কাঁদতে-কাঁদতে— 'হে বৃদ্ধ! হে প্রস্থা জীবন দান করে। পুত্রের, সকলই সাধ্য তোমার।' বুদ্ধ বললেন করুণা-কণ্ঠে, 'মাতঃ! প্রাণতিকা করছ পুত্রের ? তার আগে ভিক্ষা করে আনো এক মুঠা খেত দরিষা, এমন গৃহ থেকে যেথানে প্রবেশ করেনি মৃত্যু : उपू এই ? এত भागाना ? अधनहे जानहि— ছুটে বেরিয়ে গেল জননী, সারাদিন ঘুরল ছারে-ছারে, কিন্ধ পেল না, কারণ মৃত্যু নেই এমন গৃহ নেই। মৃত্যুক্রোতের কূলে দাঁড়িয়ে পুত্রহার। মা জেনেছিল— জীবনের অনিবার্থ সত্য---মৃত্যু।

বৃদ্ধ কাঁথে তুলে নিয়েছেন ছাগশিশুটিকে।
ছাগশিশু খুঁড়িয়ে হাঁটছিল য্পকাষ্টের দিকে—
বলির পশুদের সঙ্গে।
বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন রাজ্পাবে,

আরও কাহিনী--

পুণ্যলোভাতুর মূপতিকে বললেন,

হে মহারাজ ! ছাগশিশুকে বলি দিলে যে-পুণ্য তারে। চেয়ে বছগুণ পুণ্য পাবে মাহ্যকে বলি দিলে। আমি প্রস্তুত—ছাগশিশুর স্থান নিতে।

হেলার রাজসম্পদ ত্যাগ করে বৃদ্ধ নেমেছেন পথে—
এর নাটকীয় সৌন্দর্ধে মুগ্ধ তোমরা, হে, পাশ্চান্যবাদী!
এটা কোনো বিরাট ব্যাপার নয় ভারতবরে।
এক ক্ষুত্র রাজার পুত্র গৌতম, কি-বা ঐশর্ব তাদের,
তার মতো ত্যাগ অনেকেই করেছেন পূর্বে।
কিছ কোনো তুলনা নেই নির্বাণ-পরবর্তী ঘটনার,

সহজের অপূর্ব সৌন্দর্বে পূর্ণ দেগুলি।— রাত্তি গভীর, বৃষ্টি ঝবছে অবিরাম। বৃদ্ধ দাঁড়ালেন এদে এক গোপেৰ কুটীৰে, ছাঁচেব নীচে দে ওগালের গা-ঘেঁদে। ষ্ঠাচ দিয়ে জল ঝরছে। বাভাদের ব্যাপট। জানলা দিয়ে গোপ চকিতে দেখল সন্ন্যাসীকে। 'বা! বা! গেৰুয়াধারী যে। গাকো এথানে। ওই তোমার ঠিক জায়গা।' গান ধরল সে— 'গোৰু-বাছুর উঠেছে গোয়ালে, আগুনে তপ্ত দর, নিরাপদ পত্নী আমার, স্থগে নিদ্রিত দন্তানেরা, স্তরাং মেঘগণ! আজ রাত্তে---তোমরা বর্ষণ কবে৷ স্বচ্ছদে ।' বুদ্ধ উত্তর দিলেন---'আমার মন সংযত, ইন্দ্রিয় প্রত্যাহত, হ্বদয় দৃঢ়ও হৃহির। স্তরাং হে মেঘগণ! আজ বারে— তোমরা বর্ষণ করে। স্বচ্ছদে ।' গোপ গাইল— 'থেতের ফ্সল কাটা শেষ, থড় উঠেছে গামারে, জলভরা নদী, মজবৃত বাঁধানো পথ, স্তরাং হে মেঘগণ! আজ রাত্রে— ভোমরা বর্ধণ করে। স্বচ্ছদে।'

গাইতে—গাইতে—লাগল গোপ, উদ্ধর দিয়ে গেলেন বৃদ্ধ একই ভাবে। ক্রুমে নম্ম হয়ে এল গোপের কণ্ঠ, নত হল দে বৃদ্ধের চরণে, অমুতপ্ত হৃদয়ে—শিক্সত্বের জন্য।

মৃত্যুতে মহীয়ান বৃদ্ধ—জীবনের মতোই।
আন্তাজ জাতির এক মাহম আহার্য দিল তাঁকে,
তৃষ্ট উপাদানে, অন্তচি পরিবেশে প্রস্তুত থাজ।
বৃদ্ধ শিক্তদের বললেন, তোমরা থেয়ো না এ-জিনিস,
কিন্তু আমি তো পারব না প্রত্যাথ্যান করতে।

যাও, বলে এসো ঐ মাহ্যটিকে, আমার সর্বোচ্চ সেবা সে করেছে, আমাকে মুক্ত করেছে এই দেহের বন্ধন থেকে।

বৃদ্ধ বিদায় নেবেন পৃ শিবী থেকে,
বৃদ্ধতনে বিছানো চীর,
দিংহের ক্সায় দক্ষিণপার্শে শয়ান আনন্দময় পৃক্ষ,
মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।
প্রিয় শিষ্য আনন্দ কাঁদছিলেন।
বৃদ্ধ তিরস্কার করে বললেন,
জেনে রাথো, বৃদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ নন,
প্রটি এক উচ্চ অবস্থা, যে-কেউ লাভ করতে পাবে।
অন্ত কাউকে অর্চনা নয়—
আত্মদীপো ভব।
দিহে যেমন ভীত নয় শক্ষে,
জালবদ্ধ নয় বায়ু, জললিপ্ত নয় পদ্মপত্র,
তেমনি একাকী বিচরণ করে। গণ্ডাবের মতে।।
দৃষ্টি দিও না পথের দিকে, গ্রাহ্ম করো না কোনোকিছু,
অগ্রদর হন্ত গণ্ডাবের মতো একাকী।

শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতে তথাগতের,
সকলে নীরব, কদ্বশাস।
দ্রাগত একজন সহসা ছুটে এল সেখানে,
উপদেশপ্রার্থী।
হবে না, সম্ভব নয়—শিষারা ফেরালো তাকে।
বুদ্ধ থামালেন।
বুদ্ধ বললেন, ওকে আসতে দাও,
তথাগত সর্বদা প্রস্তত।

সত্য--গভীরভাবে সত্য--এই কাহিনী।
আবি দেখেছি রামকৃষ্ণকে
আত্তিমক্ষণে একই কাজ করতে।
রামকৃষ্ণ সদা একত।



সাব্যান ( ছেডা কাগজ স্কুডে চিত্তরূপ ) শিশ্পাচার্য নন্দলালেন রচনা

সৌজনোঃ বিশ্ববৃপ বসু।





त्रोक्रता ३ विश्वृण वम्

## বিমলেশ্বরের পথে

#### স্বামী চৈত্যানন্দ

#### वागवाकात द्वीतामकृष बट्टन महा।मी-'छटण्याधन' भविकात मरीक्रणे ।

উত্তরকাশী। ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৪। রাভ ৪টা। স্বামী ব্রজেশানন্দ ও আমি জীরামকুষ্ণ কুটির থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ছঙ্গনের গায়ে গরম জামা, চাদর। মাথায় কান-ঢাকা টুপি। হাতে লাঠি, টর্চলাইট, ভিক্ষাপাত্তে গঙ্গাজন ও বিৰপতা। হেঁটে মাইলখানেকের মতো রাস্তা গেলাম। উজেলীতে। এথানে সাধু-মহাত্মারা থাকেন। এক মহাস্থার কৃটিয়ায় গিয়ে আমরা ত্তন হাজির হলাম। কৃটিয়াতে ত্তন বৃদ্ধ সন্মাসী আমাদের জন্ম অপেকা করছিলেন। আমরা যেতেই তাঁরা কফি তৈরি করে ফেললেন। চারজ্ব মিলে কফি ও বিস্কৃট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় ভার ৬টা। তথনও কিছু অন্ধকার-আকাশ পরিষ্কার হয়নি। বেশ শীত আছে। উত্তরকাশীর বাস্ট্যাণ্ডের দিকে হেঁটে চললাম। আমরা যাব বিমলেশর শিবজীকে দর্শন করতে। উত্তরকাশীর পশ্চিমে যে স্থউচ্চ পাহাড় তার শিথরে বিমলেশর-মন্দির। শিথরের উচ্চতা ৭ ই হাজার ফিটের মতো। আমরা যে-রাস্তা দিয়ে যাব সেভাবে না গিয়ে শর্ট-কাট রাস্তা ধরেও যাওয়া যায়। তবে আমরা একটু ঘুরে যাচ্ছি পথে किছू मर्गनीय षिनिम আছে বলে।

হরিষারের বাসরাস্তা ধরে জ্ঞানস্থতে চলে এলাম! এখান থেকেই পাহাড় চড়াই আরম্ভ। পাহাড়ের গা-বেয়ে আমরা উঠছি। মাঝে মাঝে গ্রাম পড়ছে। সকালবেলা। পূর্ব পাহাড়ের চূড়া থেকে স্থ্র উঠছে। গ্রামের শিশু থেকে বৃদ্ধবৃদ্ধা স্বামীশী বলে আমাদের প্রাডঃশুভেচ্ছা জানাছে। একেবারে ছোট শিশুরা 'ওঁ নমো নারাম্বার,

সামীজী' সম্পূর্ণ বলতে পারছিল না। তারা আধআধ করে 'ওঁ, স্বামীজী' বলছিল। তনতে তারী
ভাল লাগছিল। আজও পাহাড়ী মা-বাবারা
ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের সাধু মহাত্মাদের
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেথায়!—ভাবতে
ভাবতে পথ চলছিলাম।

চড়াই ভেঙে উঠছি। মাবে মাঝে দাড়িয়ে প্রাকৃতিক দৌল্ব উপভোগ করছি। সাধুমহাত্মাদের জীবন-কাহিনী আলোচনা করছি।
কগন-বা স্বামীজীর 'সন্নাদীব গীতি' থেকে কিছু
কিছু স্তবক আবৃত্তি করছি। আবার কগন উঠে
আসা নিচের পথের দিকে তাকিয়ে দেগছি
দেওদার ও চিরগাছের অঙ্গল। মনে হচ্ছিল,
নিচের গাছগুলি যেন পাহাড়েব গায়ে সব্জের
একটি আন্তবণ বিস্তীণ করেছে।

কথন আমরা এসে গেছি সাল্ড গ্রামে। গ্রামে টোকার মুথে জগন্ধাথের মন্দিব পডে। মন্দিরটি বছ প্রাচীন বলে লোকমুথে প্রচলিত। এথানকার মূর্তি পূরীর জগন্ধাথের মতো নয়। বিষ্ণুমৃতি। বসা অবস্থা। হাতে শদ্ধ, চক্র, গদা ও পদ্ধ। জগতের নাথ বলে তাঁর নাম জগন্ধাথ। মনে হন্ধ, সেই হিসাবে মন্দিরের নাম জগন্ধাথ-মন্দির। ত্যাগভূমি হিমালয়ে জগন্ধাথ-মন্দিরে প্রবেশের সময় মনে মনে প্রাবের প্রার্থনা জানালাম:

ন বৈ যাচে রাজ্যাং ন চ কনকমাণিকাবিভবং
ন যাচেহহং রম্যাং দকলজনকাম্যাং বরবধুম্।
দদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগরাধঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
পরিবেশ শাস্ত। কোন বাতাদ বইছে কি
বইছে না বোকা যাছে না। দেওদার ও

চিরগাছগুলি উন্নতশিরে মৃদন্তমে দাড়িয়ে আছে। প্রভন্তনের দক্ষে বাযুক্রীড়া করে নিস্তর্কতা ভঙ্গ কবাব ভাদের যেন কোন অধিকার নেই। মন্দিরের ভিতর গাচ অন্ধকার। টর্চের আ্বানো ক্ষেলে প্রভু জগন্নাথকে প্রণাম করে মন্দিরের চার-কোণে আমরা চারজন বদে পড়লাম। মন আপনা আপনি শাস্ত হয়ে গেল। জোর করে শাস্ত করতে হল না। গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে একটি সোঁদোঁ শব্দে মন তন্ময় হয়ে গেল। মনে হল, দার। হিমাল**র ভূ**ড়ে যেন অনাহত ওঁ-কার শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। এমন সময় মন্দিরের তত্ত্বাব্ধায়ক সাধৃটি চা-পানেব জন্ম আমাদের ডাকলেন। আমাদের উঠতে ইচ্ছা করছিল না। উঠতে বাধ্য হলাম—নতুবা আমাদের গন্তব্যস্থান বিমলেশবে যেতে দেরি হবে। ১। পানের পর জগন্নাথদেবকে পুনঃপ্রণাম করে শাল্ড গ্রামে প্রবেশ করলাম।

এই গ্রামে মাধুকরী করার ইচ্ছা হল আমাদের। বেলা ৮ ই। ১টা। এত দকালে কি মাধুকরী পাওয়া যাবে? দাধারণত গ্রামের মাহ্ম হপুর ১৮১ইটার কমে থায় না। এগানে কিছ সম্পূর্ণ আলালা। মেয়েরা রান্ধা-বান্ধা এবং দংলারের অভাত কাজ দেরে, থাওয়া-দাওয়া করে মাঠে কাজ করতে যায়। প্রুষরা বাড়িতে হেলে-মেয়েদের দেথাতানা করে। আর লাঙল দিয়ে জমি চাব করে দেয়। তারপর ফলল রোপণ করা থেকে ঘরে ফলল কেটে তোলা পর্বন্ধ মেয়েদের কাজ। মেয়েরা ঘরে এবং বাইরের সমস্ত কাজ করে।

এই প্রদক্তে শ্রীশীঠাকুরের একটি কথা মনে
পড়ে গেল। তিনি বলছেন: 'ঋষিরা কত
থাটত। সকালবেলা আশ্রেম থেকে চলে যেত।
একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা করত, রাত্রে
শ্রোশ্রমে ফিরে এনে ফলমূল থেত।' একথা
প্রদক্তে আমাদের পথপ্রদর্শক শ্রম্কমণ্ডিত

গৌরবর্ণ বৃদ্ধ সম্নাসী বললেন, এই ট্রাডিবন এখনও কিছুটা আছে। **জিঞা**দা করলাম, কির**কম** ? ভিনি বললেন, প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা বনে-জঙ্গলে যথন ভপস্তা করতে যেতেন তথন তাঁদের পরিবারের মেয়েরা সংদারের যাবভীয় কাজকর্ম করতেন। তানা হলে তাঁদের পক্ষে সংসাবনির্বাহ করাসম্ভব হত না। মুনি-ঋষিরাসারাদিন তপস্সা করে বন-জঙ্গল থেকে আশ্রেমে ফিরে এসে কিছু থেমে খামে পড়তেন, আবার ভোরে উঠে চলে যেতেন। সেজক্ত সংসার চালাবার জক্ত মেয়েদের খুৰ খাটতে হত। সে-ধারা এখনও কিছুটা দেখা যায়-পাহাড়ী গাহস্থা জীবনে। পুরুষরা তপস্তা করতে বনে-জঙ্গলে যায় না, তারা ঘরে ছেলে-মেয়েদের দেখান্তন। ও ক্ষেতে হালচাস করে—এই প**র্বন্ত** ভাদের কাজ। সংসারেব বাকী আর **দ্**ব কাব্দ মেয়েরাই করে।

<u>পাল্ড গ্রামে আমরা যথন মাধুকবী করতে</u> ঢুকছি তথন **গ্রাম**বাদীদের যাদের দক্ষে পথে আমাদের দেখা হল তার। 'ওঁনমে। নারায়ণায়, স্বামীকী' বলে অভ্যৰ্থনা জানাল। আমরাও প্রতি নমস্কার করলাম। স্থামরা কয়েকটি বাড়িতে 'নারায়ণ হরি' বলে দাড়ালাম। যাদের রান্না হয়ে গেছে তারা খুব শ্রদ্ধাসহকাবে ভাত-ডাল, মাঠা ( 'बान ) ভিক্ষা দিল। যাদের রান্না হয়নি তারা ভিক্ষে দিতে না পারায় মনে কট পাচ্ছিল। তার। वादवाद वनहिन: 'वात्रीकी, छका छिक्या तन याहेरप्र'--वाभीजी, जाननाता एक। (दान्ना ना करा চাল-छाल ) किका निया यान। आमहा वललाम ! 'नही পूड़ी ভিক্ষা চাইয়ে'—না, आमारतव পুড়ী (রান্না-করা) ভিকা চাই। কোন কোন বাড়িতে কাঁচা শাক-ডাল নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। গ্রামবাসীদের স**র্দয় ব্যবহার দে**থে **সুম্ব** হয়ে গেলাম। এরা গরীব কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের থাওয়ানোর জন্ম নিজেদের মুখের অন্ধ তুলে

দিতেও এদের এওটুকু বিধা হয় না। এথানে এদেই বুঝলাম অতিথিদেবো ভব' কথার ভাৎপর্য। ভারতের আবহমানকালের ট্রাভিশন অশিক্ষিত

তারতের আবহমানকালের দ্রাভিনন আনাকত প্রামের মাক্সযগুলি আজও বহন করে চলেছে। যেখানে বিংশনতান্দীর তথাকথিত শিক্ষিত মার্থ-গুলি শিক্ষার আলোক পেয়েও দিন দিন হয়ে যাচ্ছে কুটিল, বক্র, সদা সন্দেহপরায়ণ। সেথানে অশিক্ষিত এই মাক্সযগুলি সহজ, সরল, সেবা-পরায়ণ। ত্যাগে মহীয়ান। ভারতের চিরম্বন আদর্শ ত্যাগ ও সেবাকে বহন করে চলেছে।

মাধুকরী জিনিস নিয়ে আমরা গ্রামের বাইরে এলাম। খানিকটা সমতল দেখে বদে পড়লাম আমরা। চারজনে ভাগ করে নিলাম মাধুকরীর সমস্ত জিনিস। ইউদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে থুব তৃপ্তিদহকারে থেলাম। থাওয়ার পর আবার পাহাড় চড়াই। ভরা-পেটে পাহাড় চড়াই মোটেই व्यानन्तरायक नय । 'उत् व्यामात्तर हफ़ाहेत्य छेठ्रेट হবে নতুবা বিমলেশ্বরে পৌছাতে দেরি হয়ে যাবে। চডাইম্বের মাঝে জেঞা ( বা গেঞা ) নামে একটা গ্রাম পড়ল। এর পরে আর কোন গ্রাম নেই। অধু চড়াই ও দেওদার ও চিরগাছের গভীর অঞ্চল। গাছগুলি মাথা উচু করে দাডিয়ে আছে। মনে হল, তারা যেন পাহারা দিচ্ছে কেউ কোন শব্দ করে গিরিরাজের ধ্যানভঙ্গ না করে। যদা জাগ্রভ প্রহরী তারা। কোন পাথির ভাকও **ভ**নতে পাচিছলাম না। ভধু মহামৌনতার সোঁসোঁ শব্দ। সঞ্বমান বাতাস বৃক্ষপাতায় মৃত্ মরমর ধ্বনি তুলতেও যেন সাহস করছিল না। যেন নীরব **দৰ্শক হয়ে** দাঁড়িয়ে আছে। আমাদেবও কোন ৰুথা বলে এই অপূর্ব নীরবতা ভঙ্গ করতে ইচ্ছা করছিল না, তবু মাঝে মাঝে 'ও' শব্দে উচৈচাম্বরে চিৎকার করে ধ্যানমগ্ধ পিরিরাজকে সম্ভাষণ করছিলাম। ওই ওঁ-কার ধ্বনি পাহাড় থেকে পাহাড়ান্তরে প্রতিধানিত হচ্ছিল। যেন গিরিরাজ

ধ্যান থেকে ব্যুখিত হয়ে আমাদের আন্তরিক সম্ভাষণের প্রতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। গুরু-গন্তীর প্রতিধ্বনি শুনে আমাদের সমস্ত শরীর শিহরিয়ে উঠছিল।

চড়াই উঠতে উঠতে মাঝে মাঝে দেখতে পাছিলাম জঙ্গলেব মধ্য দিয়ে মেয়ের। ঘাদ কেটে পিঠে করে নিয়ে যাছে। জঙ্গলের মধ্যে একটি যুবকের দঙ্গে দেখা হল। দে আমাদের বলল: এই জঙ্গলে লাল রঙের একটা দাঁড় এদেছে দহ্পতি। মাহুদ দেখলেই দে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে দিছে। আপনার। একটু দাবধানে যাবেন। আমরাও চারিদিকে দতর্ক দৃষ্টি রেথে দাবধানে চডাইয়ে উঠতে লাগলাম।

পৌছে গেলাম থড়িয়ানি পাহাড়ে। এই পাহাড়ের চূড়ায় এক 'বিরকত' মহাত্মা থাকেন---বৈদান্তিক সাধু। পাণ্ডিতা ও সাধুজীবনের জন্ম তিনি উত্তরকাশী সাধুসমাজে স্থপরিচিত। এই নিৰ্জন জঙ্গলে কুটিয়া বেঁধে ভিনি একান্তে বাস করেন। কয়েকদিন পূর্বে সেই লাল রঙের ভয়গ্বর যাঁডটি শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে তাঁকে পাহাড থেকে ফেলে দেয়। তিনি হাসপাতালে ভতি ছিলেন। সম্প্রতি ছাড়া পেয়ে তিনি কু**টি**য়ায় ফিরে এসেছেন। আমাদের পথপ্রদর্শক বৃদ্ধ সন্ধ্যাদীর সঙ্গে এই 'বিরক্ত' মহাত্মাব থুব পরিচয় আছে। ভিনি আমাদের ভাল সাধু দর্শন করাবেন বলে এখানে নিয়ে এসেছেন। মহাত্মার নাম স্বামী বিশেশবানন। তিনি কৈলাস আশ্রম থেকে **मम्राम** निष्मरह्म । वाङानी भवीत । এই পাহাডের চ্ডার ১১ বছর ধরে আছেন। পাহাড়ী গ্রাম-বাসীরা কুটিয়া তৈরি করে দিয়েছে।

মহাত্মার কৃটিয়ায় পৌছে গেলাম। তিনি কৃটিয়ার বাইরে এগে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কৃটিয়ার ভিতরে গিয়ে বদার জগ্র অক্রোধ করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠলাম। তিনি যেথানে বসে শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, তার ঠিক জানদিকের দেওয়ালে টাঙানো কাঠের ফ্রেমে বাধানো শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় একটি ছবি। হিমালয়ের এমন ছর্গম অঞ্চলে ওইভাবে শ্রীরামক্রফের চিত্রপট দেথে বিশ্বয়ে আনন্দে অভিভূত হলাম। মনের ভাব গোপন রেখে তাঁকে প্রশ্ন করলাম: বাড়ে কি করে গুঁতিয়ে দিল গ তিনি বলনেন: কৃটিয়ার কিছুটা নিচে ব্যাসকুতে জল আনতে গিয়েছিলাম। রোজ যেরকম যাই সেদিনও সেরকম গিয়েছিলাম। সে-সময়ে বাড়িট গ্রুতিয়ে দেয়। আমি পাহাড় থেকে গড়িয়ে একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যাই।

- --ভারপর কি হল ?
- আমি আঠেতন্ত হয়ে পড়ি। কিছু সময় পরে জ্ঞান ফিরে এলে শুনতে পাই যে, যাঁড়টি পাহাড়ের উপরে দাড়িয়ে তথনও রাগে গর্জন করছে।
  - —ভারপর আপনি কি কবলেন ?
- আমি গর্ভ থেকে উঠে জঙ্গলের অক্স-একটি
  রাস্তা ধরে কোনরকমে হাঁটতে চেটা করি—
  কুটিয়ায় ফিরে আদার জন্ম। এমন সময় পথে
  ভারত-ভিব্বত-সীমাস্তের তৃজন জওয়ানের সঙ্গে
  দেখা হয়ে যায়। তাঁরা আমাকে ধরাধরি করে
  তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেথানে
  খুব ভালভাবে তাঁরা আমাকে চিকিৎসা করেছেন। স্বস্থ হয়ে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ফিরেছি।

এই সব কথা যথন আমাদের বলছিলেন তথন তাঁর মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন দেখিনি। শিতমুখে কথাগুলি বলছিলেন, আর তাঁর পায়ের ও হাতের বাঁধা-বাত্তেজ এবং কপালে ও পায়ে ভকিয়ে যাওয়া কতচিহ্নগুলি আমাদের দেখাচ্ছিলেন। সহলা তিনি গন্ধীর হয়ে বললেন: ঈশবের কী ককণা! হঠাৎ ঘুটি লোক পাঠিয়ে আমাকে শরকারী ভাল হাদপাতালে রেথে চিকিৎসার শব
ব্যবস্থা করে দিলেন! অন্ত কোন হাদপাতালে
এত ভাল চিকিৎসা হত কিনা সন্দেহ আছে।
তিনি সব ব্যবস্থা করে রেথেছিলেন। কথাগুলি
বলতে বলতে ঈশরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোথ
ছটি ছলছল করে উঠল। তাঁর ঈশরনির্ভরতা
দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়লাম। প্রশঙ্গান্তরে
যাওয়ার জন্ম তাঁকে প্রশ্ন করলাম: আচ্ছা মহারাজ, এই নির্জন স্থান আপনার কেমন লাগছে ?

- —ভাল লাগছে। ভাল লাগছে বলেই তো আজ ১১ বছর এথানে পড়ে আছি।
- —এই জঙ্গলের মধ্যে আপনি থাবার ব্যবস্থ। কি করেন ?
- দু-তিন মাদ অন্তর একদিন গ্রামে ভিকা করতে যাই। চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি ভিকা পাই।
- —একদঙ্গে তৃ-তিন মাদের অত জিনিস একা বয়ে নিয়ে আসতে পারেন ?
- —প্রামের একটি যুবক কুটিয়ায় বয়ে দিয়ে যায়। যুবকটি আমার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ে।
- —রাত্তে কোন জস্কুজানোয়ার উপস্তব করে না?
- —বাঘ-ভালুক এই জঙ্গলে আছে। বাঘের সঙ্গে কথন কথন আমার সাক্ষাৎ হয়। এই কুটিয়ার সামনে মাঝে মাঝে বঙ্গেও থাকে।

বাঘের কথা ভনে আমরা ঘাবড়ে গেলাম।
আমাদের ভয় হতে লাগল। এই জঙ্গল দিয়েই
তো আবার আমাদের ফিরতে হবে ! যাই হোক,
ভয়ের কথা প্রকাশ না করে, মুথে দাহদ দেথিয়ে
জিজ্ঞাদা করলাম: কিরকমভাবে কৃটিয়ার দামনে
বদে থাকে ? তিনি বললেন: একবার সন্ধার
কিছু আগে ধরের দরজার দামনে আমি লাভিয়ে
আছি ৷ একটা বাঘ হাত কুড়ি দুরে বাইরে বদে

আছে। আমি বাঘটির দিকে তাকিয়ে আছি, আর দেও আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমার মনের ভাবটি এই যে, বাঘটি যেই দরজার দিকে এগিয়ে আসবে, আমি অমনি দরজাটা বন্ধ করে দেব। কিন্তু দেখলাম, কিছু সময় পরে বাঘটি উঠে জঙ্গলে চলে গেল। আমরা আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: এইরকম ঘটনা আর কথনও ঘটেছে ? তিনি শিতমুথে বললেন: হাা, ঘটেছে। একদিন রাত্রে শুয়ে আছি। রাত তথন ১২।১টা হবে। হঠাৎ দরজায় জোরে জোরে ধাকা দেওয়ার শবদ শুনতে পেলাম। কয়েকবার ধাকা দেওয়ার পর আর কোন দাডা-শব্দ নেই। কিছু সময় পর আবার ধাকার শব্দ জনতে পেলাম। তারপর আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। সকালে উঠে দেখি, বারান্দায় বাবের পায়ের ছাপ, আর দরজায় (অঙ্গুলি নির্দেশ করে ) ওই যে গেব্লুয়া-কাপড়ের পর্দা আছে তাব উপর থাবার চিহ্ন। মহাত্মান্দী উঠে গিয়ে পর্দায থাবার ছাপটি আমাদেব দেখালেন। তিনি এমন-ভাবে কথাগুলি বলছিলেন যে, জনে মনে হচ্ছিল আমরা যেন প্রাচীন যুগেব কোন অরণাবাসী সাধু-মহাত্মার কাহিনী শুনছি।

স্বামী বিশেষরানন্দের সাধন-ভজনের কক্ষটি
দেখার ইচ্ছা হল আমাদের। সঙ্গী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী
ও আমি উঠে কৃটিয়ারই সংলগ্ন নিজন অন্ধকার
একটা কক্ষে প্রবেশ করলাম। ঘরের কোথায়
কি আছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিশেষরানন্দক্ষী একটা টেমি আমাদের কাছে এনে
দিলেন। ক্ষীণালোকে দেখলাম মেঝেয় কম্মনপাতা। দেওয়ালের গা-ছেঁষে একটি ছোট
পূজার বেদী। বেদীর উপরে কোন্ কোন্
দেবতার ছবি আছে বোঝা যাচ্ছিল না। টেমিটি
বেদীর কাছে নিয়ে দেখলাম, কাঠের ফ্রেমে
বাঁধানো তুর্গার ও মা-কালীর ঘৃটি ছবি: মা-

কালীর ছবিটি—মা-কালী দাঁড়িয়ে, আর তাঁর পায়ের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা বসে আছেন। তাঁকে একবার নিভতে জিজ্ঞাদা করেছিলাম, শ্রীরামক্লফের ও মাদের ছবিও আপনার পূজাবদীতে রেগছেন! অতি শ্রন্ধার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন: 'শ্রীরামক্লফের বই পড়েই তে। আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। তাঁব কপাতেই তে। দংদার ত্যাগ করতে পেরেছি।' কথাপ্রদঙ্গে তিনি আমাদের জানালেন, শ্রীঠাকুবের সম্বন্ধে সংম্বতে একটি স্তব রচনাও করেছেন।

কৃটিয়া থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে একে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম। দূরে যমুনোত্রীর তুনারশৃদ্ধ, জন্দলাকীর্ণ পাহাড়েব চূড়া এবং নিচে গেঞ্জা গ্রাম। অপূর্ব পরিবেশ, মন আপনা পেকে শান্ত হয়ে যায়। তবে জন্তুলানোয়াবের ভযে মন বিকিপ্তও হয়।

বিশ্বেষবানন্দজীকে দেণতে উত্তবকাশীব সিবোর গ্রামের বয়ন্ধ ব্রন্ধচারী দেবটৈতক্ত গত-কাল এসেছিলেন। তিনি আমাদের চা তৈরি করে খাওয়ালেন। এই চায়ের ব্যবস্থ। আগে থাকতে করে রেথেছিলেন আমাদেব পণপ্রদর্শক দেই স্বামীজী।

চা-পানের পর আমর। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ২য নিথরেশ্বরের দিকে বওনা হলাম। নিথবেশ্বরের উচ্চতা ৮ ই। হাজার ফিট। কিছুক্ষণের মধ্যে আমর। পাহাড়ের চূড়ায পৌছে গেলাম। গভাঁব জঙ্গল। স্বামীজীর সম্যাসীর গীতি'ব অপূর্ব দেই ন্তবকটি মনে পড়ে গেলঃ

উঠাও সন্মাসি, উঠাও দে তান, হিমান্তিনিগরে উঠিল যে গান— গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে সংসারের তাপ যথা নাহি পশে, যে সঙ্গীত-ধ্বনি-প্রশাস্ত-লহনী ওঁ ভৎ দৎ ওঁ।

সংসারের রোল উঠে ভেদ করি;
কাঞ্চন কি কাম কিয়া ঘল-আল

যাইতে না পারে কভু যার পাল;

যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী—

সাধু যায় স্নান করে ধন্ত মানি,

উঠাও সন্মাসি, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও, গাও সেই গান—

স্তবকটি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে আমরা পথ চলতে লাগলাম। পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। আমাদের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হতে লাগল। এইভাবে পথ চলতে ১ম শিংরেশ্বরে এসে পৌছলাম। শিথরেশ্বের মাথায় দঙ্গে-আন। গঙ্গাজন ঢেলে স্মান করালাম। তাঁকে আমাদের অন্তরের প্রণতি জানিয়ে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ত্-চোথভবে দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ষ্টুচিত্তে আমগা থাডাই পাহাড় ধরে নিচে নামতে লাগলাম। পাহাডী রাস্তানা ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বেপথে ধীরে ধীরে নামছি। থাড়াই পাহাড়। জংলী কাঁটাঘাসে ভতি, ইতস্তত পাথরের বোল্ডার পড়ে আছে। দন্তর্পণে তার উপর দিয়ে নামছি। আবার স্বার হাতে লাঠিও নেই। আমাদেব প্রপ্রদর্শক বৃদ্ধ সাধুর কাছে শুধু ছাতা, তার উপর তাঁর কাঁধে প্রায় দশ কেজি ওজনের একটি त्याना। शाष्त्र व्यावात हा ६ या है ५ अन। यनि ५ তিনি পাহাড় চড়াই-উতরাইয়ে হৃদক। তবু তাঁর থাড়াই-এ নামতে অস্থবিধা হচ্ছিল। কাঁটাঘাদ পায়ে ফুটছিল। আমাদেরও পায়ে কাটা ফুটছিল। পায়ে বেদনা হচ্ছিল।

থড়িয়ানি পাহাড়ের বিখেবরানন্দজীকে দেখতে-ঘাওয়। ব্রহ্মচারী দেবচৈতক্তও আমাদের সঙ্গে আসছিলেন। আমরা মোট পাঁচজন এই-ভাবে পথ চলছি। হঠাৎ আমার পারের তলা

থেকে একটা বড পাথর সরে গেল। কোনরকমে শরীরের ভার দামলে নিলাম। একটু অদাম্য হলেই কয়েক শত ফিট নিচে গড়িয়ে পড়তাম। আমার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না। যাই হোক ভগবৎকুপায় বেঁচে গেলাম। পায়ের তলা থেকে সেই বিরাট পাথর খণ্ডটি গড়িয়ে নিচে একটা গাছের গায়ে লেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমার বুক কেঁপে উঠন। ভাবনাম-পড়নে আমারও অবস্থা ওইরকম হত। দেবচৈতক্সরী আমাকে বললেন: সাবধানে নামুন। পাণর গড়িয়ে পড়লে—মিচে হয়তো পাহাড়ী মেয়েরা ঘাস কাটছে—ভাদের গায়ে পাথব লাগলে মৃত্যু অবধারিত। আমার ভয় হতে লাগল— এই পাথরের টুকরে৷ কারোর গাযে লাগেনি ভো! নিচে থেকে কোন করুণ আর্তনাদের আও্যাজ শোনা গেল না। অব্যু অত উপর োকে শোনাও সম্ভব ন্য। ঈশবের কাছে প্রার্থনা করি, কারোব গায়ে যেন পাথরের টুকবো না লাগে।

আমাদের মধ্যে পথপ্রদর্শক ছাড়া আর-এক জন বৃদ্ধ ছিলেন। পথপ্রদর্শকের চেয়ে তার বয়স কিছু কম। তিনি কিছুটা স্থলকায়। খাড়াই-এ নামতে নামতে তিনি কয়েকবার পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়েছেন। তবে তাঁর মনেব জোর খুব। তরুণদেরও হার মানায়। প্রচণ্ড উৎসাহ। সদ্। হাস্তমুথ। পথপ্রদর্শক স্বার থেকে বয়সে বড়। তবু তিনি রাস্তায় আমাদের থাওয়ার জন্ম ফান্ক ভর্তি কফি, বাদাম, ডালমুট, রাম্ব বিষ্কৃট প্রভৃতি কাধে করে বহন করছিলেন সারাটা পথ। একহাতে ছাতা, আর কাঁধে ওই সব জিনিস-ভঙি ঝোলা। পথ চলঙে তাঁর কট হচ্ছে, তবুমুখে দদা হাসি। তারও প্রচণ্ড উৎসাহ। কোন বাধাকে পরোয়াই করেন ना। जांद्र छे९मारहरू এই বেপথের আমাদের অভিযান।

অন্তানা পথে এইভাবে নামতে নামতে হঠাৎ
আমরা একটা রাস্তার উপর এসে পড়লাম।
সেগান থেকে দেখা গেল বিমলেশ্বরজীর মন্দিব।
জিল বাবা বিমলেশ্বরজী কি জয়' বলে আমরা
আমনেদ জয়ধ্বনি দিতে লাগলাম।

বিমলেশব-মন্দিবে পৌছালে ওথানকার একজন গ্রামবাদী আমাদের দ্বিজ্ঞাদা করনেন: আপনাবা থাডা পাহাড থেকে দোজা নেমে পড়লেন যে! বাস্তা ভুল করে কি এভাবে এলেন ? উদ্ভবে আমরা বললাম: না, এমনি। অদানা পথে চলতে ভাল লাগে, তাই এভাবে এলাম। তিনি আর কিছু বললেন না। গুধু আমাদের মুথের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। হয়তো ভাবলেন—বিপদদম্ব পথে চলতে ভাল লাগে—এতো বড় অন্তত কথা।

মন্দিরে পৌছিয়ে আমাদেব দঙ্গে-আনা গঙ্গা-জল, বেলপাতা, ধৃপ দিয়ে বাবা বিমলেশ্বরজীকে পৃজা ও প্রার্থনা করলাম। কিছু সময় পরে মন্দিরের বাইবে এলাম। মন্দির সংলগ্ন যজ্ঞবেদীর পাশে এক দৌমাদর্শন দয়াদী বদে গ্রামবাদীদের দঙ্গে কথা বলছিলেন। 'ওঁ নমো নাবারণায়' বলে আমরা তাঁকে নমস্কার করলাম। তিনিও প্রতি-নমস্কার করলেন। তিনি ঠাণ্ডা জল পান করালেন আমাদের। আমরাও পথশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঠাণ্ডা জল পান কবে পরিতৃপ্ত হলাম।

উত্তরকাশী দাধুসমাজের অধ্যক্ষ স্থামী অথণ্ডান্দক্ষীর কাছে জিজ্ঞাদা করেছিলাম বিমলেশ্বর শিবজীর মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে। অনেক-দিনের পুরানো। তবে কত বছর আগের তৈরি তা তিনি দঠিক জানেন না বলে আমাদের জানিষেছিলেন। বিমলেশ্বরজীর মাহাত্ম্য দম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা আমাদের বলেছিলেন:

শিবচতুর্দশী উপলক্ষে বিমলেথব নিবজীকে পূজা দিতে তিনি গিঘেছিলেন। সঙ্গে আবও বেশ ক্ষেক্ষন সন্ধ্যাসিঞ্জচারী ছিলেন। পূজান্তে তাঁর। শিবমছিয়ংস্কোত্র সমবেত কর্চে পাঠ কবছিলেন। এমন সময় নিবলিঙ্গেব পাশ থেকে একটি বড় কালে। সাপ বেবিয়ে কোঁদ কোঁদ কোঁচ করছিলেন, সাপেব দিকে দৃষ্টি পড়লেও তাঁদের মনে কোন ভয়েব সঞ্চার হয়নি। পাঠশেষে সাপটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তাঁদেব মনে ভয়েব উদ্রেক হয়। তাঁদের ধারণা হয়, সাক্ষাৎ শিবজী শিবমহিয়ংস্থাত্র শোনার জন্ম সাপের রূপ ধরে বেবিয়ে এসেছিলেন।

প্রত্যেক বছর শিবচতুর্দনী উপলক্ষে এথানে বহু ভক্ত নরনারী পৃদা দিতে আদেন। গ্রাম-বাদীদের বিধাদ বিমলেশর শিবজী থুব জাগ্রত। তারা এই মন্দির থুব প্রাচীন বলে দাবী করে। মন্দিরটি বিভিন্ন দময়ে কোন কোন ধর্মপ্রাণ মহান ব্যক্তির হাবা সংস্কৃত হয়েছে।

যজ্ঞবেদীর কাছে উপবিষ্ট দৌম্যদর্শন দল্লাদীর নাম স্বামী অবৈতানক। তিনি বিজয়ক্ষণ গোস্থামী-সম্প্রদায়ের। বয়দ মনে হল চল্লিশের মতো। গ্রামবাদীদের কাছে শুনলাম, তিনি ১৬ ডিদেশ্বর পৌষদক্রাস্তির দিন কৃটিয়ার ভিতর চলে যাবেন। অনেকদিন আর বাইরে বেকবেন না। আরও শুনলাম, তিনি কয়েক মাদ আগে একাদিক্রমে ২০ দিন একাদনে বদে কিছু নাথেয়ে ধ্যানস্থ ছিলেন। গ্রামবাদীরা তাঁকে দেবতার মতো দেখে। তারা মন্দিরের সব কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। তাঁর খাবার গ্রাম থেকে কৃটিয়ায় বয়ে দিয়ে যায়। উত্তরকাশীর অনেক সাধু তাঁকে সম্বামর চোখে দেখেন, আবার কেউ কেউ বিদ্ধান কটাক্ষণ্ড কবেন। যাই হোক, এই স্বল্পভাষী দৌম্যদর্শন মহাজ্মাকে আমাদের ভাল লেগেছে।

আবার পাহাড়ী রাস্তা না ধরে বেপথে আমরা নেমে পড়লাম। অজানা পথ। 'সন্ন্যাসীর গীতি' থেকে আবৃত্তি করতে করতে চলতে লাগলাম। বিকেল হয়ে এল। সমতল দেখে এক জায়গায় আমরা পাঁচজনে বুসে পড়নাম। পথপ্রদর্শক স্বামীজী কফি, বিস্কৃট, বাদাম প্রভৃতি যেগুলি এতটা পথ বয়ে আনছিলেন, এবার সে-গুলির সদ্যবহার করা হবে। তাঁর কাঁধের বোঝাটাও থালি হবে বলে তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে স্বস্তির নিঃশাস ফেলেছিলেন। এডটা চড়াই-উত্রাইয়ের পথ দশ কেঞ্জির মতো ভারী ব্দিনিস বহন করা আরামদায়ক মোটেই নয়। যিনি বহন করেন তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। ভূলকায় দাধুটি সন্ধ্যার পূর্বে পৌছানোব জন্ম তাড়াতাড়ি আমাদের থেতে বলছিলেন। তাঁর ভয়-বাঘ-ভালুকের জঙ্গল! তার উপর আবার **শেই বদ্মেন্দার্জী যাড়টি ঘুরে বেড়াচ্ছে!** কথন যে কোথা থেকে আমাদের উপর চড়াও হবে তার ঠিক নেই। সদা সন্ত্রস্ত—চাবিদিকে সতর্ক দৃষ্টি। কফি ও অক্যান্য জিনিস থাওয়ার জন্য আসাদের সময় দিলেন মাত্র পাঁচ কিছুতেই তার বেশি সময় দেকেন না। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বার কয়েক আবার দিলেন তাড়াতাড়ি থাওয়ার জক্স। আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে একটু রাগাবার জন্য বললেন: ষ্মাপনি বাঁড়ের ভয়ে স্মামাদের তাড়াতাড়ি খেতে বলছেন। আপনার এত ভয়! তাড়াতাড়ি থেয়ে কি আরম হয় ? গলায় যে বিষম লাগবে। जिनि व्यम्नि धमक मिटम वन्दनन। वाच व्यथवा যাঁড় এলে কে কোথায় চোঁচা দৌড়িয়ে পালিয়ে যাবে তার ঠিক নেই! এখন মুখে খুব বড় বড় সাহসের কথা বলছে! সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি থেয়ে নাও। সন্ধ্যার আগে আমাদের উত্তরকাশীতে ফিরতেই হবে। আমরা আর

তাঁকে রাগাবার সাহস পেলাম না। স্থবোধ বালকের মতো তাড়াতাড়ি থেমে নিলাম। সন্ধা হয়ে এলে বেপথে হাঁটা যাবে না। যদিও আমাদের কাছে টর্চলাইট আছে, তবুজঙ্গলের মধ্যে থাড়াই পাহাড় থেকে নামা অসম্ভব।

আমরা দ্রুত থাড়াই থেকে নামার চেষ্টা করলাম। ফলে স্থুলকায় মহাআজী কয়েকবার পড়ে গেলেন। কোনরকমে লাঠি আর পাছাড়-গায়ের ঘাদ ধরে নিচে গড়িয়ে পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেলেন। একবার পড়লে কয়েক শত ফিট নিচে। হাড-গোড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

থুব কটে উত্তরকাশীতে আমরা সন্ধ্যা **৫**ইটার মধ্যে পৌছে গেলাম। সারাদিনের হাঁটা-হাঁটিতে আমাদের থুব ক্ষিধে পেয়েছে। এই সময় ভিকে কোথায় পাওয়া যাবে ? সতে সকালে ভিকা দেয়। এখন কি কবা যায়—ভাবছি আমি আর ব্রজেশানন্দ। এই চিস্তা বেশিক্ষণ আমাদের উবিয়া করেনি। অভিজ্ঞ ছুই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বিমলেশ্ববে যাওয়ার আগে থাকতে সব ব্যবস্থা করে গেছেন। বৃদ্ধ শুলকেশী সন্নাসী রানায় খুব স্থদক। কৃটিয়াতে এসেই তিনি থিঁ চুড়ি চাপিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে থিঁচুড়ি রান্না হয়ে গেল। সারাদিনের হাঁটায় পেটে প্রহও ক্ষিধে, বাইরে ঠাণ্ডা পড়ছে। এই দময়ে গরম গরম খিঁচুড়ি থেতে দারুণ লাগছিল। থাওয়ার পর প্রফুল্লচিত্তে ব্রজেশানন্দ ও আমি ফুল্লনে আমাদের কুটিয়ায় ফিরে এলাম।

রাস্তায় শারণ করতে করতে আসছিলাম আজকের তীর্থযাত্রার কথা। মনের আনন্দে পথে চলেছি। সহসা চিন্তাধারার ছেদ পড়ল। সাধু-মহাত্মাদেরই স্থান উত্তরকাশীতে বর্তমান জগতের আধুনিকতার হোঁয়া লেগেছে। এই আধুনিকতার সংস্পর্শে এসে পাহাড়ী গ্রামের সহজ্পরল মাস্থযুলির মনও ফ্রন্ত পরিবর্তন হয়ে যাছে। আধুনিকতার সঙ্গে কি সহজ-সরলতার সহাবস্থান কথনও হতে পারে না ?

#### मदन मदन

### बीगीर्यन्तु मूर्याभाधाय

আনন্দ-প্রেশ্কারে সম্মানিত যশস্বী লেখক। 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় সংঘ্র খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক, গ্রুপকার, সাংবাদিক। কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও স্প্রিচিত।

আমান একাধিক বৃদ্ধিজীবী বন্ধু ভূতে বিশ্বাদ করেন না, কিন্তু তাঁদের বিলক্ষণ ভূতের ভয় আছে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ঈশ্বরে বিশ্বাদী নন, কিন্তু অলৌকিক কিছু দেখাতে পারলে ঈশ্বরে বিশ্বাদ স্থাপন করতে রাজি আছেন, এঁরা অনেকেই জ্যোতিষশান্ত্রেণ বিক্তন্ধে, কিন্তু নিজের কোষ্ঠীর ছকটি এঁদের মুখস্থ। বৃদ্ধিজীবীদের কথা বাদ দিচ্ছি, সাধারণ সাম্বাহেণ কথাই ধরা যাক। আজকের ছনিয়ার অধিকাংশ সাধারণ মাম্বই এই মানা না-মানার আলো-আধারেতে বাদ করেন। কোন্টা কুদংস্কার, কোন্টা ধর্ম, কোন্টা পাপ, কোন্টা পুণা, কোন্টা অলৌকিক আর কোন্টা ঈশ্বরপ্রেম সে বিসয়ে তাঁদেব ধাঁধা এবং বিভান্ধি বেশ প্রকট।

যাঁবা নান্তিক তাঁবাও নমস্ত ! এঁবা জ্ঞানের কথা বলেন, জ্ঞানীব ভান করেন। কিন্তু কথা হল, জ্ঞানী হওয়া কি সোজা ? ইথর শুধু বাইরে নেই, অন্তরেও—একথাটা যিনি বলবেন তাঁকে তো হুনিয়া হাঁটকে-মাটকে, স্পষ্টরহস্ত ভেদ করে সব। কিছু জ্ঞানার পর বলতে হবে, আমি সব জানি, সব দেখেছি, তারপর বলছি যে, ইশ্বর আমাতেই, এথানেই—সর্বত্র সকলের মধ্যে, ভালতে মন্দতে। প্রকৃত জ্ঞানীকে সর্বজ্ঞ হতেই হবে, হতেই হবে ত্রিকালদর্শী। প্রকৃত জ্ঞানী তাই প্রকৃতই প্রণম্য, তাঁদের কোন সমস্তা নেই। কিন্তু সমস্তাহ ছেছ তাঁদের নিয়ে, যাঁর। নিজেবাই সহপ্র সমস্তাম জড়িয়ে—অথচ জ্ঞানীর মতো ভাব দেখিয়ে চলেন ফেরেন। এঁবা কিন্তু নিজেদের নান্তিক ভেবে গর্বিত।

সমস্যা থিধান্ধ গ্রস্ত মান্তগকে নিয়ে, গাঁর। মুথে বলেন, এটা মানি না, ওটা স্বীকার করি না, তমুকটা কুদংস্কার। অথচ মুথে বললেও ভিতরে ভিতরে তাঁদের একটা ভয়, অস্বস্তি, মানাব ইচ্ছা ও ত্র্বলভা থেকেই যায়।

এছাড়া আর একদল আছেন যার। আন্তিক ও নন, নান্তিকও নন, এরা অকৌতুহলী, প্রশ্নস্থা, ঈশব নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, তাঁদের মাথা বাথা নেই, ঈশব থাকতে পারেন, না থাকতেও পারেন, তাঁদের কোন কিছতেই কিছু এদে যায় না।

এই সমাজেই আবার পাশাপাশি আর-এক প্রবণতা লক্ষ্য করি, দেটা গুরুবাদের ব্যবসা, গড বিজনেদ। কিছু মাতুষ হঠাৎ গায়ে গুৰুৱ তক্ষা লাগিয়ে আবিভূতি হন, নিজেদের ঈশ্বরপ্রতিম— কথরপুত্র-স্বায়ং দিখর বলে ঘোষণা করেন এবং তা প্রমাণ করতে চটকালদি লেগে যান নানা অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শন করতে। এই নিয়ে লেগে যায় গুৰু বা গভয়ানদের যধ্যে প্রতিযোগিতাও। সাধারণ মামুষের ধারণা জন্মাতে থাকে যে, ধর্ম মানেই হচ্ছে অলোকিক, অঘটন, ভূতুড়ে কাগুমাও। এইসব প্রবণতা প্রকৃত ধর্মের পথ থেকে মাত্ম্বকে বহুদুর ভ্রষ্ট করে দেয়, মায়ামুগের হাতছানি তাকে নিয়ে যায় নানা আঘাটায় নাকানি চোবানি থাওয়াতে।

কিছুকাল আগে অযোধ্যায় এক পাধুর আশ্রমে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কয়েকজন বাঙালী শিশ্যের দক্ষে আমি একই ঘরে অবস্থান করি। জাঁরা পায়ই গুরুর মহিমা কীর্তন করতেন। আমি মন দিয়ে শুন্তাম এবং ব্রুবার চেটা

করতাম তাঁদের গুরুর জীবনদর্শন কী। কিন্তু তিনদিন ধরে তাঁরা যে আলোচনা করলেন তা भवरे छित अक्राप्तर्वत नाना पारलोकिक किया-কাও। কাকে কীভাবে তিনি কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন তারই বিবরণ। গল্পগুলো আমি একটুও অবিখাদ করিনি, প্রকৃত দাধকদের মধ্যে কিছু ক্ষমতা জন্মায় একথা আমি জানি। কিন্তু সেই ক্ষমতার উপরে তাঁরা নির্ভর করেন না বা সেই ক্ষমতার ভিতর দিয়ে তাঁকে চেনা যায় না। প্রেম এবং জ্ঞানই সেই হুই মহা অলোকিক যার ভিতব দিয়ে সাধুকে চিনতে হয়। এই শিয়-কভিপয়ের সঙ্গে ডিনদিন আলোচনার পরেও আমি ঘণন বুঝে উঠতে গারলাম না যে, তাঁদের अक्रांतरवर अठाविक जाम की, ज्यन এकिनन তাঁদের বললাম, আপনাদের গুরুদের ক্ষমতাবান भाक्ष, छिनि वाननारम्ब विन्राम वानाम রক্ষা করেন এও ব্ঝলাম। এখন বলুন যিনি গুরু হয়েও শিয়দের এত সেবা করছেন তাঁর জন্ম তার শিশুরা কী করেছেন ? তাঁর আদেশ বা উপদেশ আপনারা কতটা প্রতিপালন করেন ? বলা বাহন্য এমব প্রশ্নের মহত্তর পাইনি। এঁদের উপাশ্ত দেবতা রামচন্দ্র, আশ্রমে রামদীতার বিগ্রহই পূজা হয়। আমি জানতে চেয়েছিলাম, व्यापनाता कि वर्गाव्यम मार्गन ? जाता वनरनन, ना, आयता अनव भानि ना। अनवर्ग वित्य ? जाता জবাব দিলেন, ওতে ওঁদের কোনও বাধা নেই। তথন আমি বললাম, আপনারা বার উপাদক সেই রামচন্দ্র কিন্তু বর্ণাশ্রম মানতেন। ভক্ত শমুক বর্ণাশ্রম ভেডেছিলেন বলে রামচন্দ্র তাঁকে হত্যা করতে বিধা করেননি। ভাহলে আপনারা মানেন না কেন ? এ প্রশ্নেরও সম্বন্ধর মেলেনি।

আদলে এথানেও দেই বিধা, দেই আলোআধারি, তথু সাধারণ মাহ্বকে দোব দিয়ে কী
হবে ? এই বিধার দোলাবলে আমাদের গোটা

রাষ্ট্রয় এবং প্রশাসনও দোত্ল্যমান নয় ? গবরের কাগজে প্রায়ই গণ-বিবাহের কথা পড়ি, সরকারী বিজ্ঞান্তিতে অসবর্গ বিবাহের পাত্র-পাত্রীকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা গাকে, পড়ে শক্ষিত হই। এই রাইনেতারাই তে। কথায় কথায় গীতার বাণী শ্বরণ করেন এবং গীতাকে অহ্সরণ করার কথা বলেন; আশ্বর্গ এই গীতায় শ্বয়ং ভগবান যে চতুর্বপ তারই স্বষ্ট বলে ঘোষণা করেন এবং বর্ণসংকর স্প্রির বিজ্ঞাচরণ করেন।

কালপ্রাচীন প্রথাপ্রকরণের মধ্যে অনেক ময়লা জমে উঠতেই পারে, কিন্তু তা বলে গোটা প্রথাটাকেই বর্জন বা পরিহাব এক হঠকারী অবিমুয়াকারিতা। কারণ ওই প্রথার সৃষ্টি যে মোলিক শ্রেণীবিভাগের উপর তা উৎথাত করা মামুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গোটা প্রকৃতির মধ্যেই প্রকট রয়েছে ওই শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীবৈশিষ্ট্য এবং তাদের বিভিন্ন উপযোগ। গুণ এবং কর্ম অমুদারে মামুষের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাজন হয়েছিল তার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক কিছু নেই। বরং সেটিকে জোর করে উড়িয়ে দিয়ে "মাস্থধ দ্ব সমান" গোছের ফভোয়া জারি করাটাই অবৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবিরোধী। তবে বর্ণাপ্রমকে কেন্দ্র করে যে স্বার্থের লডাই বা মাতুষকে অবদমিত রাখাব চক্রান্ত ও প্রয়াস বড় হয়ে উঠেছিল সেই ময়লাটুকুর অপসারণ দরকার। আব দেই জকরী কাজটুকু হয়নি বলেই এখনও ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে, 'শ্রেণীভেদ নিয়ে, ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে এত বাদ-বিবাদ, এত দাঙ্গা ও নরমেধ। বামুন কায়েত শৃত্তে বিয়ে मिलिहे कि मंत চুकে याद्व । का कि मंताईरक পঙ্ক্তিভোলনে বসিয়ে দিলেই জাতপাতের গোড়ামির অবদান ঘটবে ৷ আমাদের সরকারের বা প্রশাসনের কাজে ব্যাপারটা বোধ হয় ভত শ্বচ্ছ নয়।

ধর্মের গোড়ার কথায় একজন ব্যক্তি-ঈশ্বর নন,

—সকল জীবের আত্মা পরম ঈশ্বর—অন্তি-ভাতি
প্রিয়ই দেখানে মুখ্য । ঈশ্বরকে বৃঝি বা না বৃঝি,
আমরা যে আছি, এটা বৃঝি দবাই—এবং এই
ব্ঝা বা জানাটা দকলেরই প্রিয় । এই অন্তিত্ব,
অন্তিত্ববোধ এবং আনক্ষময় অন্তিত্ব—এটাই ভো
আমাদের দকলেরই কামা । বৃদ্ধি, উন্নতি আমর।
চাই—ওই অন্তিত্বের, বোধের ও আনক্ষের । আর
দেই বৃদ্ধিকে অবাধ করতে গেলে যে-আচরণ
অবশ্রপালনীয়, তাকেই বলিধ্য ।

একা জে কেউ বাঁচে না, তার বাঁচার উপকরণ
সংগ্রহ করতে হবে তার পারিপার্থিক থেকে,
সমাজ বা রাষ্ট্রের বাতাবরণের ভিতর থেকে।
পারিপার্থিক না বাঁচলে মান্থই বা বাঁচবে কিসের
নির্ভরতায় 
তাই নিজের স্বার্থেই মান্থইকে ওই
পারিপার্থিকের দেবা করতে হয়। সেই পারিপার্থিকের মধ্যে মান্থই, গাছপালা, জীবজন্ত সব
কিছুই আছে। আর জীবসেবা তাই হয়ে ওঠে
নিবসেবা, সেটাই শ্রেষ্ঠ ধর্মলক্ষণ। শুধু পরের
উপকার করাই তো নয়, তাতে যে নিজেরই
উপকার। পাড়ার ছোড়াগুলো আড্ডাবাজ,
থারাপ কথা বলে, নানা ক্-অভ্যাসের দাস আর
তাদের সঙ্গে মিশে আমার দেনেটাও গোলায়
যাবে—এই আশ্রায় কোনও পিতা যদি নিজ
প্রকে রক্ষা করতে ওই পাড়ার ছেলেদেরও

সংপথে ফেরানোর চেটা করেন, তবে সেটা ধর্মও
হল, কর্মও হল, আরে এই নেশা যদি একবার
পেরে বদে, তবে মামুদ ক্রমে ক্রমে বৃহৎ জগৎসংসাবের চিন্নার অগ্রসর হতে গাকে। বাণপ্রস্থ
বা ব্রমভাবনা যাই বলি না কেন তুইরেরই
অর্থ বৃহৎ বা বিস্তাবের দিকে যাওয়া। নিজের
চতুম্পার্মের সমাজ সংসাবের ভালর জন্ম কিছুনা
করে কথনই ওই বৃহতের দিকে যাওয়া যায় না।

কিছ্ক সে অনেক বড় কথা। ছোটো কথায় বলি, ধর্ম হল ভালবাসা। ভালবাসা কথার অর্থ যাকে ভালবাসি তাব ভালতে বাস করি। ছোট্ট কথা বটে, কিছ্ক তলিয়ে ভাবলে মাথা মুরে যায়। আজ্কলাল তো দেখি স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে ভূলভাবে ভালবাসছে। সংসারে শাস্তি নেই তাই, মা-বাবা যে ভালবাসছে পুত্রক্তাকে তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে কত ভূল। মা-বাপের সঙ্গে ছেলেমেয়ের বাড্ডে প্রজন্মগত ব্যবধান। বন্ধুতে বন্ধুতে ভালবাসাবাসি ? তাই আর সেরকম টিকে থাকছে কই ? আত্তে আতে ব্রি ভালবাসাটাও উবে যাচ্ছে ত্রিয়া থেকে।

তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাত-কাপড় নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, টাকা-পয়সা নয়, বিংশ শতার্কার মান্ত্র্য দেউলিয়া হলে যাচ্ছে ওই একটা জিনিনেই, ভালবাসা।

ঠাকুর আমাদের রক্ষা করন।

প্রথমে অজ্ঞান এবং যাহা কিছু মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সভ্যের প্রকাশ হইবে।
বখন আমরা সভাকে দ্ভেশের ধরিতে পারিব, তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিরাছিলায়,
ভাহাই আর একরুপ ধারণ করিবে, নুতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সবই—সমগ্র রক্ষাশ্ডই
— রক্ষময় হইরা যাইবে, তখন সবই উন্নত ভাব ধারণ করিবে, তখন আমরা সবল পদার্থ কে নুতন
আলোকে ব্রথিব।

--- भ्वाभी विद्वकान भ

## আণ্টাৰ্কটিকা অভিযান

#### ডক্টর স্থদীপ্তা সেনগুপ্ত

প্রখ্যাত ভূতাভ্রিক, প্রথম বাঙালী তথা অন্যতরা ভারতীয় মহিলা যিনি সংপ্রতি প্রথিবীর তলদেশ হিম্মরী দ্ভের কুমেরতে ভারতীয় অভিধানে অংশ নিয়েছেন। পর্বতাভিযানেও খ্যাতকীতি —হিমালয়ের 'রটি' প্রভৃতি অভিযানে সফল যাতী। ১৯৭০ খ্রীণ্টাব্দে 'ললনা' অভিযানে সহনেতী —হিমালয়ের এক অব্দের অন্যমী শ্রু (২০,১০০ ফিট) লয়ের গৌরব অফানকারিলী। লাভনের ইন্দিরিয়েল কলেছে রয়েল কমিশনের প্রান্ধন ফেলো। স্ইভেনের উপাসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপাবি অধ্যাপিকা। গ্রুটিশ হাইল্যান্ড, গেপন, স্ইভেন ও নরতরের আরুটিক অন্যলে ভূতত্ব গ্রেমিকা। জিবলজ্বিদ্যাল সাভে অব্ ইন্ডিয়াতে প্রান্ধনি বিজ্ঞানী। বর্তামানে যাদ্বপ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ব-বিভাগে অধ্যাপিকা। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চার্শিকেশ স্কুনলা—বিশিণ্ট লেখিকা।

পৃথিবীৰ একেবাৱে দক্ষিণ কোণায় যে এক বিশাল মহাদেশ লকিয়ে আছে দেকথা গ্রীকেবা কল্পন। করেছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির যুগেই। এই মহাদেশের নাম দিয়েছিলেন তাঁরা আণ্টার্কটিকোদ-যাব অর্থ হল সপ্তরিমণ্ডলেব বিপরীতে। দক্ষিণের এই মহাদেশ থেকে উত্তর আকাশের নক্তপ্র সপ্ত্রিমণ্ডল দেখা যাবে না বলেই এই নামকরণ। তারপব বহু শতার্কী কেটে त्रिष्ड् बरु महारम्भरक जानए । जःमाहमी नाविक ক্যাপটেন জেম্দ কৃক ১৭৭২ থেকে ১৭৭৫ আটোক এই মহাদেশ আবিদাবের আশায় বর্ফ-জ্মা দক্ষিণ সমুদ্রে অভিযান চালিয়েছেন। কিন্তু প্যাকৃ আইসের হুক্তর বাধা ভেদ কৰে **আণ্টার্কটি**কাতে পেট্রিছতে পারেননি। তবে আন্টার্কটিকা মহাদেশ পবিক্রমা করে তিনি প্রমাণ করলেন যে, যদি কোন মহাদেশ থেকেও থাকে দক্ষিণ মেরুতে ভার সঙ্গে উত্তরের ভূখণ্ডের কোন যোগ নেই। তিনিই প্রথম কুমেরু বৃত্ত অতিক্রম করেছিলেন।

জেমদ কুক দক্ষিণ দমুত্রে তিমি আর দীলের প্রাচুষের কথাও উল্লেখ করেছিলেন; ফলে ইওরোপ ও আমেরিক। থেকে দলে দলে তিমি-শিকারীর দল পাড়ি জমাল দক্ষিণ দমুতে। এমনই এক তিমি-শিকাবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাথানিয়েল পামাব ১৮২০ প্রীষ্টান্দে দাবী জানান যে, তিনি মূল মহাদেশ আবিদাব করেছেন। একই প্রীষ্টান্দে কশ অভিযাত্ত্রী ভন বেলিংসহাওদেন ও ব্রিটিশ অভিযাত্ত্রী জন ব্রাক্ষফিল্ড একই দাবী জানান। আজ সঠিক জনে। মূশকিল তাঁরা সভিয়ই মূল ভূগও দেখেছিলেন, অপবা বএফে ঢাক। কোন দ্বীপের অংশকেই মূল মহাদেশ ভেবে ভূল কবেছিলেন।

উনবিংশ শতাবদী থেকেই শুক হল একের পর এক অভিযান। এই সময় বেশ কয়েকটি অভিযান হয় আন্টাকটিকাতে। তবে বিংশ শতাবদীর গোড়ায়ই স্বচেয়ে গুক্তপূর্ণ অভিযানগুলি পরিচালিও হয় এই হুর্গম মহাদেশে। ধীরে ধীবে এই মহাদেশের নানান অংশ আবিদ্ধুত হল—বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংকলিও হল। পালতালা জাহাজে চেপে এই হুংসাহদী অভিযাত্ত্রীরা যে মূল্যবান তথ্য আহ্বন করেছেন, নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেও, তার মূল্য আত্ত্বও আন্টাকটিকা অভিযানের ইভিহাসে অনন্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার এই অংশকে তাই বলা হয় আন্টাকটিকা অভিযানের 'হিরোয়িক পিরিয়ড'। স্বটের ডিসকভারি ও টেরানোভা অভিযান, আমুওসেনের ফ্রামহাইম অভিযান, শ্রাকলটনের নিমরোড

এপাৰে ব্যাহনগৰ ওপাৰে বেলুড়। ব্যাকাল । সৰে বৃধ্বি হয়ে গেছে। গঙ্গায় গুৰুষা জল। ব্যাহনগৰেৰ ঘাটে বলে আঁকা। সিক্ষেত্ৰ ওপাৰ জলক্তের ওয়াশ। অবনীক্তনাথ ও নন্দলাল বসু যে ধাররে প্রত্ক, সেই ধাবায় অভিত বর্ণয়াত বেলুড় মঠ'।

मिक्की : शिमञीन हरदेग्नामात्र



আণ্টাব টিকাব 'দক্ষিণ গ্ৰেঙ্গাত্ৰী -তে ভাৰতীয় স্থাৰ্যী গ্ৰেষণা-কেন্দ্ৰ



আণ্টার্কটিকায় সূর্যান্ত

আলোকচিত্রী: সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

ও অরোর। অভিযান এই সময়েই হয়েছে।
১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর আমুগুদেন দক্ষিণ
ক্ষেতে গুড়ালেন নরওয়ের জয়পতাকা। প্রট একমাস পরে পৌছলেন সেখানে তাঁর চারজন
সঙ্গী নিয়ে। আমুগুদেন স্ক্রেদেহে সদলবলে ফিরে এসেছেন কিন্তু প্রট ও তাঁর সঙ্গীদের প্রাণ দিতে হয়েছিল প্রতিকূল প্রকৃতির কাছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রগতির দঙ্গে দঙ্গে আণ্টার্কটিকা অভিযানের রূপও পালটাতে লাগল। এরোপ্নেন, হেলিকপ্টার, আইসব্রেকার জাহাজ, স্নোট্রাক্টর আর নানান রক্ষ আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হতে লাগল প্রতিকুল প্রকৃতিকে জয় করার জন্ম। একটি ঘুটি উৎসাহী ব্যক্তির পরিবর্তে সরকারী ব্যবস্থাপনায় অভিঘান পরিচালনা ২তে শুক হল ৷ ১৯৫৭—৫৮ খ্রীষ্টাকে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বছরে আণ্টার্কটিকাতে বিশদ স্মীক্ষা কবার কর্মস্থচী নিয়ে ৰাবোটি দেশ সেখানে স্থায়ী গবেষণাগার স্থাপন করল। এই শৃদ্দিলিত গবেষণার ফল এক ভাল পাওয়া গেল যে, আণ্টাকটিকাকে বিজ্ঞানের মহাদেশ বলে চিহ্নিত কৰে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে আণ্টা-কটিকা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির বলে আণ্টার্কটিকাতে কোন দেশের মালিকানা গ্রাহ করাহবে না. এই মহাদেশে কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণাই চলবে, কোনরকম মিলিটারি কার্থ-কলাপ চলবে না, আন্টার্কটিকার প্রাণী ও পরি-বেশের কোন ক্ষতি হয় এমন কিছু করা সেথানে বাৰণ। আর্জেন্টিনা, চিলি, ব্রিটেন, নরওয়ে, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান, সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলাত, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল মূল স্বাক্ষরকারী। ক্রমে ক্রমে এই চুক্তিতে যোগ দিয়েছে পোল্যা ও, স্পেন, পূর্ব জার্মানি, ব্রেজিল, ভারত ও চীন।

ভারতবর্ষ আন্টার্কটিকা গবেষণায় যোগ দেয় ১৯৮১--৮২ খ্রীষ্টাব্দে। ডক্টর দৈয়দ জহুর কাশিমের পরিচালনায় প্রথম অভিযান হয়: প্রীষ্টান্দের > জাতুমারি আণ্টার্কটিক। মহাদেশে প্রোথিত হল ভারতীয় পতাকা৷ ১৯৮২--৮৩ খ্রীষ্টান্ধে শ্রীরায়নার নেতৃত্বে হল দ্বিতীয় অভিযান। এই অভিযানে ভাবতীয় স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র বানাবার প্রাথমিক সমীকা চালানো হয়। ১৯৮৩—৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ততীয় অভিযান হয় ডক্টর হর্ষ গুপ্তার নেতৃত্ব। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ছাড়াও এই অভিযানের প্রধান দায়িত্ব ছিল এবটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনেব। আব দ্রীমতী ইন্দির গান্ধীর সক্রিয় উৎসাহে তুজন মহিলা বিজ্ঞানীকেও অন্তর্ভুক্ত কর। হল তৃতীয় অভিযাতী দলে। ক্তাৰনাল ইনটিটাট অফ ওৰেনোগ্ৰাফির মেবিন বায়োলজিস্ট ভক্টর অদিতি পদ্ব ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি ভূতত্বনিদ ছিদাবে নিৰ্বাচিত হলাম।

তৃতীয় অভিযান শুরু হল ১৯৮৩ খ্রীষ্টানেন **৩ ডিদেম্বর গোয়া**ব মার্মাগাও বন্দব থেকে। দলে ছিল একাশীজন সম্প্র। আমির কোর অক ইঞ্জিনিয়র্প-এর আটজিশজন, তাদেব দাযিত্ব **স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্রটি বানানোর। নেভী** ও এয়ারফোর্স থেকে এসেছে ভেবজন করে সদশ্য। তাদের দায়িত্ব কুমেক অঞ্চলে হেলি-কপ্টারের সাহায্যে অভিযাত্রী ও অভিযানের মালপত পৌছে দেওয়া। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্ম ছিলেন যোলজন বিজ্ঞানী ও ডকুমেণ্টারি ফিল্ম তোলার জন্ম ক্যামেরাম্যান। ফিনল্যাণ্ড থেকে আইসব্রেকার জা**হাজ ফিনপো**লারিস ভাড়া কর। হল। ভারতীয দদশ্য ছাড়। জাং।জের অফিদাব ও কমী ছিলেন আটাশজন। ১০ ডিদেম্বর মরিশাস পৌছই।

দেখানে চারদিন থাকা হয় কিছু থাছদামন্ত্রী, থাবার জল ও কিছু যন্ত্রপাতি দংগ্রহ করার জক্ত। ১৪ ডিদেম্বর শুরু হয় আবার দমুন্ত্রযাত্রা। এবারে আন্টাকটিকাতেই পেইছে হল যাত্রা শেষ।

গর্জনশীল চল্লিশাতে খুব একটা ঝড়-জলের সমুখীন হতে হয়নি, কিন্তু ভারপর থেকেই <del>ভ</del>ক হল প্রবল ঝড। পঞ্চাশ ও মাট ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর বিশেষ কোন ভূখণ্ডের বাধা না থাকাতে এই অংশের সমুদ্র সদাই উত্তাল ঝঞ্চা-বিক্ষর। আমাদের জাহাজখানা পাঁচদিন ধরে সেই উত্তাল সমূদ্রে পাড়ি দিয়ে প্রবেশ করল প্যাক আইদের দীমানায। তথন সম্পূর্ণ অক্ত দৃষ্ঠ। থেদিকে ছু-চোগ যায় কেবল ভাঙা ব্রফের রাশি। আন্টার্কটিকাকে খিরে রয়েছে এই দক্ষিণ সমুদ্র—ভারত, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহা-দাগরের দক্ষিণ অংশ। বছরের বেশির ভাগ সমষ্ট এই দক্ষিণ সমুদ্রের উপরিভাগ জমে বরফ হয়ে থাকে। এই দামুদ্রিক বরফ সাধারণত তিন-চাব মিটার পুরু হয়। গ্রীম্মকালে এব কিছুটা অংশ ভেঙে সমুদ্রেব স্রোভেব টানে উত্তবে চলে আদে। পরেব শীতে আবার এই ভাঙা টুকবো-গুলি নতুন করে জমে যায়। আন্টার্কটিকাকে ঘিরে এই জমে যাওয়। ভাঙা দামুদ্রিক বরফের এক বলম্ব তৈরি হয়। এই অঞ্চলকেই বলা হয় প্যাক আইস। কুমেরু অঞ্চলে প্রবেশের প্রধান বাধাই হল এই প্যাক আইসের বেড়ান্সাল।

২৬ ডিদেশব আমরা এই বেড়াজাল ভেদ করে পরিষ্কাব নীল জলে এদে পড়লাম। অদুবে আক্ষত সামুদ্রিক বরফ—ফাস্ট আইস। ২৭ ডিদেশব আমাদের জাহাজ সেই ফাস্ট আইদে গিয়েই নোঙর করল। দেখানকার তিন মিটার পুরু বরফ কাটার ক্ষমতা আমাদের ফিনপোলা-রিদের ছিল না। দেখান থেকে মূল হিমসোপান তিন কিলোমিটার দুরে। পৌছনো মাত্র ছুটে এল পেঙ্গুইনেব দল। আন্টার্কটিকা ছাড়া অশ্ত কোথাও এই পেন্সুইনদের দেখা যায় না। কুমেরু অঞ্চলের পাঁচটি প্রজাতির মধ্যে প্রধান হল আডেলি ও এম্পেরর পেসুইন। এম্পেরর (लक्ष्ट्रेन चाकादा वर्ष, नशास श्रीस मार्ष् চার ফুট। স্থ্যাডেলিবা লম্বায় আড়াই ফুট মতন হয় ৷ এদের প্রধান খান্ত হল দক্ষিণ সমুদ্রের চিংড়ি মাছ-কিল। আন্টাকটিকার অক্যান্য প্রাণী - যেমন দীল এবং ডিমিদেরও প্রধান খাত এই জিল। विद्यानीया मत्न करवन, এই জিলই হয়তো ভবিষ্যতে পৃথিবীর খাল্পসমস্যা সমাধান করবে। পেন্থুইন ছাড়া আন্টার্কটিকাতে আর ৭ ছ-তিন ধরনের পাথি দেখা যায়। শিকারী পাথি স্থুয়া, যাকে বলা হয় আণ্টার্কটিকার বাজ, এদের মধ্যে প্রধান। পেন্দুইনের ডিম বা শিশু এবং ছোট পাথি পেট্রেলই এই নিকারী স্ব্যার প্রধান থাতা। তবে আজকাল বিদার্চ দৌশনেব ধারেও এরা উডে বেডায় থাবারের লো**ভে**।

আন্টার্কটিকায় পৌছনোর দিন থেকেই শুক হযে গেল কর্মবাস্তভা। মূল শিবির ও স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করে ফেলা হল প্রথম দিনেই। ২৮ ভিদেম্বর আটাশজন ইঞ্জিনিয়র ও জওয়ানদের একটি দল চলে গেল মূল শিবির স্থাপন করভে। স্নো ট্যাক্টরগুলিকে সামুদ্রিক বরফের উপর দিয়েই চালিয়ে নিয়ে মূল বরফ-ভূমিতে রেথে আসা হল। জওয়ানদের এবটি দল ও বিজ্ঞানীদের উপর ভার দেওয়া হল অভিযানের মালপত্র ও বাড়ি তৈরি ববার দরশ্বাম হেলিকপ্টারে বোঝাই করার। আশা ছিল সাভদিনের মধ্যেই এই মাল থালাদের বাজ শেষ হয়ে যাবে। ভারপর বিজ্ঞানীয়া নিজের নিজের সমীক্ষা শুক্র করতে পারবেন। কিন্ধ ভার আগেই ঘটে গেল ফুর্মটনা।

শমস্ত মালপত্র পাঠানো হচ্ছিল হেলিকপ্টারের

ভলায় নেটে ঝুলিয়ে। বছ হেলিকপ্টার প্রভাপ এভাবে আড়াই টন মাল বহন করতে পারে। এভাবে মান পাঠানোব ফলে খুব তাডাভাডি কাজ হতে লাগল। আমরা একবারের মাল পাঠিয়ে হেলিকপ্টার ফিবে আদার আগেই দ্বিতীয় দফাব মাল তৈরি করে রাথতাম। মূল শিবিরে গিযে ছেলিকপ্টার নেট নামিয়েই ফিরে আদত। পরের বার আবার মাল নামিয়ে আগের বারের নেট ফেরত নিয়ে আসত। ততক্ষণে মূল শিবিরে ওরাও মাল নামিয়ে নেট থালি করে রেখেছে। উনত্তিশ ভারিণও এভাবেই মাল নিষেছিল প্রতাপ ছেলিকপ্টাব। প্রথম দফায মাল পৌছনোর পর আবাব দিতীয় দকায় মাল নিয়ে উডবার দুমুব জাহাজের ক্রেনের দড়িতে হেলিকণ্টারের বোটর ব্লেড গিয়ে ধাকা থেল। মুনুর্তের মধ্যে হেলিকপ্টাব ভেঙে পদল হিমশীতল জলে। আস্থা নিরুপায় দর্শকের মতে। জাহাজের ডেকে দাঁডিয়ে দেখছি জানলা ভেঙে বেড়িয়ে স্থাসবার চেষ্টা করছেন পাঁচজন আবোহী। নেভীর চেতক হেলিকপ্টার দঙ্গে দঙ্গে উড়ে গিয়ে দডিতে ঝুলিয়ে উদ্ধার করল একজনকে। বাকীদের রেদকিউ বোট নিয়ে উদ্ধার করা হল। হেলি ফটোর ততক্ষণে তলিয়ে গেছে গভীর সমুদ্রে। এত ঠাণ্ডাজলে মামুষের পক্ষে आध्यकोत विशेष मगर वैद्या शाका मञ्जय নয়। আমাদের সৌভাগ্য পাঁচজনকেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা **সম্ভব হ**য়েছে। একজনের চোট কিছুটা গুরুতর ছিল, তার স্বস্থ হতে সপ্তাহ ভিনেক লেগেছিল। বাকীরা কয়েকদিন বাদেই আবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

চোদ্দ মিলিয়ন পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলো-মিটার আয়তনের আণ্টাকটিকা মহাদেশের শতকরা আটানকাই ভাগই ছ-তিন কিলোমিটার পুরু হিমবাহে ঢাকা। হিমবাহের গভীরতা কোন কোন জায়গায় সাড়ে চার কিলোমিটারেরও বেশি। এই মহাদেশীর হিনবাহে সঞ্চিত মার্ছে পৃথিবীর আটান্তব প্রাংশ মিষ্ট জলেন ভাণ্ডার। বর্তমানে আন্টার্কটিকা ছাড়া কেবলমাত্র প্রীনলাপ্তেই মহাদেশীর হিমবাহ আছে। তবে তা আয়তনে আন্টার্কটিকার তুনানক্ষেত্রের দশভাগের একভাগ। এই ২০,০০০০ ঘন কিলোমিটার বরফের চাপে আন্টার্কটিকার ভূপৃষ্ঠ ৬০০ মিটার নিচে নেমে গেছে। মদি কোনদিন এই বরফ গলে যার তবে সারা পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ ৬০ মিটার বেড়ে যাবে, অর্থাৎ সমস্ত বন্দর প্লাবিত হয়ে যাবে।

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জাতুমারি আম্বাপাচ-জন বিজ্ঞানী নির্মাকার পাহাডের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। মূল শিবির স্থাপিত হয়েছে তীব থেকে ১০ কিলোমিটার অভ্যস্তরে ৷ অরেও ৭০ কিলো-মিটাব ভিতবে এই নির্মাকার ওযেসিদ মাউণ্টেন বেঞ্জ অবস্থিত। ভাকতীয়রা নাম দিয়েছেন দক্ষিণ গম্বোত্রী পর্বত্যালা ৷ চাতিপাশের বরফের মধ্যে যথন ছোট একটি পর্ব ত্রেণী মাথা তুলে দাড়িয়ে থাকে তাকে বলা হয় ওয়েদিদ মাউণ্টেন বেঞ্চ। এথানে যদি পাহাড়ের উচ্চতা হিম্বাহের গভীবতা থেকে বেশি হয় ভবেই ভা বরফ ভেদ করে দৃশ্য-মান হয়, ঠিক যেমন জলের মধ্যে মাথা তুলে থাকে দ্বীপ। শির্মাকার পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক স্মীক্ষা করাই আমাদের প্রধান কাজ। তিন্তন ভূ-তত্ত্ববিদ—ডক্টর মদনলাল, রবীক্র শিং ও আমি, জীববিজ্ঞানী প্রভু মাতোলকর ও ডক্টর অলক ব্যানার্জি, দেখানে তাঁবু করে একমাদ থাকব। বাকীর৷ হয়তে ত্ব-একদিন করে কাটিয়ে যাবেন, তবে তাঁদের প্রধান কাজ হয় মূল শিবিরে নয়, জাহাজে থেকেই।

ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রায় ছুকোটি বছর আগে আভাকটিক। সংখোলানাল্যাও নামে এক বিশাল মহাদেশের অংশ ছিল। ক্রমে ক্রমে দেই বিশাল মহাদেশ ভেঙে তৈরি হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া আন্টার্কটিকা ও ভারতবর্ষ। আন্টার্কটিকার প্রাচীন য়ুবের পাথরের দক্ষে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অক্যাক্ত মহাদেশগুলির পাথরের খুবই সাদৃশ্য। আন্টার্কটিকাতে পাওয়া গিয়েছে কয়লার স্তর এবং য়মপটেরিম পাতার ক্রমিল যার ফলে প্রমাণিত হয় মেথানে এককালে ছিল উষ্ণ নিরক্ষীয় আবহাওয়া।

আমরা শির্মাকার পাহাড়ের প্রাঞ্জিন বর্গ কিলোমিটার এলাকার ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। একটি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করা ছাড়াও নানান নমুনা সংগ্রহ করে এনেছি ভারতবর্গে ফিরে গবেহণাগারে পরীক্ষা করার জন্য। আমবা সাধারণত সকাল নটায় কাজে বেরোতাম, কিরতে রোজই রাত নটা হয়ে যেত। জাভুজারি মাসের প্রথম দিকে সেখানে চরিবর্ণ ফণ্টাই দিনের আলো। ২০ জাভুজারি প্রথম রাত হল আধ্যণটার জন্য। তারপর থেকে ধীরে ধীরে রাতের পরিধি বাড়তে লাগল। আমরা যথন মার্চ মাসে আন্টাকটিকা থেকে রওনা দিলাম তথন সেখানে ঘণ্টা তিনেকের মতো রাত হত।

প্রায় মাদথানেক বাদে শির্মাকার রেঞ্জের ফিল্ড ওমার্ক সমাপ্ত করে আমরা ফিরে এলাম বেদ ক্যাম্পে। দেখানে হিমবাহ গবেষণার কিছু কান্ধ করা হবে। তথন ফেব্রুমারি মাদের মাঝামাঝি। তাপমাত্রা অনেক নিচে নেমে গেছে। জান্থুআরি মাদের গড় তাপমাত্রা ছিল মাইনাদ ১০ ডিগ্রী দেলসিয়াদ। ফেব্রুমার মাদে প্রায়ই মাইনাদ ২০ পর্যন্ত নামত। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাদ ৩০ ডিগ্রী দেলসিয়াদ। দেই সময় তুবার-ঝড়ও অনেক বেশি হতে লাগল।

জামুন্সারি মাদে ব্লিজার্ডের সংখ্যা ছিল মাত্র ছই।
ক্ষেক্সন্সাবি মাদে তিন-চারদিন পব পরই প্রবল
ব্লিজার্ড শুরু হয়ে যেত, আন দেই ঝড় চলত
পাচ-ছয়দিন ধরে। তবে দৌতাগ্যের কথা, তথন
আমাদের গবেষণাকেক্রেব বাইনের কাঠামে।
দম্পূর্ণ। ভিতরের কাজ ব্লিজার্ড হলেও চলতে
থাকে।

২৪ ফেব্রুআরি ভাবতের স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র "দক্ষিণ গ**লোত্রী**"-র উদ্বোধন হল। ভারতীয় পতাকার নিচে দব ধর্মের উপাদনা করার পর দলনেতা ভক্টর হর্ষ গুপ্ত। শীতেব অধিনায়ক কর্নেল *দত্যস্বরূপ শর্মাব হাতে বাড়ির* ভার অর্প্ কবলেন। ভাবতীয় ইঞ্জিনিয়ব ও জ্ওয়ানদের অদীম অধ্যবদায় ও কটদ্হিফুতায়ই এই তুঃদাধ্য কাজ দম্পূৰ্ণ হল মাত্ৰ ছ-মাদে। গৰেঁৱ কথা এই যে, এখন পর্যন্ত আর কোন দেশ মাত্র ছ-মাসে আন্টার্কটিকাতে একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র সম্পূর্ণ করতে পারেনি। দোতলা এই বাড়িটি ছু-ভাগে ভাগ করা। একদিকে আছে গবেষণাগাব. সার্জাবি ও মেডিকাল কম, লাউঞ্চ, লণ্ডি, वामाघव, त्या (मनिष्टिः थ्रान्छे । बम्बान क्या । এই দিকের দোতলাতে আছে কমিউনিকেশন ক্ষম, ष्यिम घत, छार्कक्रम, भावात घत, भाउपात এवः টয়লেট। অন্য ব্লকে আছে জেনারেটর কম, নানা ধরনের ওআর্কণপ, জালানী রাধার এক বিশাল টাাক এবং গাারাজ। তার দোতনায় আছে স্টোর। সারা বছরের বসদ সেথানে জমা করা আছে। দারা বছরের জালানী তেল রাখা হয়েছে বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দুরের ফুয়েল ডাম্পে। সপ্তাহে একদিন দেখান থেকে ড্রাম এনে বাড়ির ট্যাঙ্কে ভতি করে রাথতে হবে। বাড়িটি সম্পূর্ণ ভাপনিয়ন্ত্রিত। ভিতরের ভাপ-মাত্র। স্থারামদায়ক পনেরে। ডিগ্রী দেলসিয়াস।



পেপুইন— আণ্টাৰ্ক**টি**কাব খোদ অধিবাসী।



'দক্ষিণ গঙ্গোষ্ট্রী' পর্বতমালা—শির্মাকাব রেঞ্জ।

আলোকচিত্রীঃ সুদীপ্তা সেনগুপ্ত



প্যাক আইসেব বাধা ভেদ কবে ফিনপোলারিস এগিয়ে চলেছে। দিগন্তে হিমধেল।



বরফ-জম। সমৃদ্র।

আলোকচিটাঃ সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

এছাড়া বাড়ির ঠিক মধ্যিখানে বসানো হয়েছে

একটি গম্বুজ। এটির সাহায্যে স্থাটেলাইটের

মাধ্যমে বাইবের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব।

এথান থেকে পৃথিবীব যে-কোন জায়গায়

টেলিফোন কবা যায়, টেলেকা পাঠানো যায়।

উদ্বোধনেব প্রদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল প্রবল তুষার-ঝড়। এবারের ঝড়ের দাপট সব-চেয়ে বেশি, ঘণ্টায় ছশো কিলোমিটার বেগে হাওয়া চলছে, ভাপমাত্রা মাইনাস ৩০ ডিগ্রী দেলসিয়াস এবং দৃশ্যমানত। শৃন্ত ; তবে এবারে আমরা আর তাঁবুৰ মধ্যে বন্দা নেই, আমরা'সবাই উঠে এমেছি নতুন গবেষণাকেন্দ্রেব নিরাপদ আশ্রয়ে। ইঞ্জিনিয়রদের স্থবিধেই হল যে, ফেববার আগে ঝড়ের মুখে বাড়িব খুটিনাটি ব্যবস্থা কেমন-ভাবে কাজ করে দে-দম্বন্ধে আন্দাজ পাওয়া গেল, যাতে দরকার মতো ডিজাইনেব অদলবদল করা यात्र। ज्यात किङ्कु पिन वारम है वारता अपन वारम আমরা দ্বাই ফিবে আদ্ব ভারতকরে। শীতেব দলের এই বারোজনকে এই বাড়িতে থেকেই কুমেরুব দীর্ঘ শীভের রাজিব মোকাবেলা করতে श्द्य ।

ঝড় আদল ২৮ ফেব্রুআরি। ততদিনে বাড়ির সামনে ঝড়ে উড়ে আসা বরফ জমে দোতলা পর্যন্ত পৌছে গেছে। একতলার মূল দরজা দিযে বেবোনো অসম্ভব। আমরা দোতলার ইমার্জেলী দবজা দিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইবে তথন ঝকঝকে স্থের আলো। আমাদের ববফে চলার গাড়ির প্রায় সবটাই ডুবে গেছে বরফে, বাড়ির চাবপাশেও তথন একতলা সমান উচ্ব ববফের রাশি। ক্মেক্র

ববফ একেবানে শক্ত জ্যাট বাঁধা। সেই ববফ পনিদ্ধান করা বিশেষ সহজ কাজ নয়। ছটো গাড়িকে উদ্ধান করতে লেগে গেল প্রায় চার ঘন্টা। প্রায় বিকেল চারটের সময় শীতেব দলকে বিদায় দিয়ে আমরা বাকীর। ফিলে এলাম জাহাজে।

জাহাজ তথন মূল হিমদোপানে নোওর করা।
সামুদ্রিক বরক সবই ভেঙে চলে গেছে। তবে
আরও একটি শীত আসছে; তাই সমুদ্র আবার
নতুন করে জমতে শুক করেছে। সমুদ্র জমে
যাওয়ার আগেই আমাদেব বেবিয়ে আসতে হবে
কুমেক অঞ্চলেব বাইরে।

১ মার্চ তুপুব ভিনটেতে আমাদেব যাত্রা হল ঘবেব দিকে। তার আগে শীতের দল এসেছিল আমাদের বিদায় জানাতে, তাদেব আর-একটি বছর কাটাতে হবে এই হিমশীতল মহাদেশে। দীর্ঘ অন্ধকাব রাত্রিযাপনের পর আবার স্থ্ উদয় হলে পবের গ্রীমে চতুর্থ অভিযান তাঁদের ফিরিযে আনতে আদবে, তথন আবার নতুন দল (थरक घाटव डाँग्लिज जाग्रगाग्र। निकारनज এই হিমভূমিতে স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে এইভাবেই চলবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণা। বরফের পাড়ে দাড়ানো কয়েকটি মাহ্বকে শুভকামন। জানিয়ে তাঁদের ও আণ্টার্কটিকাকে विषाग्न कानात्ना वाकी महत्रावा। धीरव धीरव ফিনপোলারিস এগিয়ে চলল উত্তরে। যাত্রা শেষ হল গোয়ার মার্মাগাও বন্দরে ১৯৮৪ এটাব্দের ২৯ মার্চ তুপুর বারোটায়।

তিনদিন পরে ফিরে এলাম কলকাতায়। আবার শুরু হয়ে গেল গতাস্থগতিক জীবন; তবে সঞ্চিত রইল অমূল্য কয়েকটি দিনের অপূর্ব অভিক্রকা!

### ভক্ত ভৰনাথ

### শ্রীজ্যোতির্ময় বস্থ রায়

আনন্দৰাজ্ঞার পত্তিকার ভূতপ্ত্ব সংবাদিক—স্কুপরিচিত লেবক ও সাহিত্য-সন্নালোচক—বভ'নানে রাসকৃষ্ণ নিশন ইনস্টিট্টে অব কালচারে সংগ্রিক্ট।

শ্রীরামক্বফদের তাঁর গৃহী-ভক্তদের মধ্যে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়কে স্বন্দাইভাবে ঈশ্বকোট রূপে চিহ্নিত করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর নির্দেশ সম-मभएय निश्रिवक । नरवक्त, ख्रुवनाथ, द्राथान-अह তিনটি নাম একদঙ্গে উচ্চারণ কবে তিনি বলেছেন: ' এরা দব নিত্যদিদ্ধ, ইশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগা ' (কথামুভ, ১।৭।৬)। ভবনাথের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর দাক্ষাৎ নারায়ণকে দর্শন করতেন। (কথামৃত, ২।২।১)। কথামূতকার শ্রীম তার স্বগত-চিস্তায় বলছেন: '[ঠাকুর] বলেন, এরা [নরেক্স, নারায়ণ]ও অক্তান্ত ছেলেরা--রাথাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম, ইত্যাদি--দাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্ম দেহধারণ করে এসেছে। ( কথামৃত, ১।১৪।১০ )। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ বলরাম বম্বকে তিনি নরেন্দ্র, রাথাল, ভবনাথ প্রভৃতিকে খাওয়াতে বলতেন। বলতেন: 'এদের খাইও, তাহলে অনেক দাধুকে খাওয়ানো हरव।' (कथामृख, ८।०।১)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একাস্ত প্রিয়, উচ্চকোটির এই
ভক্ত ভবনাথের কিছু পরিচয় কথামৃত গ্রন্থে
আছে। এছাড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের
অক্তাম্ব্র গ্রন্থে এবং আরও এক বা একাধিক অক্ত বইয়ে এবং কিছু পত্র-পত্রিকায় ভবনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁর জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ তথ্যও। ভবনাথের জীবৎকাল মোটামুটি বজ্রিশ কিংবা ভেত্রিশ বছর ধরা যেতে পারে। এই স্বল্লম্বামী জীবনের পূর্ণ বৃত্তান্ত বোধ হয় কোথাও লিপিবজ্ব নেই। ভবনাথ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত পাঠক-দের চিত্তে অনেক ভিক্তানা—যা সম্যক পূর্ণ করা আজ অত্যন্ত কঠিন। যাই হোক, ইতন্তত বিক্ষিপ্ত সামান্ত তথা-উপাদানের সাহায্যে তাঁব জীবনচরিতের মোটামুটি একটি কাঠামো নির্মাণের চেটা করা যেতে পারে। কোনও গবেষক অদ্র ভবিন্নতে এই প্রমাদের অদম্পূর্ণতা ও ক্রটি দ্র করে দেবেন, এই আশান্ত আমরা বর্তমান কর্মে ব্রতী হয়েছি।

দক্ষিণেশ্বরের নিকটে বরাহনগর বা বরানগরের কলুপাড়ায় [ বর্তমান অতুলকৃষ্ণ ব্যানাজি লেনে ] ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম—সম্ভবত ১৮৬০ ঞ্জীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে। পিতা রামদাস চট্টোপাধাায়. জননী ইচ্ছাময়ী দেবী (কালীজীবন দেবশ্যা-সংকলিত 'শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণনীলা-অভিধান', ১০৮৯, পু: ২০৪)। ভবনাথের জন্মকাল শ্রীম-র এক**টি বিবরণ সহা**য়ক। ১৮৮**০ খ্রীষ্টাব্দে**ব ১১ মার্চ তারিখের দিনলিপিতে ভবনাথেব বর্ণনায় তিনি বলছেন: 'ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই। বয়স ১৯।২০, গৌরবর্ণ, স্থন্দর (महा' (कथामुख, २।२।১)। वशास मस्य इत्र. শ্রীম বলতে চেয়েছেন, উক্ত সময়ে ভবনাথ ১৯ অতিক্রম করেছেন, কিন্তু ২০ তে উপনীত হননি। তথন তাঁর বয়দ সাড়ে উনিশ ধরলে জন্মদময় দাঁড়ায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর। স্বামীজীর চেম্বে ভবনাথ কয়েক মাদের ছোট ছিলেন বলেই मत्न इत्र ।

তবনাথ ছিলেন তাঁর পিতামাতার একমাত্র পুত্র (লীলা-অভিধান, পৃ: ২৩৪)। প্রবেশিকা পরীকায় উত্তীর্ণ হওয়ার কিছু আগেই তিনি

আদর্শনিষ্ঠ কর্মবীর বরানগরের শবিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্তে অফুপ্রাণিত श्र দামাজিক সৎকর্মে প্রবৃত্ত হন। ধর্মবিশ্বাদে ব্রাহ্ম, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একান্ত উদারচেত। ছিলেন। প্রদক্ষত উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অন্যতম 'রসদদার'-রূপে কথিত শস্তনাথ মল্লিকের গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে শশিপদবাবুর পরিচয় হয় (কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, 'নবযুগের সাধনা', দ্বিতীয় সং, পু: ৪২৬)। শ্রীরামকুষ্ণ-দেবের প্রতি শশিপদবাবুর গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ স্নেহভালবাদাও তিনি লাভ কবেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন, নানা-সমন্বয়-সাধন, শ্রমিকদের লেথাপড়া শেগানো প্রভৃতি ছিল তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্গত। বরানগর তার কর্মক্ষেত্র। তিনি ও তার সহ-কর্মীরা নৈতিক পুনরুজ্জীবনের উপর জোর দেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৮৭৫ ?) একটি দংস্থা গঠিত হয়; নাম 'আত্মোন্ধতি বিধায়িনী দভা'। যেদব নবীন যুবক ও কিশোর এই সভায় (याश (एन जैं। एन मध्या हिलन कानीक्रक एउ, লাৰৱণি সাজাল ও ভবনাথ চটোপাধ্যায়। সান্ডে স্থল, নীতি বিছালয় প্রভৃতি এই সভার মাধ্যমে পরিচালিত হত। সংস্থার সদস্যরা ধুর্ম, নীতি-শিক্ষাও জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজনে একটি লাইবেরি স্থাপন করেন--নাম 'আজোন্নতি বিধায়িনী সভার পুস্তকালয়'। এই পুস্তকালয় বা পাঠাগার দেখ-শুনার দায়িত্ব থাদের উপর ক্রন্ত ছিল তাদের মধ্যে ভবনাথের নাম অগ্রগণ্য। কিশোরদের মধ্যে তিনি অল্লদিনেই অনেকের নজরে আসেন। কর্মী হিদাবে তিনি ছিলেন অমিততেজ। নরেজ্র-নাথ দত্তের (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) সকে তার পরিচয় হয় এবং ক্রমে দেই পরিচয় পরিণত হয় গভীর বন্ধুতে। নৱেন্দ্ৰনাথ

কথন কথন আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার আলোচনার আসবে যোগ দিতেন। ( স্থজিত দেনগুপ্ত, 'বরানগর পিপলদ লাইত্রেরি', দেশ, ১০ জুলাই ১৯৮২, পৃঃ ৩২; 'নবযুগের সাধনা', পঃ ৪২৩)।

নবীন যুবক ভবনাথের কলকাতায় ব্রান্ধ-সমাজে যাতায়াত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর অমুর্জির মলে ছিল সম্ভবত শশিপদ वस्माभाषास्त्र প্रভाव। विक्रुर्धनाथ माम्रान তাঁর 'শ্রীশ্রীরামরুফ-লীলামৃত' গ্রন্তে ভবনাথের যে-পরিচয় দিয়েছেন দেখানে তিনি বলেছেন: '[ভবনাথ] ব্রাহ্মণতনয় হইলেও ব্রন্ধজ্ঞানী…।' (১৯৮০ দং, পঃ:१५)। এই পরিচয় যথার্থ হলে আমাদের ব্রতে হবে, তিনি ব্রাধ্যসমাজের অস্তর্ভুক হয়েছিলেন। দে যাই হোক, আমরা তাঁর আচরণে দেখতে পাই, তিনি ধর্মবিষয়ে মুক্ত-চিত্ত। ভক্তি, বিশাস এবং পর**মজ্ঞান** লাভ যে ধর্মের সার কথা, এই বোধ তাঁর মধ্যে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। এক্ষেত্রেও প্রথম দিকে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব কার্ষকর হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া অবশ্রুই ছিল পূর্বসংস্কারের শ কিন।

শীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তিনি আরুই হলেন কেমন করে? এই প্রশ্নের বিচারে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, শশিপদবাবুর কাছেই তিনি প্রথম শীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্মা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, তিনি রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট ভক্তদের নিকট তার কথা শুনেছিলেন। তাছাড়া কেশবচক্রের পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি শীরামকৃষ্ণদেবের অসাধারণ ঈশ্বরাম্বরাগের বিষয়ে জেনে থাকতে পারেন। দক্ষিণেশরে শীরামকৃষ্ণদেবের কাছে করে তিনি প্রথম উপনীত হন, সঠিক সেই তারিখ নির্দেশ করা আপাত্ত সম্ভব নয়। শীম কণামৃত প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় বলেছেন: 'ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তরা ইং ১৮৭৯, ১৮৮০ গ্রীষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আদিতে থাকেন। ১৮৮১-র শেষ ভাগ ও ১৮৮২-র প্রারম্ভ এই দময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাব্রাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মান্টার, যোগীন আদিয়া পড়িলেন।' এই বিবরণ পেকে মনে হয়, ভবনাথ ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্দেব শেষভাগে প্রারমক্তম্পদেবের দানিধ্যে উপনীত হয়েছিলেন। বৈকুষ্ঠনাথ দান্তাল বলেছেন: 'ৄ ভবনাথ বিবরির দময়ই প্রত্ব কপাভান্তন হন।' (লীলাম্বত, পঃ ১৭৬)। ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভবনাথের কলেজে পড়াশুনা চলাব কথা।

দক্ষিণেশ্বরে ভবনাথের প্রথম আগমনের মুহুর্তেই শ্রীরামক্ষ্ণদেব নিশ্চিতই তাঁর এই বিশিষ্ট ভক্তকে চিনে নিয়েছেন, ভক্তও বাধা পড়েছেন শ্রীশ্রীকাকুরের অহেতুক, দীমাহীন ভালবাদার স্তে। ১৮১৮-ব শেষভাগ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট-প্রায় পাঁচ বছর শ্রীবামক্লফদেবের দিব্য **দক্ত** পারমাণিক উপদেশলাভের দৌভাগ্য হয়েছিল ভবনাথের। পড়ান্তনা একং আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্ববে যাওয়ার সময় করে নিতেন। প্রথম দিকে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়, নবান্ধরাগের কালে, মনে হয়, তিনি সেখানে ঘন ঘন যেতেন। দাং**দা**রিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার পর এই যাভায়াত হয়তো একটু কমে যায়—যে-কারণে আমরা ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্দের ২২ কেব্রুআরি দেখছি, শীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে বলছেন: 'তুই এত দেরীতে দেরীতে আসিদ কেন ?' উত্তরে ভবনাথ বলে-ছিলেন: 'আজে, পনের দিন অন্তর দেখা করি।' (কথামৃত, ৫।১৬।১)। যাই ছোক, অনায়াদে অকুমান করা চলে যে, পাঁচ বছরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের দক্ষে তাঁর দাক্ষাৎকার ঘটেছে শতাধিক-বার। কথামৃত গ্রন্থে সহজ্ঞবোধ্য কারণেই ভবনাথের দেখা আমরা এতবার পাই না, পাই তার চেয়ে অনেক কম। শ্রীম শ্রীরামকৃঞ্দেবের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ থেকে। তিনি সাধারণত রবিবার এবং অক্সাক্ত ছুটির দিনে থেতেন। সেইদব বিশেষ দিনের কতকগুলিতে মাত্র ভবনাথ উপস্থিত থাকতে পেরেছেন। কথামতে শ্রীবামক্লফ-ভবনাথ সংবাদ প্রায় কুড়িটি পর্যায়ে আছে। তাছাড়া কয়েক জায়গায় তাঁর উল্লেখ রয়েছে, যেক্ষেত্রে আদরে তিনি অমুপস্থিত। কথামূতে যে-বিবরণ ও তথ্য-উপাদান আছে, প্রধানত তার সাহাযোই আমরা ভবনাথের অন্তপম চরিত্র ও আধ্যাত্মিক মানদিকতার ছবিটি মনে মনে রচনা করে নিতে পারি। সেই সঙ্গে ভবনাথের প্রতি শ্রীবামক্বঞ্চদেবের ভালবাদ৷ এবং শ্রীশ্রীঠাকুবের প্রতি ভবনাথের ভক্তিও আমুগতোর চিত্রটিও। কথামূত অন্তুদরণ কবে ভবনাথকে যেমন আমিরা দক্ষিণেশ্বরে দেখি, তেমনই আবার দেখি বলরাম-ভবনে, গিরিশচন্দ্রের গুহে, অধরচন্দ্র দেনের বাড়িতে, স্থরেন্দ্রের বাগানে, বিছাসাগব মহাশয়ের আল্যে—পানিহাটির মহোৎস্বেও।

১৮৮৩, ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ এই তিন বছরে জীরামক্রঞ্চদেবের ভক্তর। তাঁর জন্মোৎসব পালন করেন। এই বিশেষ তিনটি দিনেই ভবনাথ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের শ্বৃতিক্রণায় দেখা যায়, ১৮৮৬ খ্রীপ্তাব্দে কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব থ্ব সংক্ষেপে সারা হয়েছিল। সেই উৎসবে উপস্থিত বিশিষ্ট ভক্তদের তালিকায় ভবনাথের নাম নেই [পৃ: ২৬৬]।) কথামৃতে উক্ত তিনদিনের আনন্দ্রশংবাদের যেবিরণ আছে, দেখানে ভক্তদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন ভবনাথ।



ভবনাথ চটোপাধ্যায় ( কাশীপুর উদ্যানবার্টীতে )

দঙ্গে একটি গান গেয়েছিলেন: 'ধন্ত ধন্ত আজি দিন আনন্দকারী,/দবে মিলে তব সত্যধর্ম ভারতে প্রচারি।' শ্রীম লিথেছেন: 'ঠাকুব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এক মনে গান শুনিভেছেন। গান শুনিতে শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়া গিযাছে।' । কথামৃত, ১।২।১)। এই প্রদক্ষে উল্লেখ কবা যেতে পারে যে, ভবনাথ স্থকর্গ ছিলেন এবং তাঁব গান শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর থুবই ভালবাদতেন। ভক্ত বলরামের গৃহে একবার দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথের গানের পব তিনি ভবনাথকে গাইতে বলছেন। ভবনাথ সেদিন গেয়েছিলেন: 'দয়াঘন ভোমা হেন কে হিতকাবী !/স্থতে তৃঃথে সম, বন্ধু এমন কে, পাপ-তাপ-ভগ্নহারী।' ( কথামূত, ৪।৯।১)। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীহুর্গাপূজার নবমী দিবদে একবার তিনি গেয়েছিলেন: 'গো আনন্দমণী হয়ে মা আমায় নিবানন্দ কোবে৷ না ৷/ও ছটি চবৰ বিনে আমার মন, অন্ত কিছু মার জানে না ॥ গান ভনে ঠাকুর সমাধিস্ত হন।' (কথায়ত, ২।১৭।১)। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ভবনাথের গাওয়া আর-একটি গানের উল্লেখ পাওয়। যায় বৈকুণ্ঠনাথ দালালের পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পঃ ১৭৬)। দেখানে তিনি বলেছেন: '"ভূমি বন্ধু, ভূমি নাথ নিশিদিন ভূমি আমার", তাঁব [ভবনাথের] এই গীভটিতে প্রভু সমাধিস্থ হইতেন । '

১৮৮৪ প্রীষ্টাব্দের জন্মোৎসব প্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির অনেক পরে, ২৫ মে তারিথে, পালিত হয়। প্রীনামরুক্ষদেবের শারীরিক অস্তৃস্থতার জন্ম এই বিশম। দেদিনের উৎসবের একটি দৃষ্ঠা: 'কিতিনো আদরে] ঠাকুর গৌরাঞ্চের সন্ম্যাদ কথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া দমাদিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তেরা গলার পুশ্মালা পরাইয়া দিলেন। ভ্রনাগ, রাথাল ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন—পাছে পড়িয়া যান।' (কথামৃত, গা১০া০)। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সমাদিস্থ অবস্থায়

শ্রীপ্রাক্র যে-কয়েকজন শুদ্ধচিত্ত ভক্তের স্পর্শ সহ করতে পাবতেন, ভবনাথ তাঁদের অন্ততম। বৈকৃপনাথ সালালও এইকথা বিশেষভাবে বলেডেন তাঁব পূর্বোক্ত এতে (পৃঃ ১৭৬)। ১৮৮৫ প্রীপ্তানের জন্মেৎসবে দেখি, নরেজনাথেব 'নিবিড় আধারে মা ভোর চমকে ও বলরাশি' গানটি শ্রবণমাত্র শ্রীপ্রাক্র বাহশ্ল, সমাধিছ। অনেকক্ষণ পরে সমাধিভত্ব হলে, ভক্তেরা ঠাক্রকে আহারের জন্ত বসিয়েছেন। কিন্তু তথনও ভাবের আবেশ ববছে; ঠিক মতো থেতে পারছেন না ভিনি। ভক্তমওলীর মধ্যে ভবনাথকে বেছে নিয়ে বলছেন: 'তুই দে থাইয়ে।' 'ভাবের আবেশ রহিয়াছে, তাই নিজে থাইছেল পাবিভেছেন না। ভবনাথ তাঁহাকে থাওযাইয়া দিভেছেন।' কেঝামূত, ধ্যেঙাঃ)।

শ্রীরামক্রম্ণ-দারিধ্যে ভবনাগকে অধিকাংশ সময়ে দেখি স্ক্রবাক্। ত্রন্তী-আচাসের নিক্ট অস্তগত শিক্ষার্থী-শিষ্যের ভূমিকাই তিনি পালন করেছেন। এই শিয়ের কাজ তথন প্রধানত अवन अनः (महे मक्ष्य भनन। जात्र मात्या मात्या, লক্ষ্য কর। যায়, শ্রীশ্রীগাকুবের ভাব-ঋদ্ধ কথা শুনে ভক্তের আনন্দ প্রকাশ। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রীবাম-কৃষ্ণদেবের স্তারজ্ঞম-এই ত্রিগুর-সম্পর্কিত অসাধারণ কথিকাটি শোনবার পর ভবনাথ তাঁর ভাবোচ্ছাদ গোপন করতে পারেননি। শ্রীশ্রীঠাকুর যথন বললেন, তিনগুণের মধ্যে দত্ত শ্রেষ্ঠ হলেও দেও অন্ত ছটির মতো ভস্কবসদৃশ, সে 'বন্ধন থোলে বটে: কিন্তু ঈশবের কাছে নিয়ে যেতে পারে না। --- ঈশবেব কাছে নিমে যেতে পারে না, কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়'—ভবনাথ তথন, যেন यगण, तल छेट्टिएन: 'कि हम९कात कथा।' (কথামূভ, ৪।১০।১)। কথন কখন ভিনি তুই-একটি প্রশ্ন করেছেন, নিবেদন করেছেন ছই-একটি দংশয়েব কথা। যেমন, শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করে

তিনি কতকটা বিভান্ত, দেকথা শ্রীরামক্ষ্ণদেবকে জানাচ্ছেন: 'আমি চণ্ডী বুঝতে পার্ছি না। চণীতে লেখা আছে যে, তিনি টক টক মারছেন। এর মানে কি ?' শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অনমুকরণীয় ভঙ্গাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন: 'ওসব লীলা। আমিও ভাবতুম ঐ কথা। তারপর দেথলুম সবই মায়।। তাঁর স্ষ্টিও মায়।, সংহারও মায়া।' (কথামৃত, ২।২৪।১)। ভবনাথ সম্পর্কে বৈকুণ্ঠনাথ সাক্সালের বিচার: 'এমন প্রেমিক কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় ন। ' (লীলামুত, পু: ১৭৬)। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন ঈশ্বরপ্রেমিক এবং মানব-প্রেমিক। শ্রীরামক্লঞ্চদেবকে একদিন তিনি বলেন: 'লোকের দঙ্গে মনাস্তর হলে মন কেমন করে। তাহলে সকলকে তে। ভালবাসতে পারলুম না।' ওই প্রদঙ্গে পরে আবার: 'খৃষ্ট, চৈতন্য, এঁরা দব বলে গেছেন যে, সকলকে ভালবাসবে।' ঠাকুর ভক্তের ছুন্চিম্বা দূর করে দেন এই বলে যে, **শর্বভৃতে ঈশ্বর আছেন বলেই দকল মাহ্**দকে ভালবাদতে হয়। ভক্তের কাজ ভগবানের শরণাগত হওয়া, তাঁর চিন্তা করা। অন্য চিন্তা রুথা, তাঁকে পেলে সকলকেই পাওয়া যায় ( কথামৃত, ২।১৭।৪ )।

ভবনাথকে শ্রীরাম্রুঞ্চদেব যে উচ্চকোটির ভক্তরপে চিহ্নিত করেন, দেকথা এই রচনার প্রারম্ভেই বলা হয়েছে। নানা দময়ে তিনি ভবনাথের ভক্তিভাবের প্রশংদা করতেন। এই ভক্তটির কোমল স্বভাব লক্ষ্য করে ঠাকুর তাঁর মধ্যে প্রকৃতির ভাব মৃতি দেগতেন। নরেক্রনাথ ও ভবনাথ তাঁর দৃষ্টিতে যথাক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতি। উভয়ের সম্পর্কে তিনি বলেছেন: ওদের 'অরূপের ঘর।' (কথামৃত, ৪।১৪।১; ৪।২০।২)। স্থামী দারদানন্দ বলেছেন: 'বিনয়, নমতা, দরলতা ও ভক্তিবিখাদের জন্ম ভবনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় ইইয়াছিল। তাছার রমণীর ক্রায় কোমল স্বভাব

ও নরেন্দ্রনাথের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা দেথিয়া ঠাকুর কখন কখন রহক্ত করিয়া বলিতেন, "জন্মান্তরে তুই নরেন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী ছিলি বোধ হয়।"' (লীলাপ্রদক্ষ, ৫/পৃ: ২১২)। বৈকুঠনাথ সাক্তালের মন্তব্য: '[ভবনাথের] অঙ্গকান্তি যেমন গৌর, অন্তরও সেইরূপ। ···ভগবানের ভজন সময় ইনি এমন রোদন করিতেন তাতে পাড়ার লোক জমা হয়ে যেত। যেন একটা কি কাণ্ড ঘটছে। প্রভু…বলিতেন— নরেনের পুরুষভাব, তাই গম্ভীর, ভবনাথের প্রকৃতিভাব, তাই প্রেমবিভোর।' (লীলামৃত, পু: ১৭৬)। ভবনাথের ভ**ক্তি**বিশ্বাস নরেন্দ্রনাথের দক্ষে তাঁর বিশেষ ভাবপ্রদক্ষে ঠাকুরের আরও কয়েকটি উক্তি উদাহত হল: 'আহা তার [ভবনাথের] কি ভাব! গান না করতে করতে চক্ষে জল আদে। হরিশকে দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ আছে। হরিশ বাড়ী ছেড়ে এথানে [ দক্ষিণেশ্বরে ] মাঝে मात्य थात्क किना ! ... ज्वनाथ अनव ह्यां कत्रात्र কেন উদ্দীপন হয় ? কি জান ? মামুষ সব দেখতে একরকম, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর! যেমন পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, কিছ দেখতে একরকম। দৈখর জান্বার ইচ্ছা, তাঁব উপর প্রেমভক্তি, এরই নাম ক্ষীরের পোর।' (কথামৃত, ২।৬।০)। 'ভবনাথের কেমন ভক্তি (मर्(१६ ? नरत्रक्त, छवनाथ-(धमन नत्रनादी। ভবনাথ নরেন্দ্রের অনুগত।' (কথামৃত, ২।৭।২)। 'ভবনাথ নরেক্রের জুডী—ছঙ্গনে যেন **গ্রীপু**রুষ! তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাদা করতে বললুম।' (কথামুড, ৪।২০।২)। ভগবানের নামে ভবনাথ যে পরম প্রশাস্তি অমুভব করতেন **সে**কণ। তিনি নিজমুখেই একবার ঠাকুরকে वरननः 'हतिनारम आभात भा रघन थानि इस।'

ভজেব এই কথায় স্বভাবতই প্রদন্ন হবেভিলে। শ্রীশ্রীঠাকুব। তিনি তথন ধলেন: 'খিনি পাপ-হরণ করেন তিনিই হরি। হবি ত্রিভাপ হবণ করেন।' (কথায়ত, ৪১১২৩)।

শ্রীবামরুঞ্চেবের সংস্পর্শে ভবনার ক্রমণ रेवत्रांगार्वान श्राप्त अर्ठन। छात्र जार्व ত্যাগের স্পৃহা। উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। দক্ষিণেশবে ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ একদিন শুনলেন, ভবনাগ পান ও মাছ থাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। একথা ভনে ঠাকুর বলেছেন: 'সে কি রে! পান মাছে কি হয়েছে ? ওতে কিছু দোষ হয় না! কামিনী-কাঞ্চন ভ্যাগই ভ্যাগ।' (কথামূত, ৪।৩।১)। বস্তুত ভবনাথের মনোগত ইচ্ছা ছিল সংসাবত্যাগ করে সন্ন্যাদীর জীবন্যাপন কর।। কিন্তু, আমর। জানি, তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। পিতামাতাব আগ্রহে তাঁকে বিবাহ করতে হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টান্দের শুক্তে অথবা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নেষাংনে তাঁর বিবাহ হয় মল্লিকপুরের অভয়চরণ ভট্টাচার্ষেং কক্সা কিরণশশীর সঙ্গে (লীলা-অভিধান, পঃ ২৩৫)। देवकूर्वनाथ माजान सानात्स्वन, भन्नी याटण धर्म-চর্চায় সহায়ক হন এই অভিপ্রায়ে তিনি শ্রীমতী কিরণশশীকে দক্ষিণেশ্বরে এনেছিলেন এবং প্রভূ 'নবদপ্রতিকে শুভাশিস করেন।' (লীলামুত, পु: ১१७)। ১৮৮8 बीक्षेट्यत मार्घ माटम ভवनाथ প্রদক্ষে শ্রীরামক্ষণেরে বলেন: 'ভবনাথ কেমন সরল! বিবাহ করে এসে আমায় বলছে, স্তীর উপর আমার এত স্নেহ হচ্ছে কেন? আহা! দে ভারি সরল! তা স্ত্রীর উপর ভালবাসা হবে না? এটি জগন্মাতার ভুবনমোহিনী মায়া।' ( কথামৃত, ৫।১৪।১ )। জগন্মাতার মোহিনী মায়া ভবনাথকে অব্যাহতি দেমনি ঠিকই, কিছ তিনি তবুও তাঁর অস্তবে ত্যাগের ইচ্ছা কিছুকাল পর্বন্ত জাগিয়ে রেখেছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর আমরা দেখি, দক্ষিণেম্বরে ঠাকুরের দশ্মণে হঠাৎ তিনি একচাবী বেশে উপস্থিত—
'গামে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমগুলু, মুথে হাদি।'
শ্রীবামক্ষণদের তথন বলেন: 'গুর মনের ভাব ঐ
কিনা, তাই ঐ দেজেছে।' (কগামুত, ২০১৭০)।
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মাচ প্রীবামক্ষণদের তবনাথ
প্রশক্ষে বলছেন: 'ভবনাগ বিয়ে করেছে, কিন্তু
সমস্ত বাজি জীব সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়!
স্পর্যরের কথা নিয়ে থাকে ছজনে। আমি বলল্ম,
পবিবাবের সঙ্গে একটু আমোদ-আহলাদ করবি,
তথন রেগে রোথ করে বলনে, কি! আমরাও
আমোদ-আহলাদ নিয়ে থাকবো গ' (কগামুত,
৩১২০১)।

মহামায়ার মায়। ভবনাপকে নিম্নৃতি দেয়নি। ১৮৮৫-র শেষের দিক থেকে ঠাকুরেন নিকট তাঁর যাতারতি কমে আদে বলে মনে হয়। নিদাকণ বাাধিতে আক্রান্ত শ্রীনামক্রমণ্ডের যথন খ্যাম-পুকুরে এবং পরে কানীপুরে, দেই মমযে ভবনাথ তাঁব কাছে গিয়েছেন বটে, কিন্তু পূর্বের মতে। **अज्ञामित्र** वावधारम म्या निष्मव भावीतिक যন্ত্রণার মধ্যেও ঠাকুর ভর্নাথের জন্ম ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন, সেই দঙ্গে ভক্তেব ব্যবহাবে ব্যথিতও। এই ভাবের প্রকাশ ১৮৮৫ থ্রীষ্টাব্দেব ২০ ডিসেম্বব শ্রীম-র নিকট তাঁর কথায়: 'এই অন্থ হওয়াতে কে অন্তবঙ্গ, কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা দংসার ছেড়ে এথানে আছে তাবা অস্তবঙ্গ। আরে যার। "কেমন আছেন মশাই ?" জিজ্ঞাস। করে তার। বহির**স**। ভবনাথকে দেখলে না ? স্থামপুকুরে বরটি দেজে এলো। জিজ্ঞাদা করলে, "কেমন আছেন ?" তারপর আর দেখা নাই। নরেক্রের খাতিরে ঐরকম ভাকে করি, কিন্তু মন নাই।' (কথামূত, ৪।০১।১)। উদ্ধৃত অংশটি পড়ে আমরা যদি ভেবে বিদি, ঠাকুর ভবনাথকে প্রজাথ্যান করছেন অথবা মন থেকে দুরে দরিয়ে রাখছেন, তাহলে

কিছ আমরা ভুল করব। ঠাকুরের এই উক্তিতে ম্পষ্টত রয়েছে বেদনার স্থর; বালকশ্বভাব ঠাকুরের অভিমানই বুঝি প্রকাশ পেয়েছে এখানে। মুথে 'মন নাই' বললে কী হবে, ভবনাথের চিম্বা যথার্থই রয়েছে ভব্রুবংস্ক ঠাকুবের অন্তব জুডে। ভাব প্রমাণ আমরা পাই শ্রীম-ব ২২ এপ্রিল ১৮৮৬-র বিবর্ণে— শ্রীরামক্রফদেবের কথায় ও বাবহারে। শ্রীম জানাচ্ছেন: 'ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন;— চেষ্টা কবিতেছেন। কা**শীপু**নেব কর্মকাঞ্জের বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে পারেন ন।। ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্ণ ভবনাথের জন্ম বড় চিন্তিত পাকেন, কেননা ভবনাথ সংসারে পড়িয়াছেন। **मि**रिन ठीकृत नरवन्तरक वर्लन: 'अरक विर्था९ ভবনাথকে ] খুব সাহন দে।' আবার ভক্তকে चयः माहम पिरा वनरहा: 'थूव दीवभूक्ष हिव। ···ভগবানেতে মন ঠিক রাথবি ;···। পরিবারের **সঙ্গে কেবল ঈশ্ব**ীয় কথা কবি।' পরে ভ্রমাণকে ইসারা কবে বলেছেন: 'আজ এথানে গাদ।' (कथामृज, २।२१।२)।

অতংপর শ্রীরামরুক্ষ-দান্নিধ্যে ভবনাথকে আব আমরা দেখতে পাই না। তাঁব দেহত্যাগের পূর্বে ভবনাথ আরও কয়েকবার কাশীপুরে এদে থাকতে পারেন,—সম্ভবত এদেছিলেন কিন্তু সেই-রকম ঘটনার বিবরণ বা উল্লেখ আমাদের দন্ধানে আদেনি। শ্রীরামক্ষদেবের মহাসমাধির সংবাদ পাওয়ার পর তিনি অবশুই কাশীপুরে এদেছিলেন; কাশীপুর মহাশাশানে যাত্রার পূর্বে ভক্তদের নিয়ে ভার যে আলোকচিত্র গৃহীত হয়, সেই চিত্রে অক্তদের দক্ষে বিষয় ভবনাথকে দেখা যায়।

শ্রীরামক্ষ্ণদেবের তিরোধানের পব তাঁর ত্যাগী শিক্ষরা বরানগরে থে-মঠ স্থাপন করেন, দশ টাকা ভাড়ায় সেই বাড়ির ব্যবস্থা করে দেন ভবনাথ। 'মুনদীদের বাড়ি' নামে শ্রুভিহিত এই

গুছের এক অংশে আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার পাঠাগার ছিল—যে-পাঠাগারের দঙ্গে একদা ভবনাথ বিশেষভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পাঠাগার দেখাখন। কবতে পারতেন না বলেই মনে হয়। কুলদাপ্রদাদ মল্লিকের 'ন্বযুগের সাধনা' গ্রন্থে এ ব্যাপারে অফুরুপ ইঞ্চিত পাওদা যায় (পু: ৪২৭)। তিনি তথ্য ব্রানগর মঠে আদাব যথেষ্ট স্থযোগও করে উঠতে পারতেন না। এ বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানাচ্ছেন ('শ্ৰীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীব জীবনেব ঘটনাবলী'--> / প্য: ৪৪ ): 'শ্রীশ্রীবামরুফদেবের দেহতালের পব ভবনাথের বরাহনগরের মঠে যাভায়াত অতি কম হইয়াছিল, তথন তিনি পুনরায় B. A. পড়িতে আবম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় বাছুডবাগানের এক মেদে থাকিতেন। তাহার প্ৰ তিনি School Sub-Inspector-এর কর্ম লইয়া অপর স্থানে গিয়াছিলেন। এই জন্ম বরাহনগরের মঠে আসিতে পারিতেন না, আলমবাজারের মঠে অবসর পাইলেই মাঝে মাঝে আসিতেন এবং পূর্বের ক্যায় আনন্দ কবিয়া সকলের সহিত মিশিতেন।' যে-কর্মের উল্লেখ এখানে দেখি, সেটি ভিনি দম্ভবত ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পেয়েছিলেন। মোটামুটি এই সময়ে তিনি দক্ষিণ কলকাতায় চলে আদেন ( নীলা-অভিধান, পু: २७६ )।

বরানগরের মঠে ভবনাথ যে-কয়েকবার
আগতে পেরেছিলেন তার মধ্যে বিশেষ একটি
দিনের শ্বতি শ্রীরামকৃষ্ণ দংঘের পঞ্চম অধ্যক্ষ স্বামী
শুদ্ধানন্দর্জীর সেই শ্বতিকপা প্রকাশ করেছেন
আমী কমলেশরানন্দ তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকর
প্রদক্ষ' গ্রন্থে (পৃ: ৬৫)। শ্বতিচারণ করতে
করতে স্বামী শুদ্ধানন্দ বলেছিলেন: 'বরাহনগর
মঠে ভবনাথবার্ এসেছেন। তিনি ছ:থ করছেন:

"ভোমবা দব ত্যাগ করে ভগবানকে ভাকছ আর 
আমরা দংদারে হাবুড়ুবু থাচ্ছি।" ভবনাথবাবু 
একটি গান গেয়েছিলেন মনে আছে: "কেন 
অমিগ ভ্রমে গরন কর পান। / কেন আপাতরুখেতে মজি ভূন পরিণাম। / ভেবেছ কি দার 
ভবে চিরদিন এইভাবে যাবে ?" ইত্যাদি। শশী 
মহারাজ [স্বামী রামক্রফানন্দ] তাঁকে উৎদাহ 
দেবার জন্ম একটি দৃষ্টান্ত দিলেন: "গৃহস্থ কতগুলি 
মাছ এনে কতক জিইয়ে রেখে দিয়েছে এবং 
কতক খোলায় চাপিয়ে ভাজছে। আমাদের 
এখন তিনি ভাজছেন। তোমাদের জিইয়ে 
বেখে দিয়েছেন। খাবার দম্মম্ছলে ভোমাদের ও

সংসাববদ্ধনে আবদ্ধ হবে প্রাব জক্ত ভবনাপের মনে যে-বেদনাবোধ ছিল ভার একটি পরিচ্য পাওয়া যায় উক্ত বিবরণে। শ্রীশ্রীঠাকুর করে এবং কীভাবে তাঁকে 'থোলায় চাপালেন', দে-বৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই। ভবে আমরা জানি, শ্রীরামক্রফদের তাঁকে একদিন বলেছিলেন: 'অবভাবের উপর ভালবাসা এলেই হোলো।' (কথায়ত, বাচহাড়। অর্থাৎ সেই ভালবাসা থাকলে আর কিছুর দরকার হয় না। আমরা একথাও জানি যে, ঠাকুরের প্রতি ভবনাথের ভক্তিও ভালবাসায় বিন্মাত্র থাদ ছিল না। এই প্রদক্ষে শারণ করা যাক বৈকৃষ্ঠনাথ সাক্তালের কথা: 'ঠাকুরের প্রতি ই'হার ভিবনাথের যেরপ ভালবাসা ভার কণামাত্র পেলে আমরা কভার্য হই।' (লীলায়ত, প্: ১৭৬)।

শীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের পর তবনাথ প্রায় দশ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনের এই শেষ কয়েক বছরের ঘটনা সম্পর্কে তথ্য তুর্লভ। স্থাবার যে-কয়েকটি ঘটনা জ্ঞানা যায় সেগুলির পারস্পর্য নির্ণয় করাও কঠিন। যাই হোক, যোটামুটি বলা যায় যে, তবনাথ বি. এ. পরীক্ষায়

উত্তীৰ্ণ হওয়াৰ পৰ শেষ আটে বছর বিভালয় পবিদর্শকের সরকারী কর্ম করেন। সেই কর্ম উপলক্ষে তাঁকে কিছুকাল কলকাতাব বাইরে থাকতে হয়। কলকাভায় যথন ভিনি গাকতেন তথন গুরুভাইদের দঙ্গে যোগাযোগ রাণজে চেষ্টা করতেন। স্থযোগ স্থবিধা মতো জাঁর বরানগর ও খালমবাজার মঠে যাভাষাতের কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া তিনি ঠাকুরেব গৃহী ভজনের কাছেও যেতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ভক্ত মনোমোহনের গৃহে দৎ প্রদঙ্গ করবার জক্ত শ্রীরামক্ষ্ণদেবেব যেদব ভক্ত আদতেন তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে উদোধন কাৰ্যালয প্রকাশিত 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে (পু: ২১০— ১১ 🕕 এই ভালিকায় একটি বিশিষ্ট নাম ভবনাগ। কলকাভার বাইবে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, থাকার সময়ে তিনি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ক্রমে হীনস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। ভবনাথের হুই কল্যাৰ মধ্যে একটি—দম্ভবত বড়টি—আড়াই বছর বয়দে মারা যান। অপব ককা শ্রীমতী প্রতিভার বয়দ যথন আহুমানিক ছয় বছর, ভবনাথের তথন দেহত্যাগ হয়—দক্ষিণ কলকাতার একটি ভাড়াবাড়িতে। ঘটনার কাল ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ ( সম্ভবত ওই এীষ্টাব্দের প্রথমার্বেব কোন সম্ম )। আৰু থেকে প্ৰায় হুই দশক আগে শ্ৰীমতী প্ৰতিভা (মুখোপাধ্যায়) এক দাক্ষাৎকারে ভবনাথ-श्वाभीकीत सोशांग मुल्लाक उत्हार करत वरनमः 'বাবার অবর্তমানে আমার বিয়েতে বেলুড় মঠ থেকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।' ( সতীশ-চন্দ্র নাথ 'শ্রীবামক্লফ-পরিজন ভবনাথ', উদ্বোধন, কার্তিক ১৩৭৭)।

স্বামীজী ও ভবনাথের মধ্যে প্রীতি-ভালবাদার কথা আগেই বলা হয়েছে। এথানে বিশেষ করে একটি প্রদক্ষ উত্থাগন করতে চাই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যু এবং দাংদারিক অভাব-অভিযোগ নরেন্দ্রনাথের মনে এক প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল; কিছুদিন পবে তিনি চিত্তের অশাস্থি ও সংশয় অতিক্রম কবতে সক্ষম হন ৷ এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা বিভান্তি-কর কথা শোনা যায়, যা ভবনাগও বিশ্বাস করে ব্যেছিলেন এবং ব্যথিত চিত্তে সাঞ্চনয়নে ঠাকুরের কাছে বিবৃত কবেছিলেন। শ্রীরামক্ষণদেব দেকথা ভনে ভবনাথকে তিরস্কার করে বলেন: চুপ কর, মা বলেছেন, দে কথনও ওইরকম হতে পারে না। আর কখনও আমাকে ওই দব কথা বললে তোদের মুথ দেখতে পারব না। (লীলাপ্রদক্ষ. ধা২১৮--১৯)। এগানে আমাদের বুঝতে হবে, ভবনাথ ঠাকুৱেব নিকট উক্ত প্রদঙ্গ যে তুলেছিলেন তার মূলে ছিল তাঁব তীব্র ছ:থবোধ; আর এই ছংখের মূলে ছিল নরেন্দ্রনাথের প্রতি গভীব, ঐকান্তিক ভালবাদা। বলা বাছল্য, ঠাকুরের শ্ৰেষ্টোক্তিতে তিনি আশ্বন্ত বোধ করেন এবং তাঁর ভুল ভেঙে যায়। নরেন্দ্রনাথ ও ভব্নাথের বন্ধুত্ব চিরকাল অক্র থাকে। বিদেশে গিয়েও স্বামীদী তাঁর বন্ধুকে ভোলেননি। বিদেশ থেকে লেখা স্বামীন্দীর বেশ কয়েকটি পত্রে ভবনাগের উল্লেখ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গকে ভবনাথ কী দিয়েছেন ?
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে সঙ্গের প্রথম মঠবাড়ির কথা। বরানগরের মুনসীদের বাড়ির
ব্যবস্থা যে তিনি করে দেন, সেকথা আগেই বলা
হয়েছে। শুধু বাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া নয়,
সেটি বাসমোগ্য করে তুলতেও তিনি বিশেষভাবে
হাত লাগিয়েছিলেন (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়,
'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের শ্বতি-কথা', পৃঃ ২০১)।
বিতীয়ত, তিনি সঙ্গকে দিয়েছেন—শুধু সঙ্গকে
নয়, সারা বিশের শ্রীরামকৃষ্ণ-শুক্তমগুলীকে—
ঠাকুরের মহাযোগী-মৃতির সেই বিথ্যাত ফোটোশ্রাফ্টি। এ-বিষয়ে নানা গ্রেষণার ফলে এথন

নিশ্চিতরপে জানা গিয়েছে যে, আলোকচিত্রটি গৃহীত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্দের অক্টোবর মাসে, রবিবার , এবং ভবনাথের উন্তোগেই এটি তোলা শন্তব হয়েছিল ( স্বরেক্সনাথ চক্রবর্তী, 'শ্রীরামক্ষের ফটোপ্রমঙ্গের, উবোধন, আশ্বিন ১৩৬৯, পীযুবকান্তি রায়, 'শ্রীরামক্ষের সেই বিখ্যাত ফটো', দেশ, ১৫ দেপ্টেম্বর ১৯৮৪; দেবপ্রসাদ গর্গের চিঠি, দেশ, ২৭ অক্টোবর ১৯৮৪)। আমরা জানি, ওই আলোকচিত্রটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং পুশার্ঘ দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পুশার্ঘের ফুল তিনি ভবনাথকে দিয়ে আনিয়েছিলেন ('শ্রীশ্রীলাটু মহারাজেব শ্বতি-কথা' পৃঃ ২৬৬)। ওই আলোকচিত্র-গ্রহণ কর্মের প্রধান হোতা যে ভবনাথ, তারই স্বীকৃতিষক্ষপ বৃঝি ঠাকুর তাঁকে দিয়েই বিশেষ ফুলটি আনিয়ে নিলেন।

ভবনাথ ছিলেন স্থলেথক। কুলদাপ্রসাদ
মিল্লিক নিব্যুগেব পাধনা'য় ভবনাথের লেথা ছথানি
বইয়ের উল্লেখ করেছেন: 'নীতিকুস্তম' ও
'আদর্শ নরনারী'। এছাড়া 'পথা' পত্রিকায় তাঁর
একটি বিশিষ্ট রচনার (১৮৮৮) কথা জানা যায়।
এই রচনার বিষয়: শ্রীবামকুষ্ণ।

নিবন্ধটির কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত হল:

'পরমহংসকে দেখিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র সেন মুখ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি ভালবাসা ছাপন করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে গুরুর ফ্রায় শ্রন্ধা করিতেন, কথন তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিতেন না।… 'তিনি গুরুগিরি অত্যন্ত দ্বুণা করিতেন। তাঁহার নিকট যাহার। সর্বদা গমনাগমন করিতেন তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও তাহা-দিগকে প্রণাম করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি সকলের দাসাম্পাদ।" স্ত্রীলোক্মাত্রকেই তিনি আনন্দময়ী মা'র ছায়া জানিয়া মাত্রোধে প্রণাম করিতেন। তিনি কাহাকেও দ্বুণা করিতেন না…

'কি হিন্দু, কি থাইান, কি মুদলমান, কি বান্ধ, কি শিথ যিনি যে ধর্মাক্রান্ত হউন দকলকেই তিনি তাহাদের উপযোগী উপদেশ প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি সত্যবাদীকে বড় শ্রাদ্ধা করিতেন, নিজে যাহা বলিতেন তাহ। নিশ্যুই করিতেন। ত

'অনেকের বিশ্বাস মাক্স পুস্তক পাঠ না করিলে জ্ঞানী এবং ধার্মিক হইতে পারে না। পরমহংস-চরিত পাঠে দে সন্দেহ দ্র হইবে সন্দেহ নাই।' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্জনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস', প্র: ৮১—৮০)।

লেথক এথানে অল্প কথায় শ্রীবামক্ষচরিত ক্তন্মার ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীবামক্ষদেব ও তার দমকাল সম্পর্কে গবেষণায় প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান।

ভক্ত ভবনাথের মৃতিথানি শ্রীরামকৃষ্ণ-অমু-রাগীদের চিত্তে অম্লান। আর তাঁর স্মৃতি সম্রদ্ধ-ভাবে ধারণ করে রেখেছে বরানগরের একটি প্রতিষ্ঠান: বরানগর পিপলস্ লাইত্রেরি। এই নিবন্ধের প্রথম দিকে আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার যে-পাঠাগারের কথা বলা হয়েছে, **সেই পা**ঠাগার এবং দক্ষিণ বরাহনগব পাবলিক লাইত্রেরি নামে একটি সংস্থা সংযুক্ত হয়ে ববানগৰ পিগলস্ লাইব্রেরি গঠিত হয় ১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্দে। উত্থান-পতনের পর ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্বের শেষাংশে ববানগর পিপলস্লাইত্রেরি বরানগরের কুঠিঘাট রোডে তার নি**জম্ব ভবনে সংস্থিত হয়। পু**রাতন ইতিহাস অরণ করে বর্তমান পাঠাগারের পরি-চালকরা ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এই দংস্থার প্রধান প্রতিষ্ঠাতাব মর্বাদা দিয়েছেন। পাঠাগার-ভবনে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে ভবনাথের একটি বুহৎ তৈলচিত্র। আর দেখা যাবে শ্বেত-প্রস্তবফলকে মুদ্রিত ভবনাথ সম্পর্কে শ্রীরামক্বঞ্চ-দেবের দেই বিখ্যাত উক্তি: 'নরেক্স, ভবনাণ, রাগাল; এরা সব নিতাসিদ্ধ, ঈশ্বকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাডাব ভাগ।

## মুখের ভিতরের ক্যান্দার

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

মেডিকেল এন্ট্যামল্যাজির প্রধান অধ্যাপক এবং প্যারাসাইটোলজি বিভাগের চেরারম্যান, স্কুল অব্ ইপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা। ১৯৮৫-তে রবীন্দু প্রেস্কারে সম্মানিত।

বহুবছর ধরেই জানা আছে যে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে মুথের ক্যান্দারের হার পৃথিবীর জন্ম জায়গার তুলনায় বেশি। অনেক আগে, ১৯০২ এটিকে একটি প্রতিবেদনে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছিল, ভারতে তামাক ব্যবহারের দক্ষে মুথের ক্যান্দারের সম্পর্ক রয়েছে। পরে আরেকটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, যাদের ক্যান্দার হয়নি, তাদের তুলনায় যাদের মুথের ক্যান্দার হয়েছে, তারা বেশি ভামাক চিবোয়। মুথের ক্যান্দারের হার উত্তর ভারতে ক্যেক শতাংশ মাত্র, যদিও কোন কোন গোগীতে ৪০ শতাংশ

প্রস্থ। লাভিগতভাবে, যে কোন জাতিব তুলনায় ভাবতীয়দের মধ্যে মুখের ক্যানসারের হাব বেশি—এবং সম্ভবতঃ এটা পানস্থপাবির সঙ্গে তামাক চিবানোর জন্তে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বেশির ভাগ মাছ্যই
মুখের কানসার নিয়ে যথন চিকিৎসকের কাছে
আসেন তথন অনেক দেবি হয়ে যায়, রোগ
অনেকটা এগিয়ে যায়। সারার সম্ভাবনা থাকে
না। কানসার প্রথমে আরম্ভ হয় দাতের মাড়িতে
নির্দোধ একটা ছোট সাদা ছোপের মতে। আকার
নিয়ে এবং মারাজ্বক পরিণ্ডি এডানো মেতে

পারত এরকম জনেক ক্ষেত্রেই যদি তথন, দেই

মুহুর্তে তামাকের ব্যবহার বন্ধ করা যেত—

তাহলে ত্বই ক্ষেটিকে ক্ষপান্তরিত হতে আরে
পারত না এ নির্দোষ মাদা ছোপটা।

মুখের ক্যানসারেল, অতএব, একটা ক্যানসার পূর্ববর্তী স্তর আছে। যদিও এমন কোষকলায় এটা শুরু হয়, দেখানে পরীক্ষা করে দব দময় এই ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর ধরা বুব দহক্ষ হয় না। দব পেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর হল একটা সাদা ছোপ—ইংরেজীতে যাকে বলা হয়—কিউকোপ্লেকিয়া অথবা লাল ছোপ (ইরাইখে।প্লেকিয়া), এর মধ্যে লাল ছোপ কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্ধ দাদা ছোপ দেখা যায় অনেক দময়েই, মুখের ভিতর মাড়িতে, জিভে, গালে, টাগরায় বা তালুতে।

ভারতে ১৯৬০ ঐটাবে ৩৫,০০০ লোকের উপর
একটা স্থীকা করা হয়। এর স্বাই তামাক
থেতে অভান্ত ছিল। এই স্থীকার লক্ষ্য ছিল,
প্রামের লোকেরা, যারা তামাক থার, তাদের
কভজনের ভিতর ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর খুঁজে
পাওয়া থেতে পারে এবং যাদের মধ্যে এ
ক্যানসার-পূববর্তী স্তর খুঁজে পাওয়া থাবে, ভারা
যদি ধুম্পান বন্ধ করে, ভাহলে ভাদের ক্যানসার
হ্বার সন্তাবনা কমে যায় কিনা এটা দেখা।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভামাক থাবার ধরন-ধারণও বিভিন্ন। উত্তরাঞ্চলে কিছুটা ভামাক নিচের ঠোটের পিছন দিকে রেখে দেবার রেধরাজ আছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অভ্যাস হল একটা ছোট মাটির নলের ভিতর দিয়ে ধ্যান করা, দক্ষিণে পানের দক্ষে ভামাকমণ্ড রেখে দের লোকে গালে প্রে, এবং পূর্বাঞ্চলে প্রান্ত ২০ লক্ষ্ লোকের একটা অভ্যুত অভ্যাদ—দিগারেটের অলভ্যুত অভ্যাদ—দিগারেটের অলভ্যুত অভ্যাদ—দিগারেটের অলভ্যুত অভ্যাদ—দিগারেটের উল্ভা আংশটা মুখের ভিতর নিয়ে ধ্যাণান করা ভিন্টো গুমণান—না চুটা)—বেদি দেখা যায়

আজে—স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে। যে দব লোক
নিয়মিত এইভাবে দিগারেট থায়, তাদের
তালুতে ক্যানদার হ্বার ঝুঁকি থাকে খুব বেশি।
শাদাভোলের প্রান্তভাবের হার দেখা গেল

শাণাছে।পের প্রান্থ্রিবের হার দেখা গেল
এক-এক জায়গায় এক-একয়কম— • '২ শতাংশ
উত্তরাক্ষলে, কিন্তু ৫ শতাংশ তাদের মধ্যে যারা
মুখের ভিতর জনস্ত সিগারেট নিয়ে ধুমপান করে।
এই সাদাছোপ ধরতে গেলে শুরু তাদেরই মধ্যে
দেখা গিয়েছিল, যারা ভাষাক থায় বাধুমপান
করে। যারা ভাষাক বাবহার করে না, তাদের
মধ্যে সাদাছোপ দেখা যায়নি বনলেই হয়।

দশবছর ধরে সমীক্ষায় দেখা যায়, দক্ষিণ-ভারতে ২'> শতাংশ সাদাছোপ পরে ক্যানগারে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই তুলনায় উত্তরাঞ্চলে ে' শতাংশ সাদাছোপ ক্যেক বছর পর ক্যানগারে পরিণত হয়েছে।

যেহতু এটা ছিৱীকৃত হয়েছে থে, ক্যান্দারপূর্ববভী ন্তর ধরতে পেলে ভাদেরই হয় যারা
পানের মঙ্গে ভাষাক বা দোকা খায়, বা বিজি,
দিগারেট খায় বা চুট্টা থায়—দেইহেতু এটা
নিক্তরই ত্কিফুক্ত যে পরথ করে দেখা, ক্যান্সারপূর্ববভী ন্তরের অবস্থায় ভাষাক ব্যবহার বন্ধ
করে দিলে পরিণতি কী হয়।

কানদার-পূর্ববর্তী স্তর যাদের ছিল, দেখা পেল, তারা যদি তামাক ব্যবহার বন্ধ করে অথবা একদম কমিয়ে দেয়, তাহলে এ স্করটা কমে যায়। ক্যানদার-পূর্ববর্তী স্তরে অবস্থিতি দম্বেও যারা ভামাকের ব্যবহার বন্ধ করে না, তাদের দকে প্রিম্থ্যানগতভাবে তুলনা করেই এ সিদ্ধান্তে আদা পেছে। অর্থাৎ শেষোক্ত লোকেদের ক্যানদার হবার দক্ষাবনা বাড়ে, পূর্বোক্ত লোকেদের ক্যানদার হবার দক্ষাবনা কমে।

এই স্থীক্ষা ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে একটি গুক্ত্ব-পূর্ব তথ্য সরবরার করছে—যা মুখের ক্যান্সার হাড়া অন্ত ক্যান্সারের বাাপারেও প্রযোজ্য— মান্ত্রের রাজ্পত অভ্যাদ কিছু বন্সালে স্বাস্থ্যের উন্ধতি হুতে পারে।

# শঙ্করাচার্যের দেবীপূজা

#### স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমেরিকা স্যাক্রামেণ্টো বেদাস্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ—'উদোধন' পরিকার ভূতপূর্ব' সংপাদক। বত'মান নিক্ষটি শংকরাচার' লিখিত দেবী চতঃখন্ট্রাপচার ক্যোরম্ অবল্যনে রচিত।

আচার্য শঙ্কর দেবীপূজায় বসিয়াছেন। চৌষটি উপচারে দেবীর মানসপূজা করিবেন। মনে মনে পূজা করিলে অনেক স্থবিধা। যে-কোন উপচার যে-কোনও স্থান হইতে যে-কোনও সময়ে নিমেষে সংগ্রহ করা যায়। ছুটাছুটি করিতে হয় না।

প্রথমে আবাহন। "মা ঝটিত জাগৃহি জাগৃহি।" জগজ্জননি তাডাতা ড জাগিয়া ওঠো, জাগিয়া ওঠো, প্রজ্বান ডোমার মঙ্গল-গীতি গাহিতেছি। চোথ মেলিয়া চাও। তৃমি বুমাইয়া থাকিলে এই বিশ-সংসারের দকল কিয়া থামিয়া যাইবে। তৃমি বুজনক্তি মহামায়া। যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা তোমাবই শক্তিতে। অভএব মা জাগো। কথা কটাক্ষ বারা—"জগদিদং জগদম্ব শুথী কুক"—এই জগৎকে স্থ্যী কব।

মা, তেনমার 'দমর্চনার' জন্ত একটি মণিম্য মণ্ডপ নির্মাণ কবিয়াছি। উহার দশ্দিকে স্ববর্ণ কৃষ্ণ স্থাপন করা হইয়াছে। আমার পূজা গ্রহণ করিবার জন্তু মা তাডাতাড়ি এদ।

> কনককলসংশাভমানশীৰ্থ জলধবলম্বিতসমুক্ত্যসংপতাকম্। ভগৰতি তব সন্ধিবাস হেতো-মণিময়মন্দিরমেতদর্পয়ামি।

ভোমার নিবাদের জন্ম মেঘলনী স্বর্ণচ্ডাযুক্ত পতাকানোভিত মণিময় মন্দির মনে মনে রচনা করিলাম। জগজ্জননি, ভোমার জন্ম নবরও শোভিত স্বর্ণময়ী একটি শৈবিকা (পান্ধী) সংগ্রহ করিয়াছি। নরম গদী আছে, তাহাতে তৃমি বিসিবে। বেদিকায় একটি বিবিধ কুস্মাকীণ রজ-দিংহাদন স্থাপিত হইয়াছে। স্বর্ণনিমিত পাদপীঠে পদৰ্গল রাখিয়ামা তুমি দশদিক আলো করিয়া ঐ সিংহাসনে উপবিষ্টা হও।

তাহার পর মণি ও মুক্তানির্মিত চারিটি স্বর্ণ-স্কন্তযুক্ত একটি নৃতন বিশাল চন্দ্রতিপ সমর্পণ।

অতঃপদ পাছ-অর্য্য এবং আচমনীয়। মা, তোমার প্রায়ণলের ন্থায় কোমল পা ঘটিতে ছুবা ও অপরাজিত। এবং অন্থ পুশ্দদ্হ এই পাছা নিবেদন করিলাম। গন্ধপুশ্প, যব, দর্যপ, ছুবা, তিল, কুশ, থই মিশ্রিত হেমপাত্রে নিহিত অর্য্য দিতেছি। কুপা করিয়া গ্রহণ কর। করকমলে জাগফল, কন্ধোল ও লবন্ধের স্থগদ্ধযুক্ত অমৃত-শীতল এই জল গ্রহণ কব আচমনের জন্য।

এই যে সোনার বাটিটি—উহাতে মধুপর্ক আছে। রত্বগচিত চাকনি খুলিয়া ধরিতেছি। জননী উহা স্বীকাব কর। তোমার স্নানের জন্ম আবএকটি স্বর্ণপাত্রে নানা স্বগিন্ধপুপ দ্বার। স্ববাসিত
চম্পকতৈল আছে। ভক্তিভাবে স্বর্ণচৃণ ও নাগকেশর
মিপ্রিত বিলেপন এবং কপ্তরিকা মিপ্রিত স্নানন্দল
কল্পনা করিলাম। তুমি যথন এই স্কন্থ নির্মল জলে
সান করিতেছ তথন বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রপাঠ
হইতেছে চিন্তা করিলাম। উদ্যোন্থ স্বের নাায
মনোহর এই উত্তম দিব্যবন্ধ এবং মুক্তাথচিত
অক্তুলনীয় উত্তরীয় তোমাকে নিবেদন করিলাম।

ভগবতি, ভোমার কেশপাশ অগুরুব্পে স্লিম্ব করিয়া অতি সমাদরে চিক্রনী দ্বারা আচড়াইয়া দিতেছি—তাহার পর পদ্ম ও চম্পকফুলে সজ্জিত করিয়া স্বর্ণস্ত্র দ্বারা বাধিয়া দিলাম। স্বর্ণলাকা দ্বারা ভোমার ছই চোথে 'সৌবীরাঞ্জন' ( স্থমা ) বিক্তস্ত হইযাছে। কী স্কার দেখাইতেছে মা, ভাহা কি আর বলিব )

ভাষার পব পূজক শহরাচাই মায়ের কটি বাধিবার জন্ম কাঞ্জী (চন্দ্রহার), স্কনহয়ের মধ্যে 'অরুপম মুক্তাহার, গলদেশে ২৭টি মুক্তানিমিত হাব, বাছতে কেযুর, মণিবদ্ধে রত্বলয়, কর্ণ ত্টিতে ভাটরা নামে কর্ণভূষণ, মস্তকে চূড়ামণি বিক্যাস করিলেন। সবই মনে মনে—মানসপূজা। দেবীর নির্মল ললাটিতলে কুন্ধুম, কন্থুরী, কর্পুর ও অগুরুহারা তিলক রচনা করিলেন। দেহে অঞ্চরাগ, পাদহয়ে চল্দন লেপন দ্বারা পূজা করিলেন। মা, তোমার সিথিতে সাদরে ক্তর সিন্দুর আমার হৃদয়কমলে আনন্দ বিস্তাব করিতেছে। ঐ সিন্দুরের স্থেবর ক্রায় রক্তবর্ণকান্তি চিক্তের সকল অক্ষকার দূর করিয়া দেয়।

মন্দার, কুন্দ, করবী, লবক্ষ্ণ, মালতী, বক্ল, জানোক, কাঞ্চন, করবী, কেতকী, কণিকার, জপরাজিতা—এই দব পুপা তোমার পূজার জন্ম দংগ্রহ করিয়াছি। পারিজাত, মজিকা, চাপাফুল আরও নানাবর্ণের নানা আকৃতির পুপাদভারও আনিয়াছি। জবা, পদা তো আছেই।

এইবার ধৃপ। লাক্ষারদ সন্মিলিভ, কপূরসহ 'শ্রীবাদ' ( ধুনা ) শিশ্রিত, কর্পুরে স্থগদ্ধিত, গোছত দ্বারা আলোড়িত, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি নানা উপকরণ ছারা ধূপ কল্পনা করিলাম। জননি, পরম স্লেহে উহা স্বীকার কর। ধূপের পর দীপ। বুত্বালম্বিত সোনার পাত্তে গব্যস্থতের প্রদীপ ক্ষলিতেছে। তামবর্ণ তাহার শিথা অন্তরের ও বাহিরের সকল অন্ধকার দূর করিয়া দিতেছে। এইবার নৈবেছ। দধি, ত্ম্ব, পায়দ মহাশালার পিঠা, অমৃতের চেয়েও রদযুক্ত, কতপ্রকারের তরকারী—আরও নানাবিধ খাগ্ত মানসপূজক আচার্য দেবীর জন্ম কল্পনা করিতেছেন। জন্মল, कम्नी, नातिरकन, नाष्ट्रिय, नात्रम अवः (छाउ-त्रष्ट्र आदेश नाना फल मरन मरन निरंतरन कतिरलन। পানের জন্ত সর্বোত্তম হয়। মধু এবং অমৃতত্লা स्थ्य ।

উফোদকৈ: পাণিযুগং মুখঞ্চ প্রকাল্য মাতঃ কলধৌত পাত্তে। কর্পুরমিশ্রেণ সকুস্থমন হস্তে সমুস্থর্তিয় চন্দ্যেন।

—মা, স্বৰ্ণাত্তে উষ্ণজল ধারা তোমার পাণিযুগ্ল ও মুথ ধোও, পরে কুকুমযুক্ত চন্দন দিয়া হাত ঘুটি লিপ্ত কর।

অতঃপর পৃজক জগন্মাতাকে মৃথন্ত দিতেছেন—স্পারী, কপুর, লবঙ্গ, থদির এবং ককোন্যুক্ত তাঘূল। তাহার পর আরতি। বৃহৎ স্বর্ণপাত্রে বিশাল জমন্দদূল গোধ্ম দীপ রাথিয়া প্রচুর স্বত দিয়া প্রজালিত দীপ অতি বিনয়ের সহিত মায়ের মুথের সম্মুথে দাড়ে তিনবার দেখানো হইল—আর প্রার্থনা—"ভূষাতে রূপার্ক্ত: কটাক্ষঃ"—তোমার কুপাকটাক্ষ আমাব উপর পতিত হোক্।

আরতি ইইয়া গেলে জ্ঞান-ভক্তির মৃতি
শঙ্করাচার্য দেবীর মাথার উপরে পূর্ণচন্দ্রবিষদৃদ্দ প্রভাসম্পন্ন নানা রত্বশোভিত লোকজ্ঞারের আক্লোদজনক উজ্জ্জল মুক্তাজাল পরিবৃত বিশ্বকর্মানির্মিত ছত্র ধরিলেন।

তাহার পর চামর ঘারা ব্যক্তন এবং পুনরায়
সমস্ক শরীরে সহস্র প্রদীপ ঘাবা আরতি।
আরডির পর নানা কলাকুশলবিং নটনটীর নৃত্যগীত। অতঃপর দেবীর ল্রমণের জক্ত একটি
ফেতগতিশীল অখশোভিত মণিময়চক্রচতুইয়য়্ক
অর্ণমরচক্রাতপযুক্ত রপ পুরুক কল্পনা করিলেন।

পরিথীক্ত সপ্ত সাগরং বহুদম্পংসহিতং ময়াম্ব তে বিপুল্ম। প্রবলং ধরণীতলাভিধং দুঢ়তুর্গং নিথিলং দমর্পয়ামি॥

মা, ত্রিভূবনে যাহা কিছু আছে দ্বই ভো ভোমার। ভোমাকে আমি কি দিতে পারি ? দপ্তদাগর যাহার পরিথারূপে অবস্থিত, বিপুল পৃথিবীরূপ দৃঢ ছুর্গ ভোমাকে দমর্পণ করিলাম।

গম্বর্ককাগণ গীতবাত ধারা তোমার মহিমা কীর্তন করিতেছে। ত্রহ্মা তাঁহার চতুর্থ থাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে পারেন না, তাঁহার পূজা কি আমাকর্তৃক সম্ভবপর ?

হে জ্ঞাজননি, তুমি আমার হৃদয়কমলে সর্বদা বিরাজ কর।

## **শাহিত্যের আলোকে শ্রীচৈত্যু**

### শ্ৰীহৰ্ষ দত্ত

### প্রতিভাষান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক—'দেশ' সাম্বাহিকের সদে যায়।

11 5 11

আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে বাঙালীব প্রবহমান জীবনচর্ছার ধারায় একটি মহাজীবন আবিভুত হয়েছিলেন, মাত্র সাতচল্লিশ বছবের জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে লোক-অলোকের উদ্দের্ এক জনিংশেষ জগৎ গড়ে তুলেছিলেন, তারপর প্রাকৃতিক নিয়মেই নশ্ব দেহ তিনি ত্যাগ करनिक्राला कारलद (श्रेकां भएँ). সভীত ইতিহাদের স্বৃতিচারণে এইটুকুই হয়তো দংবাদ। কিছ এথানেই, এত দংক্ষেপিত রূপারোপেই এর শেষ নয়। সেই মহাজীবন—গাঁর নাম শীক্ষ-रेण्डम--वांडानीत धार्त-कीवत-अन्धारित य-প্রভাব, যে-বাণী, যে-আলো রেখে গেছেন তা স্থের মতো চিরন্তন, চির-উজ্জন, কালোতীর্ণ। আমাদের কালের এক বিনম্র বৈষ্ণবর্ম-সাধকের ভাষায়: 'শ্রীচৈতক্সচন্দ্রের উদয় বাঙ্গালায় এক মহত্তম আবির্ভাব, অবিশ্বরণীয় প্রকাশ। পরা-ধীনতাব নিগভে বন্দী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে শে-এক অভিনব অভ্যুদয়। মুক্তির সে-কি व्यनाशामिष्ठभूवं व्यानमः । व्याष्ठशान बाह्यरभव মিলন-উৎসবের দে-কি অপরূপ সমারোহ। গ্রামে প্রামে আবিভূতি হইল কবি, গায়ক, সজ্জন। বাঙ্গালী এক নৃতন জাতিরূপে নবজন্ম লাভ ক্রিল। এক মহামানবের চরণান্ধিত সরণি নব-নারীকে মানবতার পথে বহুদ্র অগ্রসর করিয়া দিল। শশিকিরণোচ্ছল সমুদ্রের মতো শ্রীচৈতন্ত্র-চন্দ্রের করুণাধন্ত বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন নব-জাগরণের জোয়াত্রে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।' (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়: ভূমিকা—বৈষ্ণব **अहार्की, शुः** शं)।

এই 'নবজাগরণের জোয়ারে' বাঙালীর জীবনে ওর্দুন্ম, বাঙালীর দাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও বাপক পরিবর্তন ও অভিনবত্বের কালজ্মী ছোঁয়। লাগল। বাংলা-দাহিত্যের অঙ্গনে একটি নৃতন দাহিত্য-বনম্পতির জন্ম হল। মার নাম দেওয়া হয়েছে 'চৈতক্সজীবনী-দাহিত্য'। চৈতক্সদেবের জীবংকাল থেকেই তাঁব জাবন ও বাণীকে অবলম্বন করে গডে উঠেছে এই শাখাটি। আশতর্বের বিষয়, বিংশ শতান্ধীর প্রায় শেষপাদে এদেও চৈতক্সদেবের জীবন ও বাণী অবলম্বনে 'চৈতক্সজীবনী-দাহিত্য' লেখা হচ্ছে। অর্থাৎ পাঁচশ বছর ধরে ক্রমান্ধা। নিরবচ্ছিন্নভাবে। মধানুগেই সংস্কৃত ও বাংলা মিলিবে রচিত হয়েছে বারোণানি গ্রম্থ। নাটক ও কাব্যাকারে লিখিত এই গ্রম্থনিক লং সংস্কৃতে—

- (১) শ্রীকৃষ্ণতৈ তক্ত চরিতামৃতম: মুবারি গুপ্ত
- (২) শ্রীকৃষ্টেতের চরিতামৃতম্ মহাকাব্যম্; কবি কর্পপুর প্রমানল দেন
- (৩) শ্রীচৈতন্ম চন্দ্রোদয় নাটক: কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন
- (৪) চৈতত্ত্যচক্রোদয় কৌমুদী: প্রেমদাস
- (a) শ্রীচৈতক্সচন্দ্রামৃত: শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
- (৬) স্বরূপ দামোদরেব কড়চা: স্বরূপ দামোদর

### বাংলায়---

- (১) শ্রীচৈতক্সভাগবত: বৃন্দাবন দাস
- (২) শ্রীশ্রীচৈতক্সচরিতামৃত : ক্বফ্লাস কবিরাজ
- (৩) চৈওক্সমঙ্গল: লোচন দাস
- (৪) চৈতকামঙ্গল: জয়ানন্দ

(৫) গৌরাঙ্গ বিজয়: চূড়ামণি দাস

(७) (शाविन्त्रतारमञ्जू कष्ठा: (शाविन्त्र नाम উল্লিখিত গ্ৰন্থ লি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গণ্য-মগণ্য বহু কাব্যজীবনী এরপর লেখা হয়েছে। সেই সব অথ্যাত ভক্তকবি বা কবিয়ন:প্রাথীদের সম্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমরা উনবিংশ শতকে দৃষ্টি দিয়েও পেয়ে যাই শ্রাচৈত্তর-দেবের পৃত-পুণ্যজীবনী অবলম্বনে রচিত দাহিত্য। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নবীনচন্দ্র সেনের 'অমৃতাভ'। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক 'চৈতন্য-লীল।', 'নিমাই সন্মান'। তারপর এই শতকের প্রারম্ভ থেকে মহাত্ম। শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিতে, বাধাণোবিল ব্যাকের মহাপ্রভূ শ্রীগোরাঙ্গা, স্বামী দারদেশানন্দের শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেব', প্রফুলকুমার দ্বকারের 'খ্রীগৌরাঙ্গ', গিরিজাশম্ব রায়চৌধুরীর 'শ্রীচৈতন্যদেব ও উাহার পার্যদগণ', ফ্রা সেনের 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ-স্কুর', অচিন্তাকুমার দেনগুপ্তর 'অগও অগিয় শ্রীগোরাঙ্গ. **স্থেন্দ্রো**থর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রীচৈতক্সচরিত ও বাণী'। এছাড়াও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে অথবা হচ্ছে। স্থানাভাবে সেই গ্রন্থভিলির নামোল্লেখ করতে না পারলেও দেওলির কথা শ্রন্ধাবনত চিত্রে শ্রুণ করি। আম্বা কয়েকটির মাত্র নামোল্লেখ করলাম।

যুগ যুগ ধরে রচিত, লিখিত, পঠিত চৈতন্তজীবনীগুলির আদিগন্ত প্রদারিত বাপেকতা একটি
মহাগ্রন্থের নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। তা হল
রামের জীবনচরিত—রামায়ণ। কোনও একটি
প্রস্থ নয়, সবকটি চৈতন্তজীবনী গ্রন্থকে এক সঙ্গে
স্মরণ করে নাম দিতে পারি 'চৈতন্তায়ন'।
প্রত্যেকটি গ্রন্থের অধিদেবতা যেখানে 'নন্দপুরচক্র শচীনন্দন' এবং তাঁর বাণী, দেখানে এই অথও
সমিলনের ধারণা নামকরণ খুব অন্যায় হবে না।
অম্লক অকল্পনা বলেও মনে হবে না নিশ্চয়ই। ા રા

চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যগুলিতে খ্রীচৈতন্যকে কোন্ দৃষ্টিতে, কোন্ আলোকে দেখেছেন কবি ? এই জিজ্ঞাদার উন্তরের আগে প্রথমেই বলতে হবে—মধ্যযুগের কবি মে-দৃষ্টিতে ও ভাবে দেখেছেন আধুনিক জীবনীকার ঠিক দে-পথে নয়। মধ্যযুগের কবি যুগোচিত আবেগ ও সংস্কারে উদ্বেলিত হয়েছেন, আধুনিক লেথক জীবনী বর্ণনায় যুক্তি ও যুগের প্রেক্ষিকায় খ্রিচিতন্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কিন্তু, একথা ভূললে চলবে না, মধ্য ও আধুনিক—ছ্ব্যগের প্রষ্টাই ভক্তিবিনম্ন চিত্তে মহাপ্রভূব পাদপদ্মে একটি প্রশাম নিবেদন করেছেন।

মধ্যযুগের কবি একদিকে শ্রীচৈতন্যকে 'স্বয়ং ভগবান', 'কৃষ্ণাবতার'রূপে অধ্যাত্মচেতনার তুরীয়লোকে উন্নীত করতে কিছু মাত্র দিধা করেননি। 'ভক্তিরদায়তদিন্ধ'র একটি প্লোকে 'তভ্য হরে: পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবভা' বলে চৈতন্য ও কৃষ্ণকে অভিন্নরূপে দেখা হয়েছে। মর্মী কবি শ্রীচেডন্যকে প্রণাম জানিয়েছেন: 'রাধাভাব-ত্মতিস্থবলিতং নৌমি ক্লফম্বরূপম্' বলে। কৰিব এই প্রয়াদ অবশ্রই দমকালীন যুগচেতনার প্রতিফলন। চৈতনাজীবনী-কাব্যগুলিতে তৎকালীন সমাজের ধর্মকর্মের যে স্বস্পষ্ট চিত্র অন্ধিত হয়েছে, ভাতে একথা স্পষ্ট যে, বৈষ্ণবভক্তেরা দে-সময়ে দর্বশক্তি-মান ঈশবের আবিভাব প্রার্থনা করেছিলেন। বুলাবন দাদ জানিয়েছেন যথন 'ক্লফনামভজি শুনা সকল সংসার', তথন অধৈত প্রভুর আকুল প্রার্থনায় কৃষ্ণ কলিঘুগে চৈতন্য নামে ও রূপে নবছীপে অবতীর্ণ হয়েছেন—'অবৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার।' অবশেষে 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র কবি শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুথ দিয়েই বলিয়েছেন:

'তোর উচ্চ শংকীর্ডনে নাড়ার হ্বারে। ছাড়িয়া বৈকুঠ আইস্থ সর্বপরিবারে॥ পাধু উদ্ধারিষু হুই বিনাশিবু দব।
তোর কিছু চিস্তা নাই পড় মোর গুব॥'
অন্যাদিকে, সাহিত্যের আলোক চৈতন্যদেবের
দৈবসিক্ত জীবনেব ব্যাখ্যা, বর্ণনা ও প্রতিষ্ঠার
প্রতিফলিত হলেও, মধ্যযুগেন মানব কবি মর্জ্যভূমির বাতায়ন থেকে চৈতন্যজীবনের মামুদী
মহিমান বপটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মহাপ্রত্র বাল্য-কৈশোর ও যৌবনের মে-রূপটিকে কবি বহুবর্ণে এঁকেছেন, তা যেন আমাদের চেনা একজন গৌরকাতি মামুধের জীবনচিত্র। যেজীবন বালোর চাঞ্চল্য, কৈশোরের বৈচিত্র্য ও থৌবনের বাসন্তিক মাধুধে লীলায়িত।

চৈতন্যচ্বিতগুলিতে শহীমক্নের ন্রলীলার বর্ণনা স্থিয় মধ্ব ও বাস্তব রুদে সমৃদ্ধ। যেমন শিশুটৈতনোর চিত্রস্প:

'শচীর আভিনা মাঝে ভুবন মোহন সাজে
গোরাটাদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়েব অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড থাইয়া যায় পড়ি॥'
চৈতন্য এথানে অলৌকিক দেবশিশু নন, বাংলার লৌকিক চিবলুন শিশুদের সঙ্গে অভিন।

কিশোর গৌরাঙ্গের বিভাদর্প, মুরারি ওপ্তের দক্ষে পরিহাদ ও বাঙ্গকৌতুক প্রভৃতি এ বিষয়ে শরণীয়। পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণের পর দেশে ফিরে গৌরাঙ্গ পূর্ববঞ্জের কথার অঞ্চলরণ করে ঐ অঞ্চলের অধিবাদীদের পরিহাদ করতেন। কবির ভাষায়:

'বঙ্গদেশী বাক্য অন্থ্যরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।'
যৌবনের অগ্রাদ্ত, নবীন অধ্যাপক গৌরাঙ্গ
মত্যমান্থ্যেরই মতে। রাগে কুন্ধ হয়েছেন, গাহস্থা
ও দাম্পত্যজীবনে একানিষ্ঠ হয়েছেন। আবার
সংসারত্যাগের পূর্বমূহ্তে গৌরাঙ্গের হৃহাত ধরে
যথন শচীমাতা অঞ্চবেদনায় সিক্ত হয়ে মিনতি

করেন: 'না ষাইছ না যাইছ বাপ মায়েরে ছাড়িয়া'—তথন ভগবান চৈতন্যের চারিদিকে মানবজীবনের স্থত-ছংথের প্রিচিত জীবনরসই ঘনিয়ে আদে।

জীবনেব শেষ কয়েক বছর অর্থাৎ অন্তালীলাপর্বে শ্রীচৈতন্য 'অভুত নিগৃত প্রেমেব মাধুর্যমিমা'
নিজে আস্থাদন করেছিলেন ও ভক্তপণকে তার
স্বরূপ উপলব্ধি করিয়েছিলেন। এই দিব্যাক্ষাদ
ভাবজীবনের যে-রসবর্ণনা চলিতকাব্যগুলিব মধ্যে
পাই, দেখানেও ক্ষটেততন্যেব মানবীয় মহিমার
ভাগ লেগেছে। ক্রিফেকশ্বণ, ক্ষপ্রাণ ও
বাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈত্ত সমুজের জলে
যমুনা শ্রমে র্যাপ দিয়েছিলেন একদিন। ভক্তরা
তাঁকে জল প্রেকে উদ্ধাব কবাব পদ তিনি
সোখেব জলে হৃদয়-প্রাণ ভিজিয়ে কক্পকর্ষে
বলছেন:

'স্থা দেখিলাম বৃদাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস কবে গোপীগণ সনে।
জলক্রীড়া কবি কৈল বনা ভোজন।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয মন।'
—সমমি সেই গোপীজীবন প্রাণবল্পভ কৃষ্ণের
জলকেলি দেখছিলাম, ওগো ভোমবা সামার সেই
সাবেব স্থা কেন ভেঙে দিলে ?

মধ্যযুগের কবি প্রথমে ভক্ত, ভাবপর কবি,
না প্রথমে কবি ভাবপবে ভক্ত—একথার মীমাংসা
অসম্ভব । শুধু বিভর্ক এড়িয়ে, বলা যায় সেই
শ্রানায়িত মান্ত্রগুলির মধ্যে কবি ও ভক্তের এক
অপূর্ব বিরল সমধ্য ঘটেছিল। ভাই ভক্তের
জীবনদৃষ্টি নিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁরা 'দেবভা'
করেছেন একদিকে, অক্সদিকে জীবনবদিক কবির
দৃষ্টিতে মান্ত্র্য চৈতন্যের জীবনাচরণ নিরীক্ষণ
করেছেন। ছদিক থেকেই ভারা দার্থক।
চৈতন্যদেবকে প্রিপূর্ণক্রপে ভাবীকালের জনা
অশেশ-অনস্ক করে বেথে যাওয়ার জনা আমরা

উাদের কাছে রুডজ্ঞ। মধ্যবূগের কবিদের আমর। প্রণাম জানাই।

আধুনিক চৈতনাজীবনীকারও ভক্ত। কিছ আধুনিক জীবন-নির্ভব নির্মোহ এবং অনেকক্ষেত্রেই নৈর্ব্যক্তিক চেতনার আলোকে চৈতনোর পুণা-চিত্ৰখানি এঁকেছেন। প্রফুরকুমার সরকার তাঁর 'শ্রীগোবাঙ্গ' গ্রন্থের ভূমিকায় তাই লিথেছেন: 'একদিকে কবি-ভক্তের নিরক্ষ কল্পনা ও অতিপ্রাকৃত বর্ণনা, অন্যুদিকে শকাহীন ও সংশয়াত্মাব অবিশাস, বিদ্রুপ ও উপেক্ষা--উভয়কেই পরিহার করিয়া ঐতিহাসিক সত্যেব ভিত্তির উপরে আমি শ্রীগেগ্রাঙ্গের চরিত্র বর্ণনা করিবার প্রয়াদ পাইয়াছি। ভক্ত, সাধক, গুরু, লোকশিক্ষক, ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ হিসাবেই তাঁহার জীবনকে আমি উপলব্ধি করিয়াছি। বলা বাহল্য, ভক্তের শ্রদ্ধা ও ভক্তিব উপরে আধাত করিবার কোন ইচ্ছা আমার নাই, তাঁহাদের সঙ্গে সামার কোন বিরোধও নাই।

যুক্তির সঙ্গে নিষ্ঠা, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবভাকে মিলিয়ে নিয়ে আধুনিক লেথক চৈতন্যপূজার উপচার সাজিয়েছেন। আবার সেই শ্রদ্ধার্ঘাটির চারপাশে ধূপের অগন্ধী ধোঁয়ার মতো আবর্তিত হচ্ছে অস্তরের ভক্তিনম্র আবেগ। একটি মহৎ জীবনের স্বন্ধপ-চিত্রণে এ-মুগের স্রষ্টার বিনীত চিত্ত। অচিষ্ট্যকুমাব সেনগুপ্তর 'অগপ্ত অমিয় শ্রীগোরাক' গ্রন্থের মুথবন্ধই তাব সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ:

'দাধন জজন নেই, শান্তজ্ঞান নেই, নেই বা ইইনিটা, তবু যে মহাপ্রভ্র পুণাজীবনী লিখতে প্রবৃত্ত হলাম এ জুপু তাঁরই কুপায়।… "এই দেখ চৈতন্যের কুপা মহাবল। তাঁর অহসদ্ধান বিনা করয়ে সফল।" স্থতরাং সেই কক্ষণার ধারাস্থানেই স্থামার যাত্রা। রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমক্ষণ। "মহাকুপাপাত্র প্রভুর জগাই-মাধাই।/পতিত- পাবনগুণের সাক্ষী তুই ভাই ॥" তবে আর ভয় কী, কুঠা কিসের !

চৈতন্যন্দীবন্চরিত থেকে আমরা সামগ্রিক-ভাবে চৈডনাদেবকে কোন্দ্রপে, কোন্ভাবে পেলাম? এর মূল্যায়নে আমরা বলব: পরম সোভাগো আমরা পেলাম এক মহৎ জীবনকে, যিনি একাধারে মাহুষ, একাধারে দেবতা। যিনি আপন জীবনের সাধনার মধ্যে দিয়ে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দমস্ত মাত্বকে প্রেমধর্মের নিগড়ে বেঁধেছিলেন, মাম্ববের অন্তরে স্থা দেবতাকে জাগ্রত কবে-ছিলেন, 'হরেনীমৈব কেবলম্'—এই ছোট মন্নটি দান কবেছিলেন। আবে পেলাম তাঁব জীবন ও সাধনা থেকে উৎদাবিত এক বাণী—শত আঘাত পেলেও মামুষকে ভালবাদো। এই বাণী আজকের হিংদায় উন্মত্ত পৃথিবীৰ বুকে দৰচেয়ে প্ৰযোজা, দ্বচেযে গ্রহণযোগ্য, সমস্তা-দীর্ণ সমাজের এক-মাত্র অবলম্বন ও সাধ্বনা। এই বাণী চিরদিনের। বলা বাহলা চৈতনাজীবনী-সাহিতাগুলি বিগত কয়েকশ বছৰ ধনে নীবৰে সেই বাণীৰ প্ৰচার কবে চলেছে।

#### 1 9 1

জীবনের বাতায়ন থেকে একদল কবি যথন চৈতক্সদেবকে উপলব্ধি করছিলেন, ঠিক তথনই, সমসময়ে বৈঞ্চবীয় ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত আর-একদল কবি চৈতক্সদেবের জীবন ও বাণী নিয়ে রচনা করছিলেন যুগান্তকারী কিছু গান বা পদ। বৈঞ্চবপদাবলীর ধারায় যে-পদগুলি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা অভিধায় খ্যাত। পর চৈতক্তমুগের পদাবলীতে এই ছই ধারার গীত এক অভৃতপূর্ব অঞ্চতপূর্ব সংযোজন।

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলির মধ্যে দিয়ে কবি বা পদক্তা আলোকপাত করেছেন খ্রীচৈতক্তের মানবীয় জীবনলীলার অন্তন্তলে। নবছীপচক্র গৌরাঙ্গকে, গৌরাচাঙ্গকে, নিমাইকে কবি আপনরসের মাধুরী মিশিয়ে মৃত করে তুলেছেন। কবি পরমানন্দ বড় আনন্দে, বড় বিখাদে অস্তরঙ্গ স্বরে বলছেন:

'পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে
পরশ করিলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
রতন হইল কড জনা ॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভূবনে যার তুলনা দিবার নাই

গোৱা মোর পরাণ-পুতলি ॥'
কিংবা পদকতা গোবিন্দ ঘোষ নবৰীপৰাসীদের
প্রাণপ্রিয় মান্ত্রটি যথন সবকিছু ত্যাগ করে
পদ্মাদের কঠিন পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তথন

আকুল কণ্ঠে কেঁদে বলছেন:

'হেদে রে নদীয়াবাদী কার মুখ চাও।
বাহু পদারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান-পুতনা নবদীপ ছাড়ি যায়॥'
কবি জানেন, বিশ্বপথিক এই প্রেমেন দেবতাটি
ঘরে ফিরে আসবেন না, তবুও গৌরান্দের মানসপ্রতিমা অসনে তি,ন তুও, অক্লান্ত।

গৌরচ ক্রিকার পদগুলির বিষয়ও শ্রীগৌরাস।
কিন্তু গৌরাস্ববিষয়ক পদের সঙ্গে তার স্বশ্ধ
পার্থক্য আছে। রাধাক্রফবিষয়ক লীলাকীর্তনের
প্রারম্ভে সেই 'পালার রসজোতক যে গৌরপদ গীত হয়', সেই পদগুলিই গৌরচক্রিকা। এই
পদগুলির মূল অবলম্বন রাধাভাবে তদেকাত্ম
কৃষ্ণ-স্বরূপ চৈতন্তের ভাবসাধনা। কবি মনীধী
চণ্ডীদানের পূর্বরাগের পদে আছে শ্রীরাধিক।
কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে:

'ঘরের বাহিরে দতে শতবার, তিলে তিলে জাইলে যায়। মন উচাটন, নিশাস স্থন, কদম্ব-কাননে চায়॥' রাধাভাবিত শ্রীচৈতন্মের রুঞ্জ্রেম সাধনায় ঠিক এই একই অবস্থার প্রতিরূপ দেথে ভক্ত কবি লিখলেন:

'আৰু হাম কি পেথলু' নবদ্বীপ-চন্দ। করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥ পুন পুন গতাগতি করু ঘর পম্ব।

থেনে থেনে ফুল বনে চলই একান্ত॥' এমুগের কবি লিখেছিলেন, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরিল কায়া।' বস্তুতপক্ষে, গৌরাঙ্গবিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি পাঠ করলে মনে হয়, কবিপ্রাণ বাঙালীর অস্তরলোক (थरकरे रिज्ञात जन। এर পদগুলি বৈষ্ণব-পদাবলীর অস্তভুকি। অতএব বৈষ্ণবপদাবলীর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এই পদগুলির মধ্যেও বিধৃত। স্থী সমালোচকের ভাষায়, 'ছন্দে তাহার জঙ্গমতা, স্থরে তাহার যৌবনের আবেগ, ভাবে শঞ্জীবন প্রবাহ, ভাষায় বনকুত্বমের কোমলতা, লালিত্য এবং সৌগভ। আর ব্যশ্বনায় লোকালয়ে च्यां किक लारकंत्र मृतागं अधिस्रनि। यत-জগতের সঙ্গে চিম্মধবাম গোলোকের সেতৃবন্ধ ''বৈষ্ণবপদাবলা"।' গোলাঙ্গবিষয়ক ও গৌর-চন্দ্রিকার পদের সাম্মলনে আমবা আনায়াসে. কোন পুন্যকলে পেনে যাই 'গ্যাভ্যয় বিগ্ৰহ' <u>ভাটেতনাদেবকে। পদগুলির সমস্ত সার্থকতা</u> এইথানেই।

#### 11 8 11

আমরা এতক্ষণ বলেছি, সাহিত্যের কোন্
আলোকে প্রীচৈতন্যের মহাজীবন উদ্ভাসিত
হয়েছে। সাহিত্যে এই বিশেষ অবতারণা ছাড়াও
বাংলা-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় চৈতক্সপ্রসক্ষ
উল্লিখিত হয়েছে। কবিতার, উপক্যাসে, গয়ে,
নাটকে, প্রবদ্ধে এবং সর্বোপরি ধর্মতত্ত্ব
আলোচনার। চৈতন্য-আবিতাব অথবা চৈতন্যবাণী সম্পর্কে সাহিত্যস্ত্রাগণ তাঁদের রচনায়

প্রাদৃদ্দিক উল্লেখ করেছেন অকুণ্ঠভাবে, বর্ণনায় অথবা উপমায়, তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় অথবা বদ প্রতিষ্ঠায় — যেথানেই প্রয়োজন হয়েছে — প্রীচৈতন্যকে দশ্রদ্ধ চিত্তে প্রত্যেকে শর্প করেছেন। সেই শত সহস্র উল্লেখের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা ভাষু একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও এক শ্রেষ্ঠ প্রষ্টার রচনা থেকে চৈতন্ত্রপ্রশঙ্গ উদ্ধার করে দমাপ্রি অর্থ্য সাজাব।

দর্বযুগের বিচাবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ শ্রীচৈতনাপ্রদঙ্গ বিভিন্ন প্রদঙ্গে,
বিভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এদের মধ্য
থেকে মাত্র কয়েকটির চয়ন:

ঠাকুর আজ [ ১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর ] কলিকাতার ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে ঘাটবেন ।···

'ঠাকুর হাদিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেখারা অভিনয় করে। চৈতন্যদেব, নিতাই, এসব অভিনয় তারা করে।

'শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগকে ।—স্থামি তাদের মা আনন্দময়ী দেখুবো।

'তার। চৈতন্যদেব সেজেছে, 'তা হলেই বা। শোলার আতা দেখ্লে সভাকার আভার উদ্দীপন হয়।…

'ছাভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়ীতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত জিজালা করিলেন, কেমন দেখ্লেন? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আসল নকল এক দেখলাম।"

'গাড়ী মহেক্স মুধ্যোর কলে যাইতেছে। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা-আপনি বলিতেছেন,

"হা কৃষণ! হে কৃষণ! ক্ষান কৃষণ! প্রোণ কৃষণ! মন কৃষণ! আত্মা কৃষণ! দেহ কৃষণ!" আবার বলিতেছেন, "প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন।"… 'থাষ্টার ( স্বগড: )—ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্ম ভাবিতেছেন। চৈতনাদেবের ন্যায় ইনিও কি ভক্তি শিথাইতে দেহধারণ করিয়াছেন ?'

( শ্রীশ্রীরামক্ষ্ণকথামূত, ২য় ভাগ )

'শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশবের উপর ভালোবাদ। এলে একটুতেই উদ্দীপন হয়। তথন একবার রাম নাম করলে কোটি সন্ধাার ফল হয়।

'মেঘ দেখলে ময়ুরের উদ্দীপন হয়, আনন্দে পেথম ধরে নৃতা করে। শ্রীমতীরও সেইরূপ হ'তো। মেঘ দেখলেই রুফকে মনে পড়তো।

'চৈতনাদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভনলেন, এ গাঁষের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহরল হলেন,—কেননা হরিনাম কীর্তনের সময় খোল বাজে।' (এ, ৩য় ভাগ)

'শ্ৰীবামক্ষয়— আছে ভোমার এমৰ দেখে কি বোধ হয় ?

'মণি—আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু!
—যীশুখৃষ্ট, চৈতন্তাদেব আর আপনি—এক ব্যক্তি!

'শ্রীরামকফা—এক এক! এক বই কি।
তিনি (ঈশ্রঃ),—দেখ্ছনা,—যেন এর উপর

এমন ক'রে রয়েছে।

'এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীবের উপর
অঙ্গুলি নিদেশ করিলেন—থেন বল্ছেন, ঈশর
ভারই শরীর ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হয়েই
রয়েছেন।'
(ঐ. ৩য় ভাগ)

'ঠাকুর গন্ধার ধারের গোল বারাদ্যায় বিশিয়ছেন। কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাষ্টার, কেদার প্রভৃতি ভব্তগণ। ঠাকুর এক-একবার বলিতেছেন—"হা কৃষ্টেডক্য।"…

'বিজয়— চৈতন্ত্রদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, ''নিতাই, আমি যদি সংসার ভ্যাগ না করি, ভা হলে লোকের ভালো হবে না। সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার করতে চাইবে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে কেছ চেষ্টা করবে না!"

'শ্রীরামকফ'— চৈতন্যদেব লোক শিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন।

'গাধু-সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার নিলিপ্ত হলেও, লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাঞ্চন রাথবে না। ন্যাসী—সন্ম্যাসী—জগদ্গুরু! তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে!' (ঐ,/sথ ভাগ)

কথামতে তগবান শ্রীরামক্লফের মুথে এবং কথামৃতকার শ্রীম-র ব্যাখ্যায় চৈতন্যপ্রদঙ্গ কোন্
ব্যঞ্জনার উদ্দীত হয়েছে—তার ব্যাখ্যা দেওয়া
বাহুল্য মাত্র। ভক্তগণের স্কুদয়ে চৈতন্যপ্রদক্ষেব
ভব শ্বিপ্ন আলোখানি অবলীলায় উদ্ভাদিত
হবে।

এবার এক শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার রচনালোকে শ্রীটেতন্য। তিনি রবীক্সনাথ। বৃদ্ধদেব, যীও-औष्ठे श्रम्थ (एवमानरवत्र छेटमर्ग द्रवीस्त्रनाथ বিশেষভাবে কয়েকটি রচনায় প্রণাম নিবেদন করেছেন। ভগবান শ্রীরামক্ষের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতাও-এ-প্রদঙ্গে শ্বনীয়। সেই তুলনায় চৈতন্যদেব বিশেষভাবে ডিনি কিছু লেখেননি। কিন্তু ওঁবি বিপুল রচনা সম্ভারের ইতস্তত স্থনিদিই প্রদক্ষে टिजनारमत्वत्र छरत्नथ ७ टिजना-व्याविकारवत वाधा-विश्वयन वामदा भारे। 8 क्लारे, ১৯১० প্রীষ্টাব্দে কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলছেন: 'এই বৈঞ্বকাব্য এবং চৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী আমি অনেক বয়দ পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি।' অতএব রবীন্দ্র-দাহিত্যে অবভারণা স্বাভাবিকভাবেই চৈতন্যপ্র**গরে**র

স্থান করে নিয়েছে। আমরা এথানে **ঘটি মাত্র** প্রসম্পের উল্লেখ কর্ছি।

এক, 'নিক্ষার হেরচ্ছের' প্রবন্ধে রবীন্ধনাথ চৈতন্যদেবকে দেখেছেন বাংলাভাষাৰ বাণীবিগ্রহ-রূপে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য একটি মহৎ ও বিশেষ কার্য সম্পাদন করেছিলেন। কবির ভাষায়: 'চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বদাধারণেব অস্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া-ছিলেন।'

তৃষ্ট, মধুররসের কাব্যক্ষির একমাত্র প্রেরণা ও উৎসক্ষপে দ্বীচিত্নাকে গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্র-নাথ। 'দাহিতা' গ্রন্থের এক জারগায় তিনি লিগছেন: 'বর্ষাঝতুর ফ্রো মান্ত্রের দমাজে এমন এক-একটা দমর আদে, যথন হাওয়াব মধ্যে ভাবের রাপে প্রচ্নরূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতনার পথে বাংলাদেশের দেই অবস্থা আদিয়াছিল। তথন দমন্ত আকাশ প্রেমের রদে আর্ল হইয়াছিল। তাই দেশে দে-দম্ম যেথানে যত করির মন মাথা তৃলিয়া দাড়াইয়াছিল, দকলেই দেই রদের রাপকে ঘন করিয়া কত অপুর্ব ভাষা এবং নৃতন ছলে কত প্রাচুষে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।'

প্রদঙ্গত, রবীক্রনাথের সেই বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিতা'র কয়েকটি পঙ্কি শরণ করি:

দত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তৃমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তৃমি শিথেছিলে এই প্রেমচান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অঞ্-শাথি পড়েছিল মনে।
রাধিকার চিন্তাপি তীত্র বাাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুথ, কার
আঁথি হতে!

কার নয়ন, কার মৃথ, কার আঁথি ?—কবির এই আন্তরিক অবাক-জিজ্ঞাদার উত্তরে একটি মুথের কথাই আমাদের অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। তিনি শ্রীকৃঞ্চৈতন্য। যিনি 'দেবতারে প্রিম' করেছিলেন, 'প্রিয়েরে দেবতা'।

সাহিত্যের আলোকে প্রীচেতন্য-বিধয়ে আলোচনা আরও বিস্তারিত হতে পারে। আরও অনেক বিষয় নিয়ে প্রদাবনত আলোচনা করা যেতে পারে পাতার পর পাতা। এই আলোচনার হয়তো শেষ টানা যাবে না কোথাও। অতলাস্ত সাগরের মতোই এর গভীরতা ও বিভৃতি। অবিরও উমি-বিভঙ্গ। অপরিমেয় চৈতন্যসাহিত্য-রূপ জলকলোলের ধ্বনি অশেষ, অনস্ত। আমরা সেই বিপুল জলর।শি থেকে সামাগ্য একটু করপুটে তুলে নিয়ে অঞ্জলি নিবেদন করলাম। আলোচনার এই শেষপর্বে এদে মনে হচ্ছে আমাদের

আলোচনার নাম হওয়া উচিত ছিল—হৈতনার আলোকে সাহিত্য। সাহিত্যের আলোকে হৈতনা নয়। যিনি দোলপূর্ণিমার পুণ্যলগ্রে আলিছিত হয়ে জগৎ-সংসারকে আলোকিত করেছিলেন, সাহিত্যের সাধ্য কি যে, তাঁর উপরে আলোকসম্পাত করে! বরং তাঁর জীবন ও বাণীকে গ্রহণ করে বাঙালীর সাহিত্য স্বয়ং আলোকিত হয়েছে। স্বর্ণের উজ্জ্লনতা লাভ করেছে।

আমরা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাঁচশত বৎসর আবিভাবজয়ন্তীর ভুডলগ্রে আমাদের অন্তরের শ্রন্ধা ও সহত্রপ্রণাম নিবেদন করি:

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরবিধে নমঃ॥

## বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দাক্ষাৎকার ঃ একদিনের কথা

## স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটট্টে অব্কালচারের প্রকাশন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

'মৃক্তিসজ্ঞ'—পরবর্তী কালে 'বেঙ্গল ভলাকিয়ার্গ'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বাধিনায়ক ('হুপ্রীম
কম্যান্ভার'), অবিভক্ত বাংলার বিপ্লবীদের
'বড়দা', প্রথাতে বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের
নাম বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয়
হয়ে আছে। শোনা যায় শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ভার 'পথের দাবী'র সবাসাচী চরিত্রের ধারণা ও
কল্পনা হেমচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।
মাত্র পাঁচ বছর আগে (৩১ অক্টোবর, ১৯৮০)
ভিনি লোকাস্করিত হয়েছেন। বাংলার অগ্লিফ্রেছিভোসের এই অন্তত্ম নায়ক জীবিতকালেই কিংবদন্তীর পুরুষের মর্বাদায় অধিষ্ঠিত
হয়েছিলেন। বাংলার বিপ্লব যুগের একটি অধ্যায়ে

তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের রীতিমত তাসের কাবণ। দেশের জন্য বহুবার কারাবাস, বহু নির্বাতন ও লাশ্বনা ভোগ করেছেন তিনি। সেই দেশপ্রেমিক আত্মনিবেদিত মাফ্রটিকে দেখবার, তাঁর সঙ্গে কথা বলবার প্রথম স্থযোগ আমার হয়েছিল ১৯৭৮-এর ২৬ মার্চ। প্রথম সাক্ষাতের পর আরও চারদিন আমাদের দেখা হয়েছিল। শেষ সাক্ষাৎ করেছিলাম ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। রোমাঞ্চকর আমার সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী। বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন বই থেকে তাঁর সন্ধন্দে আগেই অনক কথা জানতাম। ভূপেক্রনাথ দত্তের "স্বামী বিবেকানন্দ : পেট্রিয়ট্ব

"ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব" গ্রন্থ এবং অক্যান্য নান।
ক্ষেত্র জেনেছিলাম যে, হেমচন্দ্র বোষ এবং তাঁব
ক্ষেকজন অন্তরঙ্গ দহকর্মী স্বামী বিবেকানন্দেব
নারা দেশমাতৃকার শৃঞ্জলমোচনের রতে প্রভাক্ষভাবে অন্ধ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁকে দেখাব
আগ্রহ বছদিন ধরেই মনে ছিল। আর দেই আগ্রহের প্রধান কারণ হল: (১) স্বামীজীকে দেখেছেন,
তাঁর সান্নিধ্যে এদেছেন এমন একজন মান্থকক
দেখব যিনি নাকি স্বামীজীবই বাণীতে অন্ধ্রাণিত
হয়ে দেশের কাজে ব্র গ্রী হয়েছিলেন। তাঁব মুখে

দিনে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তাব একটি ফ্রদীর্ঘ লিথিত প্রতিবেদন তাঁর অন্থ্যাদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম ২ মে, ১৯৭৮। ঐ বাপোবে তাঁকে প্রয়োজনীয় অন্থরোধ জানিয়ে এমেছিলাম আমাদের শেষ সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। স্থথেব বিষয়, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকাবেব সেই স্থদীর্ঘ প্রতিবেদনাট তিনি অন্থ্যাদন করেছিলেন, যা এথন আমি উপস্থাপিত করতে যাক্তি। প্রতিবেদনে তাঁব অন্থ্যাপিত করতে যাক্তি। প্রতিবেদনে তাঁব অন্থ্যাধিত স্বাক্ষ্যের তাবিগ ৬ মে,

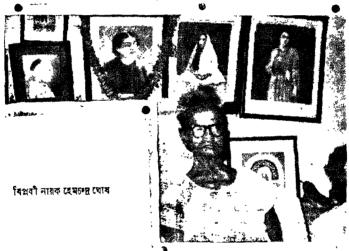

স্বামীজী সম্পর্কে শ্বভিচারণ শুনব এবং (২) ভারত-বর্ষের জাতীয় জাগরণে তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে একজন প্রবীণতম এবং শীর্ষস্থানীয় মুক্তিসংগ্রামী হিসেবে তাঁর এবং সাধারণ ভাবে মুক্তিসংগ্রামীদের কি ধারণা তা জানব।

প্রথম সাক্ষাতের দিনেই তাঁর কাছে আমার আসার উদ্দেশ্যটি জানালাম। আলোচনার বিষয় স্বামীলী হওয়াতে তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। সেই অন্থসারে আমি সবস্থন্ধ পাচদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে-ছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিভিন্ন ১৯৭৮। আমাব আর-একটি অন্নরোধের ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর দঙ্গে সাক্ষাতের শেষদিন
অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল পেয়েছিলাম তাঁর স্বাক্ষরিত
(তারিথ ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৮) "স্বামী বিবেকানন্দ
এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" শিরোনামে
তাঁর একটি পথক প্রবন্ধ।

প্রথম দিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম: স্বামী-জীকে যথন আপনি দেখেন তথন আপনার বয়দ কত ছিল ? উত্তরে হেমচন্দ্র বললেন: "আঠারো-উনিশ বছর। আমার জন্ম ১৮৮২ কিংবা ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্দে। ঠিক কোন গ্রীষ্টাব্দটা দে নিম্নে একটা সন্দেহ আছে। তবে এ-ছুটিরই কোন একটা হবে। অর্থাৎ আমি এখন ৯৫।৯৬ বছরের বৃদ্ধ।" স্ত্রাং আমি যথন তাঁকে দেখলাম তথন তিনি শত বৎসরের প্রান্ত-সীমায় উপনীত-তার নিজের কথায় "৯৫।৯৬ বছরের বৃদ্ধ"। কিন্তু দেখে আশ্চর্ষ হয়ে গেলাম যে, প্রায় একটা গোটা শতাব্দীর পুরানো দেহটা বয়সের ধর্মে কিছুটা জীর্ণ এবং অপটু হলেও তার মন তথনও যুবকের মতো সতেজ, শ্বৃতিশক্তি তথন ও অন্তত প্রথর একং কণ্ঠসবের দৃঢ়তা এবং তেজস্বিতায় তিনি তথনও একটি ঋষু এবং শক্তিমান ব্যক্তিছ। তাঁর কাছে ব**দে দেটি অন্ন**ভব না করে পারছিলাম না। জাতীয় জাগরণে স্বামীজীর ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ২৬ এপ্রিল প্রাক্ষক্রমে তিনি ভারতীয় রাজনীতির এক বিখ্যাত জাতীয় নেতার ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তাব মতের সমর্থনে হেমচন্দ্র এক বিখ্যাত ইংবেজ ঐতিহাসিকের লেখা একটি বই থেকে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন এবং তাঁর নিজের দংগ্রহ থেকে বইটি আমাকে **उरक्रनार** मिरा धवः পृष्ठामःशात উল্লেখ করে তা মিলিয়ে নিতে বলেন। বিশায়ের সঙ্গে দেখছিলাম, তাঁর শ্বৃতি অসাধারণভাবে নিখুত। হেমচন্দ্র তারপর বললেন: "ইংরেজ রাজশক্তি ভারতবাদীকে নৈতিক, মানদিক, বৌদ্ধিক मकन निक निष्म हित्रकोलात प्रान्। পরাধীন করে রাখার যে স্থদূরপ্রসারী গভীর ষড়যন্ত্ৰ করেছিল তা স্বামীজীই দর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন এবং জাতিকে সেই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছিলেন।" লক্ষ্য করে-ছিলাম, এই বয়দেও হেমচন্দ্র দেশের সাম্প্রতিক ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং দামাজিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ভীক্ষভাবে সচেতন। শুনলাম যে, এখনও রোজ পড়াগুনা করেন। ওঁর পাশেই (एथनाम वह-अंत्र छुप। हानका चारएत वह একটাও নজরে পড়ল না। খন্যানা অনেক বই-এর মধ্যে আমার চোখে পড়ল এরকম কয়েকথানা বই-এর নাম উল্লেখ করছি: ডঃ রমেশচন্ত্র মজুমদারের "হিন্দ্রী অব্দি ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া", মাইকেল এড ওয়ার্ডদ্-এর "দি লাস্ট ইয়ারস অব্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া", निर्विष्ठात "भि भागीत ज्याक जारे म रिभ", ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের "ভারতে সশস্ত বিপ্লব", ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "স্বামী বিবেকানন্দ: পেট্রিট-প্রকেট", মার. জি. প্রধানেব "ইভিয়াস ফ্ৰাগল কর অরাজ", মোহিতলাল মভ্যদারের "বার সন্নাসী বিবেকানন্দ" ও "ভয়তু নেতাজী", রোমা রোলাব জীরামরুক্ত ও স্বামা বিবেকা-নদের জীবনীদ্দ এবং স্বামী গছীর।নদের "শ্রীমা সার্চা চর্বী" 🛭

যে-কদিন হেমচন্দ্রের কাছে গিয়েছি প্রত্যেকদিনই দেখেছি স্থামীনীর কথা বলতে গেলেই
বারবাব তাঁর চোথ মুথ উজ্জ্বল হযে উঠেছে,
তাঁর বার্ধকার্ডীর্প দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ একটা
বলিষ্ঠ পৌরুবের আভায চঞ্চল হয়ে উঠেছে।
তথন ভাবছিলাম, কা বিরাট শক্তিপর তাহলে
ছিলেন সেই পুরুষকেশরী বার শুধুমাত্র নামের
উচ্চারণে, প্রায় আশী বছর আগে অল্ল কয়েকদিনের জন্যে বার সান্নিধ্যে আসার, কথা শোনার
স্থাতি রোমন্থনে এই পঞ্চনবভিপর বৃদ্ধ বিপ্লবী
নায়ক এখনও প্রচণ্ডভাবে উদ্বীপ্ত হয়ে ওঠেন।
যেন অনা এক মান্ত্র্য হয়ে যান।

### 11 5 1

প্রথম যেদিন গেলাম দেদিন (২৬ মার্চ, ১৯৭৮) হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাদা করেছিলাম: স্বামীজীকে আপনি কবে দেখেছিলেন ?

হেমচন্দ্র বলেছিলেন: "১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মানের ১৯ ভারিখ। স্বামীন্দ্রী নেদিন প্রথম

রকায় পদার্পণ করেন। দেদিনই তাঁকে দর্শন sরার সৌভাগা আমার হয়েছিল। বস্ততঃ লামীজী যে মহর্তে ঢাকা বেল-দেটশনের প্রাট-ফরমে নামলেন তথনই আমি তাঁকে দেখেছি। স্বামীজীকে দর্শন করার জন্মে দেদিন টেশনে অসংখ্য **মান্তবে**র ভিড হয়েছিল। যে-কয়জন ভাগারান স্বেচ্ছাদেবক স্বামীজী এবং তাঁর দঙ্গে আর যারা এসেছিলেন তাঁদের সেই বিরাট উৎসাহী জনতার মধ্যে দিয়ে অতি কটে 'কর্ডন' করে ঘিরে ন্টেশনের বাইরে তাঁদের জন্মে অপেকারত ছটি স্থদশু দাজানো ঘোডার গাড়ির **কাছে নিয়ে গিয়েছিল, আমি ছিলাম তালেরই** অক্তম। স্বামীজীর ট্রেন স্টেশনে পৌছানোর অনেক আগে থেকেই টেশনে এত ভিড় হয়েছিল যে. সকলেব দম আটকে ঘাবাব যোগাড হয়েছিল। আর তাঁকে নিয়ে ট্রেন যথন স্টেশনে এসে পে ছাল তথন ফেঁশন ছাপিয়ে গেল মান্তবের ভিড। স্বামীজীকে স্বাগত-অভার্থনা জানাতে দেদিন ঢাকার ধমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তার সম্মানে এক বিরাট শোভাযাতার আযোজন হয়েছিল। অত প্রকাণ্ড এবং অত স্বতঃক্ত শোভাষাতা ঢাকার মাহ্য তার আগে কথনও দেখেছিল বলে মনে হয় না। সমাজের সর্বশ্রেণীর মাজুস, ধনী-पविख, উक्त-नीठ, मञ्जाख-अमञ्जाख-मकरलहे (मह শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। তবে দকলের छे**९माइ-छेम्बीभनारक** छाछिएय शिरायकिन गुवकरम्व, विस्थय करत्र छाजात्मत्र छेपमाष्ट-छेक्नीश्रमा । मान দলে অসংখ্য ছাত্র ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে-ছিল। দে-দুখা আমার চোথের সামনে আজও যেন ভাদছে। বাস্তবিক, সেটি ছিল একটি অপুর্ব দুখা। এই প্রদক্ষে একটি ছোটা কিন্তু একটি

অদাধানন ঘটনার কথা মনে পড়ছে। শোভাযাত্রায় যে-সব ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল তারা এবং
অক্যানাবা বারবার পরমহংসদেবের নামে জ্যধ্বনি
দিচ্ছিল। কিন্তু একবার ছাত্ররা স্বামীজীর নামে
জ্যধ্বনি দের। মাত্র একবারই। কিন্তু যেই
মাত্র শোভাযাত্রা থেকে সমস্বরে তাঁর নামে জ্য়ধ্বনি দেওয়া হল তৎক্ষণাৎ স্বামীজী তার প্রতিবাদ
করলেন এবং তার পুন্বারুত্তি করতে নিমেধ
করলেন। গভীর আবেণের দঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন: 'আমি পরমহংসদেবের দাসান্থাদা।
জ্যধ্বনি যদি আপনাবা দিতে চান শুধু তাঁর
নামেই জ্যধ্বনি দিন।' বিশ্বজিগ্রী বিবেকানন্দের
গুরুত্তিক এবং বিন্যের দৃষ্টান্তে স্বাই তথন একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

"অন্যান্য অসংগা ঘ্রুক ও ব্যুদ্ধ দুর্শনার্থীর মতো আমি এবং আমাব ঘনিষ্ঠ বন্ধবা বোজই সামীজীকে দর্শন ও প্রণাম কবতে ঢাকায় স্বামীপীৰ বাদস্থান ক্ৰাদগ্ৰে মোহিনীবাৰুৱ ( মোহিনীমোহন দাদেব ) বাডিতে যে । ম। প্ৰম আগ্ৰেছে ঠাঁৱ কথা শুন্তাম। এই লাবে আমি এবং আমার বন্ধরা স্বামীজীর শিশুদেব, বিশেষ করে গুপ্ত মহাবাজের (স্বামী স্থানজের) নজবে পড়ি এবং তাঁদের স্বেহজ্যায়ায় আসতে সমর্থ হট। স্বামীর্জা এবং উার শিলার। ঢাকা এবং ঢাকার কাছাকাছি যে সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান দেখতে গিয়েছেন আমি সর্বত্রই তাঁদের দঙ্গে গিয়েছি। ঠাকুরের ভক্ত নাগমশায়ের জন্মস্থান দেওভোগেও আমি স্বামীজীর সঙ্গে গিয়েছি। বলা বা**হলা**, ঢাকার জগন্মাথ কলেজ এবং পগোজ স্থলপ্রাঙ্গণে স্বামীজী ইংৱেজীতে যে চুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন —তাও আমি শুনেছি। স্থতরাং অসংখ্য মান্তবের দঙ্গে স্বামীজীর অপূর্ব বাগিতা এক তাঁর দেই

১ শ্বামীক্ষী যথন পাশ্চাতা থেকে এনে কলকাতার পদাপণি করেন, তথন শিরালদহ গেটলন থেকে তাঁকে শোভাবারা সহকারে নিরে যাওরা হয়। সেই সময় শোভাবারার অংশগ্রহণকারীরা শ্বামীক্ষীর নামে জয়ধনীন কেন। শ্বামীক্ষী সক্ষে সক্ষে তার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, একাতই বলি জয়ধনীন দিতে হয়, তবে তা দিন প্রীরামক্কের নাবে। অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যার ছিলেন লোভাবারীকের অন্যতম। তিনিই এই কথা শ্বামী লোকেশ্বরানশক্ষীকৈ জানিবেভিলেন।

আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শোনার দোভাগ্য আমাদেরও হয়েছিল—যার খারা পাশ্চাত্যের মানুষকে তিনি মুশ্ধ করেছিলেন—জয় করেছিলেন। অবশ্য তথন স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃত। পুরোপুরি বোঝা আমাদের মতে অল্লবয়দী ছেলেদের পক্ষে দম্ভব ছিল না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আদেনি षाभारतत । कार्यन आभात म्लेष्टे भरन षाष्ट्र रथ. তাঁর বক্তার আগুন এবং বিচ্ছুরিত শক্তিতরঙ্গ আমাদের দম্পূর্ণভাবে অভিভৃত করে দিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে আমি ভাবতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বাগীনেতার বক্তৃত। শুনেছি। কিন্তু স্বামীজীর **দক্ষে বাগ্মী হিদেবে ভাঁদেব কাকরই তুলনা হ**য় না। স্বামীজীর কি ব'রম্য দৃগুভদী, কি তাঁর রাজোচিত অপুর্ব পৌরুষময় চেহারা! বক্তৃতার শমর শোভাদের মনগুলোকে যেন তিনি তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে ধবে রাথতেন। শ্রোতারা মেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনত। আর ইংরেজী ভাষার উপর কি তার অসাধারণ দক্ষতা! কি অনবন্ত সাবলীল এবং সচ্ছন্দভাবে তিনি অনুর্গল বলতে পারতেন ইংরেজী! আর যথন বলতেন তখন কত শক্তিময় হয়ে উঠত সেই ভাষা! আর **স**বার উপরে ছিল **তাঁ**র সেই অপূর্ব মাধুর্বময় কণ্ঠসর এবং তাঁর বিরাট উজ্জ্বল ছটি চোথ। মাহ্রের তো দূরের কথা, দেবতারও ত্র্লভ বোধ হয় এরকম অপূর্ব চোখ। আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে আমি স্বামীজীকে দেখেছি, তাঁর বকৃতা **ত**নেছি। কিন্তু আজও সেই অপূর্ব চোথ ছটিকে আমি ভূলতে পারিনি। আর তাঁর সেই স্বৰ্গীয় কণ্ঠস্বর যেন আজও আমার কানে বাজছে। জীবনে বহু বড় বড় মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি। তাঁদের মধ্যে ত্-চারজনই মাত্র আমার মনে স্থায়া কোন দাগ রেখেছেন। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখছি যে, একমাত ্বামীজীই আমার মনে যে-দাগ রেথেছিলেন তাই আমার দন্তার গভারে অমুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে।"

আমি: আচ্ছা, যে-দব বিখ্যাত ভারতীয় বাগীনেতার বক্তৃতা আপনি গুনেছেন তাঁদের দঙ্গে বাগ্মী হিদেবে স্বামীজীর বিশিষ্টতা কোন্ হিদেবে, আপনার মনে হয় ?

হেমচক্র ঘোষ: "দেশুন, স্বামীজীর বক্তৃতা যখন আমি শুনেছি তখন আমার অল্প বয়দ। স্বতরাং স্বাভাবিকভাবেই ঐভাবে বিচার করার শক্তি তথন আমার কম ছিল। আর অক্যানাদের বকুতা যথন শুনেছি তথন আমার বয়স বেশি। স্তরাং মূল্যায়নের ক্ষমতাও বেশি। তবে যত-দূব আমার মনে হয়, আকর্ষণীয় চেহারা এবং অপূর্ব কণ্ঠস্বব ছাড়াও স্বামীজীর মধ্যে এমন একট। অতিরিক্ত কিছু শক্তি ছিল যা অন্যান্যদের মধ্যে ছিল না। আর সেই শক্তিটি হল, আমার বিবেচনায়, স্বামীজীর 'ইনাব ফোরস' অথবা যাকে বলা যায়, 'দি ফোরদ্ অব্ হিজ্ ডিভাইন্ ইন্দ্-পিরেশন'—যেটাই কিনা শব্দের আকারে প্রচণ্ড শ্রোতের মতে। তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসত এবং শ্রোভাদের মনের উপর প্রবল গতিতে এদে আছ্ডে পড়ত আর তাদের একেবারে ভাগিয়ে নিয়ে পৌছে দিত চেতনার এক গভীরতম স্তরে। তাই স্বামীজী যথন বকুতা করতেন শ্রোতাদের কাছে, ভাষা তথন কোনৱকম বাধা হয়ে দাঁড়াভে পারত না। তাঁর কথার আবেদন ছিল এত অনিবার্থ এবং এত অব্যর্থ। একথা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। স্বামীজী যথন বক্তৃতা করতেন তথন তা ছিল জাঁর অন্তরের অমুভূত আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। যে-ভাবনাকে, যে-চিম্ভাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, তা-ই স্বতঃকৃত-ভাবে তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে উৎসারিত হত। অন্যান্যদের কেত্রে এরকমটি ছিল না।

"যাই হোক, আমি আগেই বলেছি যে, সামীজী ঢাকায় থাকা কালে তাঁকে প্রত্যেকদিনই আমি দর্শন করেছি এবং নানাভাবে দে স্থযোগ আমার হয়েছিল। কিছু যদিও স্বামীজীকে তাঁর

ঢাকায় আদার প্রথম দিনেই আমি দর্শন করে-ছিলাম তবু আমি মনে করি, তাঁকে সভ্যিকাবের 'প্রথম' এবং 'প্রকৃত' দর্শন আমি করেছিলাম স্বামীজীর ঢাকা থেকে চলে যাবাব ছ-একদিন আগে। থে-কারণে ঐ দিনটিকে আমার সামীজীকে 'প্রথম' এবং 'প্রকৃত' দর্শনের দিন বলছি তাহল এই: এ দিনই স্বামীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এবং একাস্কে দেখা করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ঐ দিন এবং তার পরের দিন স্বামীজীর দক্ষে আমার ঐ দাক্ষাতের ফলে আমি জীবনে এক নতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছিলাম, যা আমার জীবনের গতিপথকে নির্ধারিত করে দিয়েছিল। অবশ্য ঐ চর্লভ দর্শনের এবং তাঁর আশীর্বাদ ও অহপ্রেরণা লাভের দৌভাগ্য শুধু আমার একারই হয়নি। আমার দঙ্গে ঐ তুদিনই ছিল আমার 'বাছাইকরা' কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধ, যেমন শ্রীশচন্দ্র পাল, আলিম্দ্দিন আমেদ প্রভৃতি। সবস্থদ্ধ আমরা ছিলাম দশ-বারোজন। তাদের মধ্যে একমাত্র আমি ছাডা আর দকলেই আজ পরলোকেব বাসিন্দা। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, আমাদের ঐ দলের প্রত্যেকেই প্রন্তী কালে হয়েছিল এক-একজন মুর্ধ্ব মুক্তি-শংগ্রামী। যুগনায়কের দঙ্গে দেই দাক্ষাৎকার তাই শুধু আমারই জীবনের ভবিশ্বৎ যাত্রাপথকে উন্মুক্ত করে দেয়নি, আমাদের দেই বন্ধগোষ্ঠীর সকলেরই করেছিল। আমাদের সকলের কাছেই সেই দাক্ষাৎকার যেন একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। তথন থেকেই প্রকৃতপক্ষে স্বামি এবং আমার বন্ধুরা স্বাই দেশের মুক্তির জন্তে নিজেদের ভংশর্গ করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমরা কয়েকজন ঢাকায় মুক্তি-সঙ্ঘ' গঠন করেছিলাম য<sup>়</sup> পরে 'বেঞ্চল

ভলান্টিয়ার্স'-এ রূপাস্করিত হয় আরও বৃহৎ
আকারে ব্যাপক কর্মস্টী ও প্রিকল্পনার
ভিত্তিতে। স্থতরাং 'মুক্তিসজ্ঞা' অথবা পরবর্তী
কালের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর প্রকৃত অর্থে
জন্মলাভ হয়েছিল তথনই যথন স্বামীজীর সঙ্গে
একান্ত সাক্ষাৎকাবের সৌভাগ্য আমরা
প্রেমছিলাম। স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের ঐ
সাক্ষাতের আগে আমরা ছিলাম বকু—'ফেওস্'।
আর তার পর থেকে আমরা হলাম একই আদর্শে
বিশ্বাসী ও একই উদ্দেশ্যে উৎস্গিত মরমীস্কর্ষণ্
—'কম্রেড্স ইন্-ফেইখ্'। স্বামীজার প্রেরণা
আমাদের প্রত্যেককে একটি অগও এবং অচ্ছেল্থ
বন্ধনস্ত্রে চিরকালের জন্তে বেন্ধে দিয়েছিল।

"এই প্রদদে সভাবতই আমার মনে আসচে সামীজীব প্রিয় শিয় অ'দ্ধেয় গুপু মহাবাজের কথা। গুপ্ত মহারাজ আমাদের বলতেন যে. তিনি হলেন 'সামীজীর বান্দা'। গুপ্ত মহারাজই আমাদের স্বামীজার দঙ্গে ঐভাবে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি তাঁর জন্মেই ঘট। সম্ভব হয়েছিল। সেই মহাপ্রাণ, সদানন্দমণ এবং বীর্ধ-বান তেজস্বী দন্ধ্যাদীর কাছে আমানের কুডজ্ঞ-তাব দীমা নেই। চরিত্র এবং প্রকৃতিতে গুরুর দেওয়া 'সদানন্দ' নামটি তাঁর ক্ষেত্রে হয়েছিল সম্পূর্ণ দার্থক। সিদ্যার নিবেদিতা যেমন ছিলেন আত্মনিবেদনের জীবন্ত প্রতিমা, স্বামী সদানন্দও তেমনি ছিলেন তাঁর নামের জীবন্তবিগ্রহ। ইম্বরের অন্তাহে দিস্টার নিবেদিভাকেও দেখা এবং তাঁর প্রচুর মেহ ভালবাদ। লাভ করার পৌভাগাও আমাব হয়েছে। আমার মনে হয়. স্বামীজী ভারতের কলাাণেব জন্ম থেমনপ্রাণ চাইতেন, সিস্টাব নিবেদিতা এবং গুপ্ত মহারাজ ছিলেন ভারই জনন্ত আদর্শ। ঘাই হোক, আমি

১৯০১ প্রীখটাবে ৫ এপ্রিল স্বামীকী চল্লনাথ তীথা দৃশনে হান। সেখান থেকে গোঁহাটি হয়ে বান কামাখ্যা। "দ্বামীকীর ঢাকা থেকে চলে বাবার দ্ব-একদিন আগে" হলে তারিখটি হওয়া উচিত সম্ভবতঃ ভ এপ্রিল।

ব্লছিলাম, স্বামীজীর দঙ্গে আমাদের সেই বিশেষ শাক্ষাতের স্থােগ করে দেওয়ার জন্মে গুপ্ত মহারাজের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার কথা। আর স্বামীজীর করুণার কথা কি বলব! তাঁর শরীরের অবস্থা তথন বিশেষ ভাল ছিল না এবং শারাদিন দব শময় তাঁর কাছে অসংখ্য দর্শন-প্রার্থীর ভিড় লেগেছিল। কিন্তু তা সন্তেও তিনি পর পর হুদিন আলাদাভাবে আমাদের দঙ্গে **দাক্ষাৎ করেছিলেন এবং দীর্ঘ দময় ধ**রে আমাদের দঙ্গে প্রম স্নেহে কথা বলেছেন। আমরা ভনেছিলাম যে, ভারতবর্ষের কত রাজা-মহারাজা, আমেরিক।-ইংলণ্ডেব কত গণামান্ত, মুমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি স্বামীজীকে দর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে থাকেন এবং তার দর্শন পেলে নিজেদের ক্লভার্থ মনে করেন। ঢাকাভেও আমরা নিজের চোথেই দেখেছিলাম শহরের উকিল, কলেজের অধ্যাপক, বহু সন্ত্রান্ত মাত্রুষ, স্থানীয় কংগ্রেদের নেভা এবং কলেজের ছাত্ররা কিভাবে রোজ দলে দলে স্বামীজীকে দর্শন করার জন্যে, তাঁর কথা শোনার জনো মোহিনী-বাবুর বাভিতে আসতে।। এ-দব জেনে এবং দেখেও আমরা তাঁর সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করার আকাজ্জ। করেছিলাম। আর আশ্চর্য, তিনিও কয়েকটা অর্বাচীন বালখিল্যের আবদার অহুমোদন করলেন! ভাধু অহুমোদন করলেন তাই নয়, তিনি এমন অন্তরঙ্গভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, এমন আগ্রহের সঙ্গে বললেন যে, আমাদের তথন মনে হুযেছিল যেন আমরা তার বাণীকে রূপদান কখতে পাবব, তাঁর আশা পূর্ণ করতে পারব! স্বামীজীর কথার বিশেষস্বই হল এই যে, একজন যত নগণ্য এবং তুক্ত হোক না কেন স্বামীজীর কথা তার মধ্যে একটা প্র5ও আত্মবিশ্বাদ ও প্রেরণা দঞ্চারিত করে দেয়। স্তরাং স্বামীজীর নিজের মূথ থেকে যথন আমরা

তাঁর কথা সাক্ষাৎভাবে শুনেছিলাম তথন আমাদের মধ্যে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সহজেই অমুমেয। যাই হোক, এটা এখনও আমার কাছে মাঝে মাঝে একট। রহস্থ বলে মনে হয় যে, কেন, কি জন্যে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ আমাদের জন্যে এতথানি করলেন? কারণ, আমি তো জানি, স্বামীজীর দেই তুর্লভ অমুগ্রহ পাওয়ার কোন যোগ্যতাই আমাদের ছিল না। ভবে এ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে যা পড়েছি বা জেনেছি তাতে আমার মনে হয় যে, ভারতের জত্যে তাঁর অপরিদীম উদ্বেগ এবং দেশের তরুণ ও যুবকদের উপর তাঁর বিরাট আশা—যাদের তিনি উখিত ও জাগ্রত দেখতে চেয়েছিলেন—এর একমাত্র ব্যাথা। আর আমরা যতই অযোগ্য হইনা কেন এটা ভো ঘটনা যে বিবেকানন্দ নামক দেই বিরাট আগুনের কয়েকটি ক্ষুত্রতম ফুলিঙ্গ ছিট্কে এদে আমাদের সত্তায় প্রবেশ করেছিল। এবং দেই মহা-আগুনের অন্মাত্রও যদি কারোর মধ্যে কোনভাবে একবার প্রবেশ করে তাহলে তা কখনই নিজ্ঞিয় হয়ে থাকতে পারবে না। সে ব্যক্তি দেই ৭ গ্লিম্ফুলিঙ্গের ক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হোন বানা হোন, একদিন না একদিন দেখা যাবেই যে, সেই ক্ষতম অগ্নিফুলিঙ্গটি ক্রমণ বিস্তৃত হতে হতে তার সমগ্র সন্তাকে গ্রাস করে **एक्टिंग वार्व क्रिक छाडे इरायह जामात्मत्र** ক্ষেত্রে। ভারতের স্বাধীনতা যারা ছিনিয়ে নিয়েছিল 'মুক্তিদঙ্ঘ' অথবা 'বেঞ্চল ভলাতীয়ার্ম' যদি ভারত থেকে তাদের দুর করে দেওয়ার ব্যাপারে দামান্ততম ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, তবে তার মূলে ছিল সেই বিরাট আগুন থেকে ছিট্কে আদা কয়েকটা অগ্নিস্থলিক যেগুলি এক-দিন গুটিকয় কিশোর এবং তঙ্গণের বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং ঘেগুলিই নি:সন্দেছে পরবর্তী কালে তাদের অকুতোভয়ে মুক্তির ত্বংদাহদিক অভিযানে ব্রতী করেছিল। বিপ্লব-পথের সেই অভিযাত্তীদের ভবিয়াং স্বামীজী নিশ্চর তথনই প্রতাক্ষ করেছিলেন। শুরু প্রতাক্ষই কবেননি; তারা যথন তাঁর পদপ্রান্তে বদেছিল দেই ক্ষণগুলিতে তিনি যেন নিজেব হাতে তাদের ললাট-লিপি নিখে তাদের ভবিয়াংকে নির্মাণ করেছিলেন। বাস্তবিক দেই মুহর্ডগুলি ছিল আমাদের কাছে মোমেন্টস অব্ইপিফ্যানি'— আমাদের জীবনে এক পরম আবিতাবের মুহর্ত।

"ধামীজীর মাকেও আমরা দেখেছি। তিনিও
ঢাকাতে এদেছিলেন ধামীজীর ঢাকাতে আদার
ক'দিন বাদে। তিনি অবশ্য ঢাকাতে ছিলেন না।
ছিলেন নারারণগঞ্জে—ঢাকা থেকে মাইল আষ্টেক
দূরে। একালের শব্রাচার্যকে যিনি ভারতবর্গকে
উপহার দিয়েছিলেন দেই মহীযদী নারীর চরণ
স্পর্শ করে আমবা কভার্য হয়েছিলাম। দেদিন
ছিল আমাদের জীবনের আর একটি স্বরণীয় দিন
যেদিন স্বামীজী ও তাঁর মাকে আমবা নারায়লগঞ্জে একর দেখেছিলাম। তাঁকে দেখে আমাদের
মনে হয়েছিল যে, তিনি ছাড়া আর কেউ-ই
স্বামীজীর মা হতে পারতেন না।

"প্রায় দীর্ঘ আশী বছর আগে স্বামীজীকে আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু তাঁর স্থৃতি আজও আমার মনে অমান হয়ে রয়েছে। তা আমার কাছে গতকালের ঘটনার মতো স্পষ্ট। মাঝে মাঝে দে-দব কণা আমার স্থৃতিতে রলদে ওঠে। এই স্থৃতিই আমার জীবনের শেষ দিনগুলির শক্তি ও তৃপ্তির উৎদ। পিছনে দেলে আদা আমার দীর্ঘ জীবনের দিকে চেয়ে দেখি। ছোট-বড় নানা ঘটনা স্থৃতিতে এদে প্রায়ই ভিড করে: কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের দেই সাক্ষাতেব মুহুর্ভগুলিই রোমন্থন করে প্রচেয়ে বেশি আনন্দ পাই আমি। কি এক পুরুষ্বিহে যে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন ভারতবর্ষী কি এখনও তা ব্রেছে প্

হেমচন্দ্র তাঁর স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের শ্বতিচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন: <sup>4</sup>বীর **সন্না**সীর কাছে আমতা গিয়েছিলাম আমাদের পথনির্দেশ চাইতে। সার। ভারভব্রে তিনিই তথন স্বচেয়ে আলোডনকারী ব্যক্তিত্ব। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু, মুক্তিব চৈতক্ষদাতা। তাঁর দঙ্গে সাক্ষাতের সেই দিনটি আমাদেব জীবনেব একটি মাহেক্তক্ষণ। দেদিন সামীজী পরম গেছে কাছে বসিয়ে আমাদের দঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন। ক্ষাত্রতেজের कान प्रति, विश्वविषयी विद्यवनामान प्रसिष्ठ দানিধ্যে বদে, তাঁৰ মুখ থেকে দ্বাদ্রি অগ্নিরাণী শুনছি—একথা শ্বৰণ কবলে এখনও দাৱ। শৱীর বোমাঞ্চিত হযে ওঠে। দেদিন দেই পুৰুষ-দিংছের মুখ থেকে নির্গত বীববাণী আমাদের দেহ-মনে আগুন ধরিয়ে দিনেছিল। সেতে। খা বাণী ন্য—মন্ত্র, যা অন্তবেব স্বপ্ত এক্তিকে উদ্বোধিত করে। স্বামীজীর মধ্যে স্মামবা দেখেছিলাম প্ৰচণ্ড দেশপ্ৰেমেৰ প্ৰকাৰ। ব্যক্তিগত-ভাবে মামি মনে কবি, আমার দেশপ্রেমের প্রক্রত শিক। তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া। তার সঙ্গে স্ক্ষেৎ পরিচিত হয়ে বুঝেছিলাম দেশেব প্রতি ভালবাদা কাকে বলে। ভারেত্রর্ধের প্রকৃত জাগরণ এনেছিলেন তিনিই।"

হেম্চন্তের কাছ থেকে দেদিন যথন বিদায় নিলাম তথন তিনি বললেন: "আবার আদ্বেন। वालनारात्व भरक कथा वनता वानम लाहे। আপনাবা স্বামীজীকে ভালবেদে যর ছেড়েছেন, আমরা ও তাঁর ভালবাদাব টানেই ঘব ছেভেছিলাম একদিন। সংসার, স্বন্ধন, ভবিয়াং দ্ব ভাবন। তথ্য তুল্ভ হযে গিযেছিল। গুৰু এক ভাবন। ছিল আমাদের কি কবে দেশকে স্বাধীন করব। দে ভাবনার বীজ, দে স্বপ্নের নেশা স্বামীজীই আমাদেব চেতনায ঢ়কিয়ে দিযেছিলেন।" হেম-চন্দ্ৰকে কথা দিবেছিলাম আবার আসব। শুনে তাঁর চোখ ছটো মনে হল চিক চিক করে উঠন খুনিতে। আবার স্বামীজীর প্রবঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন বলেই কি ্ ঠিক তাই। নিজেই তার উত্তব দিলেন: "আবার স্বামীজীর কণা হবে—হা আমার আঞার আনন্দ।''

# বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাবনা

### অধ্যাপক আবুল হাসনাত বহরমপুর কলেছে ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক।

ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহের মহান ব্যাখ্যাতা স্বামী বিবেকানন্দ ইসলাম-সম্পর্কে কিরূপ ধরেণা পোষণ করতেন এবং ইসলাম-ধর্ম ও তার আদর্শের প্রতি তাঁর কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, দ্বিধা-দীর্ণ বর্তমানের নিকট এটি একটি অত্যন্ত को ज़्हरला की शक अशा विरवका नम श्राप्तरम ও বিদেশে নিরলসভাবে বেদান্ত তথা স্নাতন ভারতের ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ভাষা ইত্যাদির উন্নত মহিমার কথা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তিনি হিন্দুধর্মকে বিশাল পক্ষ দান করেছিলেন, যাতে দে আকাশে পুনরায় উড্ডীন হতে পারে এবং তার জাডা মোচন করে তার বিশ্ববিজয় দম্পন্ন করতে পারে। আর ঠিক এই কারণেই তাঁকে ইদলাম-দম্পর্কে একান্তই উদাদীন বলে মনে করা কারও কারও পক্ষে অতান্ত সহজ হয়েছিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁর ইসলাম-ভাবনা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ-সম্পর্কে দীর্ঘতর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করার যথেষ্ট উপাদান বিভাষান।

রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মতে।
নরেন্দ্রনাথের পরিবারেও একটা ইনলামী
পরিমওল ছিল। মোঘল ভারতের সাংস্কৃতিক
ঐতিহ্যের দক্ষে আরবী-ফারদী (বিশেষ করে
ফারদী) ভাষা-দাহিত্যের প্রতি অন্থরাগ
ভারতের অভিজাত হিন্দু-পরিবাবে থ্ব স্বাভাবিকভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। পিতা বিশ্বনাথ দক্ত
বিখ্যাত আ্যাটর্নি ছিলেন। আইন-ব্যবদায়
উপলক্ষে উত্তর ভারতের নানাস্থানে তাঁকে ঘুরে
বেড়াতে হয়েছিল। লক্ষে, লাহোর প্রভৃতি

অঞ্চলে কর্ম উপলক্ষে থাকাকালে তিনি মুসলমানী আদ্ব-কারদা, পোশাক-পরিচ্ছদে অভ্যন্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আরবী-ফারদী-উর্ত্বতে বিশেষ বৃৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি বাইবেল ও শ্রীমন্তাগবতের সঙ্গে কোরানও বিশেষভাবে পাঠ করেছিলেন। পারিবারিক এই পটভূমিতেই নবেজনাথের—ভাবী বিবেকানন্দের আরিভাব।

এই পরিবেশগত উদারতার প্রভাব নরেন্দ্রনাপের বাল্যন্ধীবনেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। বাল্যকালে পিতার মুদলমান মকেলের জন্ত নিদিষ্ট দন্দেশ থাওয়া বা মুদলমান মকেলের জন্ত নিদিষ্ট হঁকায় টান দেওয়ার ঘটনা জনেকের নিকট পরিচিত। এই বৈপ্লবিক প্রয়াদ হারা তিনি হিন্দুদ্রমাজের দার্ঘদিন পোষিত কঠিন জাতিত্বের ধারণাকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন। বিজন স্ট্রীটে পীক্ষর রেন্ট্রেনেট মাংদ আহার করার ঘটনার কথা জেনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "বেশ করেছিল, ভালো হল, তোদের দব কুদংস্কার দূর হয়ে গেল।" ই

পরবর্তী কালেও এই বিষয়ে বিবেকানন্দের উদারতার বিশেষ পরিচর পাওয়। যায়। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রদাদ বস্থ বর্ণনা করেছেন, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আবু পাহাড়ের এক গুহায় তপজ্ঞান কালে স্থানীয় এক সম্লাম্ভ মুসলমানের আতিথ্য গ্রহণ করেন। মুনশী জগমোহন লাল বিশ্বিত হয়ে বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করেন, "আপনি তো হিন্দুসাধু, আপনি মুসলমান বাড়িতে আছেন কি করে ৪ আপনার থাত হয়ত কথনো-সথনো ছুঁয়েই

১ স্বামী বিবেকানন্দ—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৩, পৃ: ১০০

২ বিবেকানন ও সমকালীন ভারতবর্ষ শঙ্করীপ্রসাদ বস্থ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩

বিবেকানন্দের এই মানদিক উদারতাই তাঁকে काइमी क्रकी कविराद छेतात मानवजात निरक আরুষ্ট করেছিল। তাঁর প্রথম শিশু স্বামী দদানন্দ বাল্যকালে জৌনপুরে থাকাকালে মুদলমান-त्रकुरम्त काष्ट्र इकीरम्त ब्रह्मा ও माधनाव मरक পরিচিত হলে মুগ্ধ হন এবং স্থফী মতে প্রভাবিত হন। বিবেকানন্দ সদানন্দের নিকট স্থফী কবিভার রস আস্বাদন করেছিলেন। পারস্তের মহাকবি হাফেজের বিখ্যাত গজন-মার প্রথম লাইন "আগার খাঁ তুর্কে শিরাজী বা-দান্ত আবাদ দেলে মা-রা" ( কাজী নজকল ইদলাম এর অন্তবাদ করে-हिल्न এইভাবে—"यिष्ट कान्छ। শিরাজ্বজনী ফেরৎ দেয় মোর চোরাই দিল ফের" ইত্যাদি )---এর দ্বিতীয় লাইনের অর্থ হল এইরকম—"( সেই প্রিয়তমার) গালের কালে৷ তিলের বিনিময়ে আমি সমর্থন্দ ও বোখারাও বিলিয়ে দিতে পাবি।" এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে গিয়ে বিবেকানন্দ আনন্দে বলে উঠতেন, "ছাখো, যে-মাছ্য প্রেমদঙ্গীতের সমাদর করতে প্রস্তুত নয়, তার মূলা আমার কাছে কানাকড়িও নয়।"<sup>8</sup> বিবেকানন্দ বিখ্যাত ফারদী-কবি ক্নমীর স্থফী-ভাবনার ধারাও অমুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রেমের উপলব্ধি ও অহুভূতির কেত্রে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাম্পদ একাকার হয়ে যায়। এই প্রদক্ষে

ক্ষমীর নিম্নলিথিত কবিতাটি বিবেকানন্দের থ্ব প্রিয় ছিল:

"প্রিয়তমের কাছে গিয়ে দেখলাম—কন্দ্র থার। করাঘাত করলাম থারে। ভিতর পেকে জেদে এল কঠম্বর: কে তুমি ?

আমি বললাম—আমি, আমি।

ক্ষ ধার।

আমি ফিরে এলাম—মাবার গেলাম—মারে করলাম আঘাত। প্রশ্ন ভেদে এল পূর্ববৎ—কে তুমি ?

আমি—অমি—এই যে—এই গো— ক্ষম্বর।

তৃতীয়বার যথন খাঘাত করলাম, তথনো একই প্রশ্ন।

এবার বললাম—স্থামি তুমিই, হে প্রিয়! থুলে গেল দাব।"

কিন্তু এদব ছাড়াও বিবেকানন্দ ইদলাম ও হছরত মহম্মদ (শাস্তি) সম্পর্কে যে-দব অসাধারণ মন্তব্য প্রকাশ কবেছেন দেগুলি মুদলমানকে বিশেষভাবে থূশি করে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার বাসনা পেকে উত্তুত হয়নি। তিনি বিশ্বইতিহাসপটে ইদলামের রোমান্টিক আবির্ভাব ও তাব বিম্মাকর অগ্রগতিব পশ্চাতে যে জ্ঞানের, প্রেমের ও দাম্যের শক্তি, তাব বিজয়-অভিযানকে স্বরাম্বিত করেছিল, দে-বিসয়ে তিনি অনেক মুদলমানের চেয়েও বেশি জানতেন। তাঁর দম্ম এ-দেশে কার্লাইলের "হিরো এও হিরো হয়ারশীপ" বহুল-পঠিত গ্রন্থ ছিল। বিবেকানন্দ সম্ভবতঃ এ গ্রন্থের অন্তর্গত "হিরো আ্যাজ প্রফেট" এবং "হিরো আ্যাজ প্রফেট" এবং

৩ ঐ, পু: ৩৮৪

ક હો, નુ: ১৫8

e ঐ, পু: ১৫৬। এইব্য: The Dabistan or School of Manners, translated by David Shea and Antony Troyer, Vol. III, p. 292

মহমদের অপেকারত (স্থাব উইলিয়াম ম্যুর প্রমুখদের রচনার তুলনায়) নিরপেক্ষ পরিচয় লাভ করে থাকবেন। তিনি গিবনের "ডিক্লাইন এও ফল অফ রোমান এম্পায়ার" ছাত্রবিস্থায়ই পাঠ করেছিলেন। দেখানে বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের আবিভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি কবেছিলেন। পরবর্তী কালে এ-বিষয়ে তিনি আরও গ্রন্থ পাঠ করে-ছিলেন। তিনি "পরিব্রাজক" গ্রন্থে<sup>†</sup> এ-বিষয়ে জ্ঞান-আহরণেব বিভ্ন্নাব একটি স্থন্দর বিবরণ দিয়েছেন। প্রাচীন প্রাচা সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি দ্রাদী গ্রন্থের (ম্যাদপেরো-কৃত "ইন্ডোয়ার আঁসিএন ওবিআতাল"—এন্দেট ওরিয়েণ্টাল হিস্টি ) ইংরেজী অন্তবাদ সম্পর্কে যথন তাঁকে वला इन, এই षञ्चारम श्रीष्टान-धर्म-वित्न विश्व षः म-গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে, ডিনি মূল কবাদী গ্ৰন্থ পাঠ কবে এব সভ্যতা উপলব্ধি করলেন। এ-গ্রন্থেও তিনি ইমলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য লাভ করেন।

তাঁর এই-সব গ্রন্থ পাঠ এবং নিজম্ব মৃক্ত উদার
চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় বিদেশে হজরত
মহম্মদ ও তার ধর্ম সম্পার্কে ব্যাগ্যা দান করার
সময়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্বে ফেব্রুআরি মাদে ক্যালি-ফোর্নিয়ায় প্যাসাডোনা শেক্স্পীয়ার ক্লাবে
বিবেকানন্দ বক্তৃত। প্রসঙ্গে বলেন, "তারপর
আমাদের দৃষ্টি দেই মহাপুরুষ মহম্মদের দিকে
নিপতিত হয়, যিনি জগতে সাম্যবাদের বার্তা
বহন করিয়া আনিয়াছেন।…মহম্মদ সাম্যবাদের

আচার্ধ-।।" এ বৎসরই মার্চ মাসে দানজানদিদকোতে তিনি হজরত মহম্মদ সম্পর্কে বক্তৃতা
প্রদক্ষে বলেন, "—জাতি বর্ণ বা অক্স কিছুর প্রশ্ন
নাই। দেই দামাভাবে যোগ দাও।" বিবেকানন্দ
ইদলাম-ধর্মের দরলতার যথার্থ চিত্র এ বক্তৃতায়
তুলে ধরেন। ইদলাম যে-আফুগানিকতাকে
বর্জন করেছে এ-বিষয়ে বিবেকানন্দ অক্স প্রদক্ষে
শ্রহার দক্ষে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন,
"পৌরোহিত্যের ভাব একেবাবে ভূমিদাৎ করিয়া
দেওয়া, দেটা একমাত্র মুদলমান-ধর্মই করিয়াছে।
—প্রোটেন্ট্যান্ট ধর্ম এই ভাবটিই আনিতে চেষ্টা
করিয়াছে।"

জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির প্রতি ইসলামের দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং দে-ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রগতির প্রতি বিবেকানন্দ ছিলেন একান্তই শ্রদ্ধাণীল। তিনি আধুনিক ইউরোপের নবজাগরণের পশ্চাতে ইদলামীয় দংস্কৃতির উদার জ্ঞানচর্চাব অবদানের কথা বল্ডানে আলোচনা করেছেন। মধ্যেগের ধর্মান্দ খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়ের বিজ্ঞান-বিরোধিতার দঙ্গে ইদলামের মুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার তুলনা করে দেখিয়েছেন, ইদলামে বিজ্ঞান-অমুরাগ কত প্রবল ছিল। তিনি এমন কথাও বলেছেন, "নিউ টেফামেন্টে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরান বা হাদিসের বহু বাক্যের অনুমোদিত বা উৎসাহিত নয়।"<sup>>></sup> এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ এডদুর পড়াশুনা করেছিলেন যে,

Gibbon: The Decline and Fall of Roman Empire, Vol. V. Ch.-50

१ सामी वित्वकानतमत वानी ९ तहना, ७ ४७, ११: ১১०

৮ औ, ४म थख, भृः २४१

৯ ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৯—৪০

১০ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭

<sup>&</sup>gt;> বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বহু, ৫ম থণ্ড, উদ্ধৃত, পৃ: ৩৯২

মুদলিমগণ কর্তৃক আলেকছান্দ্রিয়াব লাইবেরী পোড়ানো যে একেবারে ল্রান্ত এবং ক্রীশ্চানরাই যে এই কাজ করেছিলেন তাও ডিনি অবভিছ ছিলেন। "পরিব্রাক্ষক" এন্তে ডিনি শান্ত বলেছেন, "সে আলেকজেন্দ্রিয়া মূর্য, গোঁড়া, ইতর ক্রিশ্চানদের হাতে প'ড়ে ধ্বংস হয়ে গেল…।" ১৭ বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ৬৯ থণ্ডে সম্পাদক মহাশগ্ন এই ঘটনার একটি ইতিহাস-ভিত্তিক বিবরণ দিয়েছেন। ১৭ এনসাইক্রোপিডিয়া ব্রিটানিকায় (১৯৬৯ সংস্করণ, পৃ: ১০০২) আলেকজান্দ্রিয়ার লাইবেরণী-প্রসঙ্গে আসল ঘটনা স্থান্দরভাবে বণিত হয়েছে।

ভাৰতবৰ্ষে ইদলাম—এই প্ৰদঙ্গেও বিবেকানন ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। লুগ্ঠনকারী মুসলমানদেব সম্পর্কে তিনি ছিলেন কঠোর। কিন্তু এ-দেশীয় মুদলিম সমাটদের মহত্ব স্বীকার করতে বিবেকা-नम कृष्ठिंछ इननि क्लानिन। विस्मय करत्र আকবর প্রদঙ্গে তো তিনি প্রশংসায় মুখব। এ-বিষয়ে তিনি একটি স্থন্দর কথা নলেছেন। "আলোপনিষদ" গ্ৰন্থে "আলা" এবং "মহম্মদ" শব্দ অনেকবার ব্যবহাব করা হয়েছে ভেবে অনেকে মনে করেন যে, এই উপনিষদে মুদলিমদের আল্লাছ **সম্বন্ধে** এবং হন্ধরত মহম্মদের আবিভাব সম্পর্কে ভবিশ্ববাদী করা হয়েছে। বিবেকানন্দ বুলছেন, এই উপনিষদ প্রক্ষিপ্ত। আকবরের সময় যে বিচিত্র ভাববিনিময় ক্রিয়াশীল ছিল, এই উপনিষদ मखरुः महे मभद्रहे "त्रिष्ठण" स्टाइहिल । 28 अनः আমাদের মনে হয় বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছেন।

বিবেকানন্দের ইসলাম ও মুসলমান প্রীতি লক্ষ্য

করে জগিনী নিবেদিতা তাঁর সম্পর্কে বলেন,
"ইসলামের নাম উচ্চারণমাত্রে আচাইদেবের মনে
যে-চিত্রের উদয় হইত, তাহা উক্ত ধর্মাবলদ্দীদের
দাগ্রহ প্রাকৃত্যবোধেন চিত্র—যাত্রা সাধারণ
মাহুষকে স্বাধীনতা দান কনিগাছে এবং উচ্চ
অবস্থার মান্তসদেব মনে গণতান্তিক চেতনা আনিয়া
দিয়াছে। "মুসলমানেব। যে কেবল নিয়বংশে-জাত
মান্তযের দামাজিক অধিকাব উন্নীত কবিয়াছিল,
তাহাই নয়, তাহাব। এই অতি শাস্তমভাব জাতিব
মধ্যে সংগঠিত সংগ্রাম ও প্রতিবোধের আদর্শকে
সংবক্ষিত ও বধিত করিমাছিল।" ১৫

সকল ধর্ম সম্পর্কে এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী বিৰেকানন্দ কিভাবে লাভ করলেন ? তাঁৰ নিজম্ব চিন্তা-চেতনাৰ গভীৰতা নিশ্চণই তাঁকে সাহায্য করেছে। ভাবতীয় বেদান্তের স্বউচ্চ মহিমাও ক্রিয়াশীল ছিল। ইদলামের উদাব সামাভাব কম দায়ী ছিল না। ঠাব পুৰ্বাশ্ৰমেৰ উদাৰ পারিবারিক পরিবেশ তাঁর মনে গভীব ছাপ নেখেছিল। এই সর্বব্যাপী সাম্য ও স্থৰ্ফাভাব দ্বারা ভারতের বহু মনীধীই প্রভাবিত হযেছিনেন। কিন্ধ বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এ-প্রগঙ্গে শ্রীবামক্ষেত্র প্রভাবই ছিল **অ**ভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম<sup>†</sup> ভাবে অমুপ্রাণিত হয়ে তিনি কিছুদিন ইদলাম-সাধনাও ঐকালে করেছিলেন। এবং গিয়েছেন। > ইসলাম-ধর্ম ও স্থানীভাব সম্পর্কে শ্রীরামক্ষেণ পবিচিতিশ বিষয়ে ডঃ ভূপেশ্রনাথ দত্তের "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে অনেক ভথা আছে। > ৭ এ-বিষয়ে একটি শ্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার অপেক। রয়েছে।

১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ ছ থও, পৃঃ ৯৭

७७ जे, भः ४२२

১৪ जे, व्याश्वा, भृः २२व

১৫ বিবেকান্দ ও সমকালীন ভারতবর্ধ--- শহরীপ্রসাদ বস্থ, ৫ম থণ্ড, পৃ: ৩৯৯--- ৪০০

১৬ जीवामकृष्क-कीवत्न हेमनाम-सामी প्रजानम

১৭ স্বামী বিবেকানন্দ—ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ: ১৮২--৮৩

বিবেকানল তাঁর স্ট সাহিত্যে শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্যেও তার ইদলামী সংস্কৃতির मा प्रिके भित्रिक्षत अभाग मिराइट्स्स । विदिका-নন্দের বাংলা ভাষা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, বেগবান এবং মাটির কাছাকাছি। বাংলা ভাষায় —বিশেষ করে প্রাতাহিক জীবনযাত্তার কথা ভাষাতে যে-দব আরবী-ফারদী-শব্দের ব্যবহার রম্বেছে সেগুলি এ-ভাষাকে জীবনমুখী করে রাখতে অনেকটা সাহায়া করেছে। বিবেকানন্দ তাঁর রচনায় বহু আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন: বাকী, ছ শিয়ার, জবাব, রোজ, জমি, थूव, थवब, इकूम, मूनकिन, पथन, आमवाव, देन। ( तक्षातिहे यी ७ औडे ना वतन केना वतन हन ; *"ইমিটেশন* অফ ক্রায়েন্ট" প্রস্থের নামকরণ करत्रह्म-- "केनाञ्चनत्रव"), वामनारु, अव्रवस्त স্থী এবং আরও অদংখ্য আরবী-ফারদী শব্দ। আছ যথন আমর জোর করে "অবহা ওয়া"কে वन्ता "जनशाख्या" कत हि, उथन विदवकानतन्त्र শব্দভাগুবের দিকে একটু লক্ষ্য রাখনে ভাল **इम्र ना कि ?** विदिकानत्मत् अहे भक्-श्रामा रघ **শংস্কৃতি-সমন্বয়ে** সাহায্য করেছে এ-কথা অন্বীকার করা যায় না।

বিবেকানন্দের এই সমন্বয়-ভাবনার পরম পরিচর বিধৃত রয়েছে মহম্মদ সর্করাজ হোদেনকে লিখিত তাঁর অতি বিখ্যাত পত্রে (১০ জুন, ১৮৯৮)। এই পত্রে সমন্বয়ধর্মী বিভিন্ন কথার মধ্যে তিনি বলেছেন, "এইজক্ত আমার দৃঢ ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই স্ক ও বিশ্বয়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত (আদেশ্যুক্ত) ইসলামধর্মের সহায়তা ব্যতীত ভাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরপে নির্ধক।…

"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে—হিন্দু ও ইদলাম-ধর্মরূপ এই হুই মহান মতের সমন্বয়---বৈদান্তিক মন্তিষ্ক এবং ইদলামীয় দেহ--একমাত্র আশ।।">৮ বিবেকানন্দ এইরূপ একটি মহান ভারতের চিত্র মনে মনে কল্পনা করেছিলেন। এই कथात बाता वित्वकानम मिछक ७ (१८इत মতো বেদান্ত ও ইদলামের অঙ্গান্ধী সম্পর্ক এবং একের অন্তের উপর নির্ভরশীনতার ইঙ্গিত করে-हिल्लम वल्ल माम इस। आत-अकि अक्रइभून ইঙ্গিত এই উক্তির মধ্যে নিহিত থাকতে পারে। "বৈদান্তিক মন্তিক" বলতে ভারতীয় মনীষার "transcendent" রূপ এবং "ইদলামীয় দেহ" বলতে ইদলামের প্রধানত: immanent রূপ-এর কথাও তিনি বলে থাকতে পারেন। ইসলামের গণতন্ত্র, সাম্যা, মানবপ্রেম দবই এই ভাবনার অন্তর্তা ইদলামে ঈশরচিন্তা এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভদীতে immanent ভাবনা অনেকাংশে প্রবল ছিল বলে মান্থযেব প্রতি ইদলামে বার বার দৃষ্টি ফেরানে। হয়েছে।

যাই হোক। ইদলামেব মূল শিবিট তিনি
ঘণাগভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং মহান
ভারত গড়বার স্বপ্রে তিনি ইদলামকে যথাযোগ্য
মর্বাদার ভূমিকাই দিতে চেয়েছিলেন। তিনি
বিশ্বের মানবপ্রেমী ধর্মগুরু অনেকের অপেক্ষা
অধিকতরভাবে ইদলামের মনীবাতে ও মানবপ্রেমের গহনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।
এ-বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন। বর্তমানের
বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত সংক্ষ্তি-চেতনার মূহুর্তে
স্বামী বিবেকানলের ইদলাম-চিম্ভার বিশ্বেষণ
একটি নতুন আলোক প্রদর্শন করবে, সলেহ
নেই।

১৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, গৃঃ ৩৯

## ভক্তি—রামক্ষের বাণী এবং জীবনীতে

## এ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

### व्यानम्याकातं मरम्यातं युव विभिन्धे रमथकः।

ধর্ম তথা দর্শন কোনটাতেই আমার অধিকার নেই। আর 'বেদান্ত' শুক্তেই অধিকারীর যে সকল লক্ষণ বৰ্ণনা করেছেন তাতে মাদৃশাঃ কুদ্ৰ-জন্তবঃ ধারে কাছেই ঘেঁষতে পারে না। তবে কিনা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আদছি, 'কোন গুণ নাই মোর কপালে আগুন' একং দার্শনিক বন্ধুরা বলেন ব্রহ্ম 'নিগু' ব' এবং 'তত্ত্বমদি'। অতএব আমিই যথন 'দেই' তথন মোরে আজ থামার কে রে! অধিকারী অনধিকারীর ভেদাভেদ করুক যারা জ্ঞানবিচারী। আমি তো মুক্ত পাগল। ঘাটাঘাটের বাছাবাছি নেই। জল পেলেই হল। পান করে ভৃষ্ণা মেটাই। যা মনে আংসে বলি। পাঠক-পাঠিকাদের ক্ষমাশীলভার অন্ত নেই। তাঁর। আমাকে ক্ষমা করেই আসছেন। মাঝে মধ্যে ফোস করেন বটে। তবে ছোবল মারেন না। আর বাঁকে নিয়ে আজ সোচ্চার চিম্ভা করব তিনি তো মূর্তিমান অভয়—ক্ষমার অবতাব। তাঁকে আমার ভয় নেই।

ঠাকুর শ্রীশ্রীবামরুষ্ণ তাঁব জীবনে এবং বাণীতে
যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে তাঁকে অছৈতবাদী
বলে ধারণা করতে কোন অর্প্রিধা হয় না।
বন্ধের সঙ্গে ব্যক্তির অভেদত্বই তাঁর মূল কথন।
সকল ধর্মেরই মূল লক্ষ্য ব্রক্ষোপলির। তিনি নিজে
সকল ধর্মাচরণ করে একই লক্ষ্যে পৌছেছেন
বারবার। তবে সর্বসাধারণের জন্য ঠাকুরের
উপদেশ ছিল ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গ নয়। তাঁর
(ঈশবের) শরণ যে নেয় বিবেক-বৈরাগ্য এবং
জ্ঞান তার কাছে আশীর্বাদের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই নেমে আদে। প্রেমের আকৃতি থাকলে
আপনি প্রভু দেবেন ধরা।

ধর্ম সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন, 'যভ মত তত পথ', অর্থাৎ এক-একটি ধর্ম এক-একটি পথ মাত্র। পথের মূল উদ্দেশ বাডি পৌছনো, বাড়ি বলতে ব্রহ্ম। সব কিছুরই শেষ কণা। পথ বাড়ি নয়, পথে কেউ পাকে না, অতএব ধর্মও শেষ আশ্র্য হতে পারে ন। কিন্তু বাড়ি পৌছতে গেলে যেমন পথের প্রয়োজন হবেই, ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকেও তেমনি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অর্থাৎ যদিও কেবল ব্রদ্ধই দত্য তবুও তাঁর কাছে পৌছতে হলে জাগতিক ব্যক্তির কাছে ধর্মও সত্য। এই তত্তি কিন্তু রামান্তজের মতের সঙ্গে মিলে যায়। ঠাকুবের মতে কালী, কুষ্ণ, শিব, আলা, গভ সবই একেরই নানান নাম। আমবা আমাদের স্থবিধের জন্ম দেই ব্রহ্মকে নানান নামে ডাকি। রামামজভ বলেছিলেন ব্রহ্ম সতা। কিন্তু সেই পর্মব্রন্ধে মিলনের আগে যে ধাপগুলি আছে পার্থিব লোকের কাছে তার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তাই **ঈশ**র জাগতিক **লোকে**র জন্য অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত সভা বৈকি। যিনি এই জাগতিকতার ওপরে উঠতে পারেন তাঁর কাছে তথন গুণু ব্রন্ধোরই অন্তিজ আছে। বাকী দব মিগ্যা—ব্ৰন্ধেই প্ৰতিভাদিত। ছুটি পর্বে ছুরকম মত্য বলেই তাঁর অধৈতে কিছু বিশেষ আছে-তিনি তাই বিশিষ্টাবৈতবাদী। আর শহরাচার্যের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত আব স্ব মিছে। মায়ার থেলায় আমাদের রজ্জুতে দর্পভ্রম। যথন মায়ার আবরণ ঘুচে যাবে তথন সভা উন্মোচিত হবে। দর্প হবে অদৃশ্য। স্থ যথন ঢাক। থাকে মেদে, তথ্ন দেখি না তাকে। কিন্তু মেঘ কেটে গেলেই তাঁর অন্তিত্বধরা পড়ে। মায়ার

বাঁধন টুটলেই শুধু ব্রশ্বের দর্শন মেলে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামক্ষের সবিকল্প স্মাধিতেও তাঁর শুদ্ধাভক্তিরঞ্জিত ধৈত সম্পূর্ণ বিলীন নয়। এই ভাবমুখ সমাধিতে তিনি ঈশ্বরের বিভিন্নরূপ প্রত্যক্ষ করতেন। একই সোন। বিভিন্নরূপে বিভিন্ন নাম পায় ৷ ঈশ্বরও ভেমনি নানারপে নানান নামে বিরাজমান। সাধনার এই স্তর তিনি কাটিয়ে দৈতকে নিঃশেষে বিলয় করে দেন তোতা-পুরীর সান্নিধ্যে আসার পর ৷ অধৈতবাদী সাধ তোতাপুরী চল্লিশ বছরের সাধনায় যে নির্বিকল্প সমাধিতে পৌছুতে পেরেছিলেন ঠাকুর তিন-मित्रहे (मथात्म (भीष्ड (शत्मन। मभाष-मःभाव মিছে স্ব। মিছে জীবনেব কলরব। তাঁর সঙ্গে মিলন হল বৈতহীন অথও সচ্চিদানন্দ প্রমাত্মার। ভাধু সচ্চিদানন্দে ভূবে যাওয়া। কিন্তু এ পর্যায়ে পৌছুবার জন্ত সবিকল্প সমাধির সিঁড়িটিকেও তো অস্বীকার কবা যাগনি। তাই ঠাকুরের মধ্যে তুটি সভাই কি দেদীপামান হয়নি ?

ভাছাড়। অংকতবাদী শক্ষরের মতে এজ-জ্ঞানীর কাছে জগৎ মিথা। হয়ে যায়। অথচ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামক্ষ অতুলনীয় বৈশিষ্টা—নির্বিকল্প সমাধিলাভের পরেও ভিনি পার্থিব ব্যাপারে অত্যন্ত বিচক্ষণের মতো পরামর্শ দিতেন তাঁর চারপাশের লোকজনদের। আধুনিক ব্রাহ্মধর্মের ভক্তিরসের নদীতে তৃর দিয়ে, সচিদানন্দ-সাগরে পৌছনোর ধারণাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। তৃব দিলে 'চিকের আড়ালে' যাবা আছে, অর্থাৎ বাড়ির বৌ কাচ্চারাচ্চার কী হবে ? সংসারী লোক যাঁর। তাঁরা চটকরে সচিদানন্দ-সাগরে পৌছবে কি করে ? তৃবতে হবে আবার ভেসেও উঠতে হবে যাঝে মাঝে। কেশবচন্ত্রকে ঠাকুর বলেছিলেন এই কথা। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জগৎ তৃইই সত্য। জ্ঞানীর পক্ষে জগৎ মিথ্যা, কিন্ধু জগৎকে ভূলে থাক। মিথ্যে ভাবা সংসারী লোকের সাজেনা।

নব্য আন্ধর্মকে অন্ধন্ধপ সানাই-এব পে। ধর।
এবং হিন্দুধ্মকে বহুদেবদেবীরূপ রাগরাগিণীর
সঙ্গে তুলনা করে তিনি ভক্তিবাদেব স্থাকৃতিই
দিয়েছেন। তাই আমাব ক্ষর্ম বৃদ্ধিতে তাঁকে
মনে হয়েছে অভৈতবাদী হয়েও তিনি হৈতবিশিষ্টাহৈতকেও উড়িয়ে দেননি—বরং সাধারণের
জন্ম অধিকারী ভেদে সরলভক্তিব পথই নির্দেশ
করেছেন। কথামতে বারবার পড়েছি, ঠাকুর
বলছেন—কলিতে নার্দীয় ভক্তি।

চৰতবাদী, বিশিশ্টালৈতবাদী, অলৈবতবাদী প্রভাতি সম্প্রদারগালির মধ্যে যে-সম্প্রম মহিয়াছে, তাহা জগতের কারে স্পটরাপে দেখাইতে হইবে। শাধ্য ভারতের নয়, সমগ্র জগতের সম্প্রদারগালির মধ্যে যে সামজন্য রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতে হইবে। নেবৈদাভিক সম্প্রদারগালি যে পরস্পর-বিরোধী নহে, পরস্পর সাপেক্ষ, একটি যেন অন্যটির পরিপতি-স্বর্প, একটি যেন অন্যটির সোপান শ্বর্পে ।

-- न्यामी विद्यकानम

# ইসলামের অন-ইসলামি সম্পদ

## সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

'আনশ্ব' প্রেক্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক—লোকসংস্কৃতি, ধর'-দ্দ'ন, গুরুতছ বিষয়ে স্প্রেডিড —অনীপ্রয় উপনাগিক ও গ্লপ্কার। আনন্দ্রাজার প্রিকার সঙ্গে যুৱা।

11 5 H

প্রীপ্তার নবম শতকে আব্বাদীর প্রনিফাদের আমলেই ইদলামী ঐশীতত্ব তথা স্বস্টিতত্বকে একটা মদ্পুত ভিত্তি দেওয়ার চেটা চোথে পড়ে। তৎকালীন পণ্ডিত জনেরা ইদলামকে আনকথানি নমনীয় করে তোলেন এবং গ্রীক, শিরীয়, ভারতীয় (সংস্কৃত ভাষায় বচিত গ্রন্থাণি) ও পহ্লতি ঐতিহ্য থেকে ইদলামকে নতুন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেটা শুক্ত করেন। ওইদব ভাষার গ্রন্থাদি আরবিতে অম্বাদ হতে থাকে। কিন্তু জাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে প্রধানত বিজ্ঞান ও দর্শনসংক্রান্ত উৎদের দিকেই।

কোন চিস্তাই স্বয়স্থ বা সমাজবিচ্ছিদ্ধ
আকাশকু স্থম যেমন নয়, তেমনি অঞ্বণীও নয়।
এখনও পণ্ডিতদের মধ্যে বিবাদ আছে: হোমার
মোজেদের কাছে, না মোজেস হোমারের কাছে
খণী? এতে কৌতুকের ব্যাপার থাকলেও সত্য
আছে। মান্থ্যের দব চিন্তাই পরস্পর-সম্পর্কিত
উৎস থেকে জাত। প্রত্যেক ধর্মেই একদল পণ্ডিত
দেখা যাবে, যারা মনে করেন, তাঁদের ধর্ম বা
আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা Sui generis—স্বয়ন্ত্।
মৃক্তি, সাধারণ জ্ঞান এবং ঐতিহাসিক অন্বেয়ন
এর বিল্লান্তি দুর করতে পারে।

শবশ্চ ইসলাম নিজেই বলেছে, সে কোন নতুন ধর্ম নম্ব ! প্রথম মাহুষ আদমই প্রথম মুসলমান এবং ইসলামই পৃথিবীতে ইশ্বন-নিধারিত ধর্ম, মুগে-মুগে পয়গম্বরা যা শোধন করে আসছেন। আপাওদৃষ্টে এই তত্ত্বের মধ্যে গোঁড়ামি লক্ষ্য করা গেলেও তার প্রতিপান্তের অন্তর্নিহিত

দৃষ্টিভদীটি উদার। কারণ প্রফেটরা পৃথিবীর সর্বত্র আবিভূতি হন এবং ধর্ম শোধন করেন— এই স্বীক্লভিটিও ওই তত্ত্বে থেকে গেছে। তাছাড়া 'মুসলমান' শক্টির অর্থ ই হল আঅসমর্পণকারী, य नेपदात काष्ट्र आजाममर्भन करत्र हा। अहिक থেকে বিচার করলে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ-কারী মাত্রেই 'মুসলমান'। একজন ধার্মিক হিন্দু-কেও আরবি ভাষায় 'মুদলমান' বলা যাবে। যে-কোন ধৰ্মকেই বলা ঘাবে 'ইদলাম', কারণ দ্ব ধর্মই আত্মসমর্পণ। কিন্তু সংস্কারের ভবীকে ভোলানো কঠিন। মুসলমান এবং হিন্দু ত্বপক্ষই চটে যাবেন। কাজেই মুগলমান মুদলমানই থাকুন এवः हिन् हिन्हे थाकून, यपि आतरव श्राल **(एथा यादा जांद्रजीय मूमनमानक्क हिन्दू दना** হচ্ছে। (একবার এক ছিন্দু ফিল্মস্টারের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে কৌতুকচ্ছলে 'ভালাক' শব্দ বাবহার করে তিরস্কৃত হয়েছিলাম। কারণ তালাক শুধু মুসলমানের বেলায় নাকি প্রযোজ্য! ভন্তলোককে বোঝাতে পারিনি আরবি ভাষায় विवाह-विष्म्हिम (कहे 'जानाक' वरन। ভाষার বাপারেও মাহুষের দংস্কার কী চুর্মর!)

কোন ধর্মই Sui generis নয়। ধ্যানযোগে এশী-উপলব্ধি হয়তো সম্ভব। কিন্তু ধর্ম জিনিসটা বেজায় জাগতিকও বটে। সে-কারণে ধর্মের সঙ্গে সমাজবিধান, নীতিশাল্প, দর্শন এইসব ব্যাপার আছেছভাবে জড়িয়ে আছে। অতীতে বিজ্ঞানও ধর্মচিস্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দর্শন ও বিজ্ঞান ছিল ধর্মের গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাতে হাত রেখে। গ্রীস, জারব, ভারত, চীন স্বঁজ। জার

এই সব জাগতিক বিষয় ধর্নের সংশ্লিষ্ট ছিল বলেই এক ধর্নের জ্ঞানী অন্ত ধর্নের জ্ঞানীর কাছে হাত পাততে বিধা করতেন না। তাছাড়া মান্থবের নিজের থেমন গতিনীলতা আছে, তেমনি তার চিন্তা ও অভিজ্ঞতাও সচল। আবার জ্ঞানীরা নিজেরাই বিশ্বপরিক্রমা করে বেড়াতেন। সংগ্রহ করতেন অন্ত জাতি অন্য দেশ ভিন্ন ধর্ম ভিন্নতর সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি। এজাবেই চিরদিন প্রত্যেকটি ধর্ম ও দর্শন নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রভ্যেকটি সভ্যতা অপরাপর সভ্যতাকে আত্মাৎ করেছে। আর মান্থবের এই সভারটাকে জানতে হলে বুটিয়ে ইতিহাদ পড়ার দরকার আছে। আমরা অনেকেই ইতিহাদবিমুথ।

ইছদি, খ্রীটান, এমন কী হিন্দু ও বৌদ্ধ তর্ব থেকেও ইসলাম সম্পদ সংগ্রহ করেছিল জনলে কেউ কেউ বিশ্বয়ে মূর্ছিত হতেও পারেন। কিন্তু কথাটা ঐতিহাসিক সত্তা। আসলে, গোড়াতেই যা বলেছি, ইসলামকে যথাযথভাবে দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল সেই সময় থেকে, যথন ইসলাম আরবদেশের সীমানা ডিভিয়ে অন্য দেশ ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন চিন্তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল ভাদের সঙ্গে। বোঝাপড়ার দরকার যেমন ছিল, ভেমনিইশামের তত্তকে যাচাই করতেও হচ্ছিল অপর তত্তের নিরিথে।

ভকতেই বলেছি, ইণলামকে তাই নমনীয় করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইণলাম নিজেকে প্রতিষ্ঠার স্থার্থে অপরাপর তত্ত্বসমূহকে গ্রহণে দ্বিধা করেনি।
নিজেকে আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করার স্থার্থেও ইণলাম এই নীতি ও দৃষ্টিভকী নিয়েছিল। তার স্থলে দেখা গেল পরবর্তী আর ঘৃটি শতকের মধ্যেই আরবের মক্তুমির দরল চিন্তাধারা ভালপালা

মেলে দিয়ে বিশাল ও জটিন এক বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

থ্রীষ্টায় নবম শতকে আব্বাদীয় থলিফাদের আমলেই ইদলামের চিস্তাধারায় গভীর এই রূপান্তরের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

#### n a n

বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে আরবদের নিজম্ব একটি বিশ্বিত ভাবনা বরাবরই ছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'the philosophy of Nature' এবং cosmology বা স্প্টিডর সম্পর্কে আরব-ভাবনাটি ছিল অক্তান্ত আদিম ট্রাইবদের মতোই স্থল এবং দরল। আরবি 'ৎব্'-ধাতুনিপান তাবিয়াহ্ শক্টিতে প্রকৃতি বোঝাত। কিন্তু পরবর্তিকালে আরব পণ্ডিত্রা লাতিন natura এবং গ্রীক physis-এর অর্থে তাবিয়াহ্-কে সম্প্রদারিত করেন। একই কথাটিকে আরবি অমুবাদকরা তাবিয়াহ কথাটির অর্থেই শিরীয় শব্দ 'Kjono' থেকে বদলে 'কিয়ান' করে নিয়েছিলেন। তাবিয়াহ্ কোরানে পাওয়া যায় না। কিন্তু তব্বাৎব্পাওয়া যায়। স্থার এবং শিয়া উভয় সম্প্রদায়ের তফ সিরকার বা টীকাকার পণ্ডিতরা শব্দটির অর্থ করেছেন পর্দা বা ওড়না, যা মান্ত্রতক ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেথেছে। অর্থাৎ ঈশ্বর ও মান্তবের মধ্যে প্রকৃতি নামক জিনিগটি একটি বিলম্বিত ধুদর পর্দার মতো দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতির পর্দা উন্মোচিত **হলেই** नेश्वत्रपर्यंत घंटेरव वा साङ्घ द्वेश्वरत्रत्र मन्निधारन পৌছতে পারবে।

খ্ব তাৎপর্যপূর্ণ এই বক্তব্য, কারণ এথান থেকেই যুক্তিবাদী দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ। প্রকৃতি-অধ্যয়নের (Study of Nature) প্রতি মনোযোগিতার উৎসপ্ত এথানে।

একথা সভ্য, ইসলামের প্রথম যুগেই অর্থাৎ পদ্মগর্বের মৃত্যুর পর ইসলামি চিন্তাধারা যথার্থ দর্শনের রূপ নিতে শুক করে। তাঁর জামাতা হজরত আলির সমকালে হাসান বদরি এর প্রথম রূপকার। কিন্তু তাঁকে 'মুতাজিলা' বা সম্প্রদায়ত্যাগী বলে কোণঠাদা করা হয়। হাসান বদরিই প্রথম মুতাজিলা দার্শনিক। কিন্তু মুতাজিলা দর্শনে যুক্তিবাদের চেয়েও আবেগেরই ছিল প্রোধানা এবং বহু পরে স্থাফির্শনে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও মুতাজিলা-আবেগ মিলেমিণে গিয়েছিল। তাহলেও philosophy অর্থে আমরা যাকে দর্শন বলে জানি, গ্রাকিচন্তায় যার উল্লেখ ঘটেছিল এবং মিশর, ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া মুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার অম্বন্নও ইনলামে দেখা যায় আবলাদীয় থলিফাদের যুগেই।

#### n 🗢 n

বহু ইসলামি পণ্ডিত শ্রষ্টা ও স্বষ্ট বিশ্ব বোঝাতে 'হকৃ' এবং 'থাল্কৃ' বাবহার করেছেন। স্থন্নি দার্শনিকদের মধ্যে 'আশারীয়' গোগীর ধর্মততে শ্রষ্টা ঈশ্বর দেশকালাতীত সতা এবং বিশ্ব বা 'তনজিহ' হল দেশকালাধীন। হক্ এবং থাল্কের মধ্যে ব্যবধান তাঁদের মতে অদীম। থাল্কের অস্তর্ভুক জিনিস হল প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হল প্রত্যক্ষ বাস্তবভাগমূহের সমষ্টি। 'প্রষ্টার পরমা শক্তিতে প্রকৃতি নিরম্ভর স্রবীভূত হয়ে চলেছে।' আরিক্ষোত্ল-বর্ণিত স্ষ্টি-তালিকার দশটি শ্রেণীর মধ্যে एक् माज्ञ भागं ( भाग এवः एव विध्यागण ৰাস্তবতা ( objective realities )। সময়, দেশ (space) এবং 'বস্ত্র' (matter) পরমাণুতে বিভক্ত। এই হল আশর গোষ্ঠীর প্রতিপান্ত। তাঁদের মতে, দৰ আংশিক এবং তাৎক্ষণিক 'কারণ'কে 'পরম কারণ' গ্রাস করে ফেলেছে। দশরই সেই পরম কারণের মূলাধার। আপাতদৃষ্টে প্রকৃতির নিয়ম বলে মনে হচ্ছে, তা প্রকৃতিরই স্বভাব। আগুনের স্বভাব যেমন পোড়ানো।

দলা ভাম্যমাণ ইশরাকি সাধু এবং স্থাঞ্চির। আবার ভারতীয় হিন্দু বেদান্ত ও বৌদ্ধ মায়াবাদী দর্শনচিন্তার পাশাপাশি অবস্থান করছেন। তারা পথবের দেশকালাতীত সম্ভায় বিশ্বাদী ভিলেন। কিন্তু প্রতীকী (তদ্বিহ্) ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ব-বর্ণিত মধ্যবর্তী পর্দা উল্মোচন সম্ভব বলে মনে করলেও প্রকৃতিজগতকে একটি ভাবজগতের ছায়া বলে বিশ্বাস করতেন। এক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কথাও মনে পড়ে যায়। যা ছায়া, তা মায়া মাত্র। প্রকৃত সন্তার নিছক প্রতীক। বস্তুর প্রতীক বস্তু নয়। হিন্দু বেদান্ত-ভাবনা নবম শতকেই অমুবাদের মাধামে আরবে পৌছেছিল। তাই 'আনাল্ হক্' বা 'সোংহম্' তত্তকে হুফি-চিন্তায় দেখা যায়। আবার ইশরাকি সাধু বিদায়াহ্ তো বলতেন, 'এর পর শৃন্ততা।' বৌদ্ধ নাগার্নের শৃততাবাদের ছাপও খুঁজলে না মেলে এমন নয়, যেখানে এখরিক সত্তাও নামহীন শৃন্যভায় স্রবীভূত।

ইসলামি দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রধান ঘাটিগুলি हिन बालक्कान्त्रिया, ब्याधिवय, এम्मा. নিদিবিদ, হারান এবং জানদিসাপুরে। এইদব ঘাঁটিতে নতুন 'স্লের' অভাদয় ঘটে এবং এগুলি দবই অন-ইদলামি উৎদ থেকে দংগৃহীত জ্ঞান-দস্পদে সমৃদ্ধ হতে থাকে। মুতাজিলাদের ঐতিহ্ থেকে কট্টর যুক্তিবাদী এবং নৈয়ায়িকর। যা আত্মদাৎ করেছিলেন, তার দঙ্গে আহরিত বিজ্ঞান সম্পদ যুক্ত হয়। অভাদয় ঘটে জ্যোতিরিদ্ এবং গণিতবিদ্দেরও। হারানে বাদ করতেন সেবিয়ান সম্প্রদায়। তাঁদের সংগ্রহে ছিল চালদিয়ান এবং গ্রীক বিজ্ঞানের বহু সম্পদ। ইদলামি পণ্ডিতরা তাঁদের কাছেও হাত বাড়িয়ে-ছিলেন। নবম শতক নাগাদ ইদলামের শক্তি থিতু হতে গেরেছিল। এভাবে অন-ইদলামি সুত্রে সংগৃহীত জ্ঞানই ইসলামকে একটা স্থায়ী

এবং শক্তিশালী আকৃতি দিতে পারল। পণ্ডিতরা দেথিয়ে দিয়েছেন, এমন কী ইদলামি সমাজ-বিধান, যাকে শরিয়া বা শরিয়ৎ বলা হয়, তাও রোমান আইনের কাছে ঋণী।

হিজ্বর চতুর্থ শতক (এই রির দশম শতক) নাগাদ এইদর পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে ইদলামি জগতে। আবু নাদের আল-দারাবি, আবুল হাদান আল-মাস্কদি, ইয়াহিয়া ইবনে-আদি, ইআহিম ইবনে-দিনান, আবুল ফরজ আল-ইম্পাহানি, আবুল হাদান আল-আমিরি প্রমুখ।

ভারপরই আবির্ভাব ঘটে তিন বিশ্বথ্যাত পণ্ডিতের। তাঁরা হলেন: ইথ্ওয়ান আল-দাকা, আলবিক্নি এবং ইব্নে দিনা-- যিনি Avicena নামে ইউরোপীয় বিশে স্থপরিচিত। আল-বিরুনির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল গভীর। তিনিই পতঞ্চলির যোগশাস্ত্র ইদলামি জগতে নিয়ে যান। দেখা যায়, নবম শতক থেকেই সংস্কৃত প্রস্থাদি আরবিতে অমুবাদ শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তী শতক পর্যন্ত এই অন্থবাদ চলেছিল। ইথ ওয়ান আল-সাকার গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, তিনি নয়া-পিথাগোরীয় এবং হার্মেটীয় প্রতীক ব্যবহার করছেন। গ্রীক পিথাগোরাদের ঐতিহ থেকেই নয়া-পিথাগোরীয় চিন্তার অভ্যুদ্য ঘটে-ছিল। হার্মেটীয় (Hermetic) চিন্তাধারা তৎকালীন ইত্দি, এটান ও মুদলিম দাধুদের মধ্যে তো চিলই। সদা ভাষামাণ আরিস্ভোতলীয় ( Peripatetic ) গোষ্ঠীর সাধুদের মধ্যেও অনেকে মুদ্রলিম ছিলেন। বিশেষ করে প্রথ্যাত পণ্ডিত हैवत्न मिना वा चावू मिनारक ध मूमलिम Peripatetic বলা হয়েছে আরবি গ্রন্থাদিতে। ইসলামে আরিখ্যোতলীয় প্রকৃতি-দর্শনের উন্মেষ মটে তাঁরই भाशास्त्र । ( अष्टेवा : रेमब्रह (हारमन नारमरतव An

introduction to Islamic Cosmological Doctrines, U. S. A. ১৯৭৮ সংখ্যাব। )

দামগ্রিকভাবে ইনলামকে আমরা তিন্টি ভাগে স্থলাইভাবে বিভাজিত করতে পারি। পবিত্র বিধান (শরিমাহ/শরিমত), পছা (তরিকাছ) এবং সত্য (হকিকাছ)। প্রথমটি হল বাস্তব জীবনসংক্রাপ্ত বিধান—মার ব্যাথ্যা নিয়ে স্থান্তি ও শিয়ার মধ্যে বিভেদ রয়েছে। বিতীয় এবং ভূতীয়টি স্থাফিবাদের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। পছা এবং সত্য-সংক্রাপ্ত চিন্তাধারা একাস্কভাবে মরমী চিন্তাধারা (esoteric)।

বিজ্ঞান-সংক্রান্ত চিন্তাধারাকেও **टे**मलार्य মোটামুটি হুভাগে ভাগ করা যায়। তা হল: নকলি এবং আকলি। প্রথমটিতে বোঝায়, যা কিছু সঞ্চারিত করা যায় বা পাত্রাস্তরে, স্থানাস্তরে পাঠানে। যায়। দ্বিতীয়টিতে বোঝায়, বোধি বা প্রজ্ঞা। ইব্নে থালেছন 'মোকাদিমা' গ্রন্থে এর বর্ণনা করেছেন (অমুবাদ: F. Rosenthal, নিউইয়র্ক, ১৯৫৮) বিস্তারিতভাবে। বি**ঞা**ন-শংক্রান্ত ইদলামি ভাবনা বিজ্ঞানের তিন্**টি** শাখা কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল: জ্যোতিবিজ্ঞান গণিতবিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞান। কিন্ধ গ্রীকদের বেলাতেও যেমনটি ঘটেছিল, ইদলামি পণ্ডিতদের বেলাতেও তাই, আবার হিন্দুদের কেত্রেও অফুরুণ দুষ্টাস্ত রয়েছে এবং তা হল: আক্লি বা বোধি দিয়ে প্রকৃতি-বিশ্লেষণ। এঁরা দ্বাই একালের বিজ্ঞানীর মতো ভগু গণিত ও প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় নয়, Vision-এর মাধ্যমেও প্রকৃতি তথা বস্তু ও ক্লপের বিলেষণ করতেন। নকলি-প্রক্রিয়া ছিল স্থলভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহারের কেত্রে সীমাবদ্ধ। কিছ প্রকৃতি ও তার স্বরূপ জানতে জাঁরা নির্ভর করতেন Vision-এর ওপরও—্যা বোধিদ্বাত ।···



শিশ্পী অসিতকুমার হালদার সৌজন্যেঃ অতসী বড্য়ো ।

# শিল্পী অসিতকুমার হালদার

### শ্রীধীরেন্দ্রক্ত দেববর্মা

প্রথাত প্রবীণ শিল্পী—রবীণ্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-নান্দলালের প্রত্যক্ষ সালিধ্যধন্য---অবনীণ্দ্র পর্রস্কারে সম্মানিত।

পূজার ছুটির শেষে শান্তিনিকেতন ব্রদ্ধ-বিত্যালয়ে এদে ভতি হয়েছিলাম ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। আশ্রম বিভালয়ের শ্রেণীবন্ধ শালগাছের পূর্বপ্রান্তে বীপিকাগৃহে ও দেহলী বাড়ির সংলগ্ন পশ্চিম দিকের নতুন বাড়িতে তথন শিশুবিভাগের ছাত্রগণ বাদ করত। বীথিকাগৃহের গৃহাধ্যক্ষ তথন ছিলেন অধ্যাপক কালীমোহন ঘোষ। নতুন বাড়ির গৃহাধ্যক ছিলেন বিত্যালয়ের ডুইং শিক্ষক দস্ভোষকুমার মিত্র। বয়দে ছোট ছিলাম বলে আমি বীথিকাগৃহে বাদ করতাম। উড়িয়ার একটি ত্রিভঙ্গমূতি অবলম্বনে আঁকা রেখাচিত্র একবার প্রবাদী পত্রিকায় ছাপানো হয়। *সে*ই রেখাচিত্রটিকে দেখে আমি নকল করেছিলাম। কালীমোহন বাবু আমার নকল করা রেথাচিত্রটি দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং চিত্রটিদহ আমাকে সম্ভোষ মিত্রের নিকটে পাঠিয়ে দেন। তিনিও চিত্রটি দেখে প্রশংদা করেন এবং আমাকে শিল্পী অদিতকুমার হালদারের নিকটে নিয়ে যান। অসিতবারু তথন নতুন বাড়ির একটি গৃহে বাদ করছিলেন। গৃহটি ছিল দেহলী বাড়ির সংলগ্ন পশ্চিম দিকে। সম্ভোষ মিত্রের কাছ হতে আমার আঁকা রেথাচিতটি নিয়ে আমাকে বললেন "তুমি তো আঁকতে জান দেখছি" এই বলে তাঁর পাশের একটি কাঠের ডেম্বের ধারে বসিয়ে मित्नन। এकि माना पुरेः कागक ও পেन्निन **पिरमन** এवः त्राभाष्य वहाँ थूरम निज्ञी नन्ममारलत আঁকা অহল্যা উদ্ধারের ছবি থেকে রামচন্দ্রের ছবিটি নকল করতে বললেন। আমার জীবনে **मिहे क्षेत्रम (न**थी अनिज्कूमात्र हाननारतत्र नक्ति। পরবর্তী জীবনে ছয় দশকের কিছু উর্ব কাল ধরে

তাঁকে নানাভাবে দেখার স্থযোগ পেয়েছিলাম।
চিত্রবিছায় শিক্ষক রূপে, শিল্প ও সাহিত্য
আলোচনায়, রবীক্রদংগীত গাইবার কালে সঙ্গীরূপে, শীতের দিনে গাছের ছায়ায় বদে শিল্প
সাহিত্য আলোচনার আড্ডার মধুর শ্বৃতি জড়ানো
দিনগুলির কথা ভাবলে এই বৃদ্ধ ব্যুদেও মনে বড়
আনন্দ বোধ করি।

অপিতকুমারের পিতা হৃকুমার হালদার ইংরেজ রাজত্বকালে ডেপুটি ম্যাজিট্রেটের পদে চাকরি করতেন। শিল্পীর মাতা স্থপ্রভাদেবী মহর্ষি দেনেজ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় কক্সা শরৎ-কুমারীর ককা। ছিলেন। অসিতকুমার জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্থূলের পড়া দুমাপ্ত করে কলকাতা সরকারি চাক্ষকলা বিন্থালয়ে শিল্লাচার্য অবনীস্ত্রনাথের নিকটে চিত্রবিগা শিক্ষার অভিপ্রায়ে ১৯০৫ এীষ্টাব্দে ভতি হয়েছিলেন। সহপাঠীদের মধ্যে নন্দলাল বহু, স্থরেক্তনাথ গাঙ্গুলী, ভেষ্টুপ্প। ইত্যাদিরা ছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে হিরগ্নয় রায়-চৌধুরী ও অসিতকুমার, লিওনার্ড জেনিংসের নিকট ভাস্কর্যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। চিত্র অন্ধনের বিষয় নির্বাচনে শিল্পীরা প্রথম দিকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন ভারতীয় দেবদেবীর আখান, রপকথা, পোরাণিক কাহিনী, মহাকাব্য, ভারতীয় ইতিহাদের ঘটনা ইত্যাদি থেকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিদেশী সামাজ্যবাদের বন্ধন হতে মুক্তিলাভের প্রেরণা ভারতীয় দংশ্বৃতিকে পুনকদারের দহায়তা করেছে। **এই আদর্শে** অমুপ্রাণিত হয়ে শিল্লাচার্য অবনীজ্ঞনাথ ও জাঁর ছাত্ৰ শিল্পিগোষ্ঠী ভারতীয় চাক্তকলাকে

পুন:প্রতিষ্ঠার জন্ম প্রয়াসী হয়েছিলেন।

কলকাতায় ১৯০৭ গ্রীষ্ঠাব্দে ইণ্ডিয়ান দোশাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দোশাইটির বিতীয় বর্ষের চিত্র প্রদর্শনীতে অসিতকুমারের অন্ধিত বিরহিণী যক্ষপত্মী, যশোদা, শ্রীকৃষ্ণ, সীতা, নৃত্যরতা অব্দরা, হংস-দময়ন্তী চিত্র-গুলি ছিল। নবীন শিল্পীদের অন্ধিত চিত্রগুলিকে প্রবাদী পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ছাপিয়ে পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জনসাধারণের মনে শিল্পবোধকে জাগ্রত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

লগুন হতে ১৯০৯-তে লেজি হেরিংহাম ও মিদ লুক ভবোধি আর্চার অজন্তা গুহার দেওয়াল-চিত্র নকল করবার জন্ম এদেশে এসেছিলেন। ছাভেল, ভগিনী নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথের উল্লোগে প্রথমবার নন্দলাল, অদিতকুমার এবং দ্বিতীয়বার অসিতকুমার, ভেঙ্কটপ্লা গুপ্তকে লেডি হেরিংহামের সহযোগিরপে অজস্তায় পাঠানো হয়েছিল। দেখান থেকে ফিরে এসে অজন্তা-প্রভাবযুক্ত কডগুলি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে অসিতকুমার কয়েকটি চিত্র এঁকেছিলেন। তার মধ্যে সীতা, শিব-পার্বতী, গুহুক ও রামচক্র, মাতা যুশোদা ইত্যাদি চিত্রগুলি প্রভুত প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৯১১ প্রীষ্টাব্দে কলকাতা সরকারি চারুকলা বিছালয় ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে এসে ব্রন্থবিভালয়ের ছাত্রগণকে নিয়ে চিত্রবিভা শিক্ষাদানের চেষ্টা তিনি করেছিলেন।

১৯০৯-তে অবনীস্ত্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিথাতে শিল্প সমালোচক এ. কে. কুমার-স্থামীর সঙ্গে এবং ১৯১২-তে বাঁচীর নিজ বাড়িতে বিথাত জাপানি শিক্ষাবিদ্ ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয় হয়। ভারতীয় প্রত্নত্ত্ব বিভাগ হারা আহত হয়ে ১৯১৪ প্রীষ্টাব্দে যোগীমারা প্রাচীন গুংচিজের নকল করেছিলেন। ১৯১৫-র ২৩
মার্চ লর্ড কারমাইকেল ও তাঁর পত্নী শান্তিনিকেতনে আগমন করেছিলেন। অসিতকুমার
তথন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বিভালরের ছাত্র
মণি গুণ্ড, ডি.এল.রায়, শরদিদ্, ধীরেন দেববর্মাকে
নিয়ে আমকুপ্রের আমগাছগুলির গোড়ায় পদ্মের
পাপড়ির আকারে মাটি কেটে তার মধ্যে লাল
কাঁকর ভরাট করে নকশা করিয়েছিলেন। সেই
সময়ে কারমাইকেল-বেদিটি অসিতকুমারের
নকশায় তৈরি করা হয়। কলকাতা সরকারি
চাক্ষকলা বিভালয়ের অধ্যক্ষ পার্দী ব্রাউন অসিতকুমারকে ভাইস প্রিন্দিপ্যালপদে নিয়োগ করেছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাগগুহা পরিদর্শন
করতে গিয়েছিলেন।

অসিতকুমার ১৯১২ গ্রীষ্টাব্দে যথন দেহলী বাড়ির শংলগ্ন গৃহে বাস ও কাজ করছিলেন তথন পিয়ার্দন দাহেবও নিকটেই অক্ত একটি গুহে বাদ করতেন। অদিতবাবু ও পিয়ার্সন সাহেবের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। পিয়ার্গনের পরিচিতা একজন মার্কিন মহিলা মিদেদ টাদী শাস্তি-নিকেতনে বেড়াতে আসেন। রবীক্রনাথের লেখা শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কবিতা অবলম্বনে অসিতকুমার একটি চিত্র এঁকেছিলেন। শিল্লিবন্ধর এই চিত্রটি পিয়ার্সন মিদেস ট্রাসীকে দেখালে তিনি চিত্রটির উচ্চ প্রশংসা করে পাঁচশত টাকা মূল্য দিয়ে চিত্রটি ক্রয় করেন। দেই সময়ে ভারতীয় যে-কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা ছবি একশত বা দেড়শত টাকার মধ্যে বিক্রি হত। অসিতকুমারের ছবি পাঁচশত টাকায় বিক্রি হওয়াতে শিল্পিমহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে বরাবর একদক্ষে তাঁকে বাদ করতে না দেখলেও মাঝে মাঝে প্রায়ই এখানে এদে বিভিন্ন গৃহে বাদ করতে দেখেছি। শান্তিনিকেতনে বড ফটকের থেকে চীনাভবনের মাঝামাঝি রান্তার উত্তরদিকে থড়ের ছাউনি দেওয়া একটা পাকা দেয়ালসহ বাড়ি ছিল। এই
বাড়িতেও তাঁকে একবার বাস করতে দেখেছি।
তথন তিনি রবীন্দ্রনাথের "তুমি যে স্থরের আগুন
লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে" গানটি অবলম্বনে একটি
ছবি এঁকেছিলেন। ছবিটি কলাভবনের সংগ্রহে
রাথা আছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলাভবনের অধ্যক্ষ
পদে অসিতকুমার যথন শান্তিনিকেতনে সপরিবারে
বাস করতে এলেন তথন তিনি এই গৃহেই ছিলেন।
পরবর্তিকালে আগুন লেগে বাড়িটি নই হয়ে যায়।

১৯১৫-র ৭ই পৌষ উৎদবের সময়ে শাস্তিনিকেতনে ফাল্কনী নাটক অভিনয় হয়, রবীন্দ্রনাথ
অন্ধবাউল সেজেছিলেন। কলকাতার জোড়াদাঁকোর বাড়িতে এই অভিনয় হয় ১৯১৭-র
জাল্পমারি মাদে। অসিতকুমার ও পিয়ার্সন সাহেব এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
ডাকঘর নাটকেও অসিতকুমার দইওয়ালা সেজেছিলেন। রবীন্দ্রনাটকে যারা ভাল অভিনয়
করতেন বলে স্থ্যাতি ছিল অসিতকুমার তাঁদের
মধ্যে একজন ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে অসিতকুমারের শান্তিনিকেতনে সন্ত্রীক আগমন ১৯১৯-এ একথা পূর্বে
বলেছি। তার পূর্বে কলকাতা সরকারি চারুকলা
বিভালয়ে তথন চাকরি করতেন। তাঁর নিকটে
যে-সব ছাত্র ছবি আঁকায় শিক্ষা লাভ করতেন
তাঁদের মধ্যে হীরাচাদ ত্গার, অর্ধেদুপ্রসাদ
বন্দ্যোপাধ্যায়, রুফাকিয়র ঘোষ ছিলেন। অসিতকুমারের সঙ্গে তাঁরাও শান্তিনিকেতনে চলে
আসেন। ব্রন্ধবিভালয়ের ছাত্র ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা ও উক্ত তিনজন শিল্লিছাত্রদের নিয়ে কলাভবনের প্রথম গোড়াপত্তন হয়। ১৯১৯ থেকে
১৯২১ পর্যন্ত কলাভবনের প্রথম অধ্যক্ষের পদে
অসিতকুমার ছিলেন। শিল্লাচার্য নন্দ্রলাল বস্থ
১৯১৯ প্রীষ্টান্দ্র থেকে সপ্তাহে ত্দিন করে শান্তিনিকেতনে আসা যাওয়া করলেও পাকাপাকি-

ভাবে কলাভবনের কাঞ্চে যোগদান করেন ১৯২০ গ্রীষ্টাব্দে। কলাভবনের কাব্দে যোগদান করে শান্তিনিকেতনে শিল্পী অসিতকুমারের অবস্থান ठाँत कीवरनत नृञ्न अक्षाय एठनात सरमान अरन দিয়েছিল। নৃতন নৃতন ছবি আঁকার কাঞ্জ ভিন্নও রবীন্দ্রদংগীত যা তাঁর অত্যম্ভ প্রিয় তা গাইবার স্বযোগ পেলেন। স্বারিক নামক গৃহের দোতলায় ছিল কলাভবন আর নিচের তলায় ছিল সংগীত-ভবন। সংগীতভবনের মাঝের হলঘরটিতে ভোয়ার্কিন কোম্পানির তৈরি ভাল একটি অর্গান রাথা ছিল। প্রতি সন্ধায় **উত্ত**রায়ণে রবী**ন্দ্রনা**থ তাঁর রচিত নৃতন গান শেখাতেন। পরদিন সকালে ছবি আঁকার ফাঁকে সংগীতভবনে এসে অসিতদা, অর্দেন্ত আমি শেথানো গানগুলি গাইতাম, অর্গানটি আমি বাজাতাম। অদিতদার যেমনি স্থলার চেহাবা, অন্তরটিও ছিল তেমনি স্থলর ও স্পষ্টবাদী। তিনি আমাদের শিক্ষক হলেও অন্তরের দিক দিয়ে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে কলাভবনের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা থুব একটা সচ্ছল ছিল না, প্রতি-মাদে মাইনে অল্লই পেতেন অক্তদব দরকারি আর্ট স্থুলের শিক্ষকদের তুলনায়। তা হলেও মনে আনন্দের কোন অভাব ছিল না। একবার ব্যস্তকালে হোলি উৎসবের সকালের দিকে শাল-বীথিকার রাস্তার উপরে সতর্ঞ্চি পেতে দীনেন্দ্র-নাথ গানের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গুরুদেবের বদন্তের গান গেয়ে আদর জমিয়েছেন। সংগীত-ভবনের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীও গানের एटन আছেন। अधार्यक जनमानमवाव विश्वामा ও আমি এশ্রান্ধ নিয়ে গানের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। গানের আদরে আশ্রমের অনেকে যোগ पिरम्बद्धन । डाँद्रित मध्य अभिजला, नम्मनानवान्, তেজেশবার্, গৌরদা, তপনদা ইত্যাদি আরও অনেকে আছেন। তখনকার দিনে হোলির

সময়ে শান্তিনিকেতনে রঙ বা আবির খেলার প্রচলন হয়নি। বেলা এগারটা পর্যন্ত গান চলে-ছিল। সন্ধার দিকে হারিকের দোতলায় কলা-ভবনে দীমুবাবুর উপস্থিতিতে তাঁর চা-চক্রের श्रिक्ति निरम्न विरम्प शास्त्र व्यामत वरम। ভीমরাও শারী হিন্দি হোলির গান গাইবেন। এই গানের আসরে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছिल्न उপन हर्द्धार्थाशाय, अभिजन, मदबाजना, তেজেশবাবু, গৌরদা ইত্যাদি। গান যখন খুব জমে উঠেছে তথন হঠাৎ অসিতদা তাঁর লম্বা লম্বা হাত, পা নিয়ে সরোজদার সঙ্গে ধরাধরি করে উঠে আসরের মাঝখানে অপূর্ব ভঙ্গিতে এধার-ওধার চলে নৃত্য করতে শুক্ষ করলেন। সেই নুত্যের ভঙ্গি এই বুদ্ধ বয়সেও চোথের উপর ভেদে ওঠে। নন্দলালবাবু, হুরেনবাবু ও আমরা কয়েক-জন কলাভবনের ছাত্ররাও ঐ সন্ধ্যার গানের আদরে যোগদান করেছিলাম।

খুব সম্ভব ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এক-দিন সকালে কলাভবনে বদে ছবি আঁকছি এমন সময় অসিতদা এনে বললেন, 'চল, পিয়ার্গনের ওথানে যাই, তাঁকে নিয়ে বর্ধমান রেল স্টেশনে গিয়ে রবিদাদা মশায়কে রিদিভ করব। তিনি বিদেশ ভ্রমণের পরে বোম্বে-কলকাতাগামী বেলগাড়িতে আজ সকালের দিকে বর্ধমান রেল কেশনে এদে পৌছবেন।' উত্তরায়ণ অঞ্চলে কোনাৰ্ক নামক বাডিটিতে তথন পিয়াৰ্দন বাদ করছিলেন। অসিতদার সঙ্গে কোনার্ক-বাডিটিতে এদে দেখি পিয়ার্গন সাহেব একটি চিঠি টাইপ করছিলেন। আমাদের দেখেই বললেন, ভোমরা একট্ট বদ, আমি চিটিটির টাইপ শেষ করি।' এই বলে সামনের টেবিলে একটি প্লেটে করে কডগুলি সন্দেশ থেতে দিলেন। নিজে তিনি ভীম নাগের সন্দেশ থেতে খুব ভালবাসতেন। কলকাতায় গেলেই কিছু সন্দেশ সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন।

আমাদের দলেশ থাওয়া হয়ে গেলে দেখি পিয়ার্সন শাহেব ইতিমধ্যে জামা-কাপড় পরে প্রস্তুত। তিনজনে বোলপুর রেল স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলাম। বর্ধমান রেল স্টেশনে পৌছে ওভার-বিজ দিয়ে যথন পার হচ্চিলাম তথন লকা করলাম বোম্বে-কলকাতাগামী ট্রেনটি ভিন্ন প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি করে ছুটে গিয়ে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলিতে গিয়ে ববীন্দ্রনাথকে আমরা তিনজনে মিলে থঁজে বেড়াচ্ছি, কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না, একটু অবাক হলাম সবাই। এমন সময় দেখা গেল রেলগাড়ির শেষপ্রান্তের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা-গুলির দিক থেকে রবীক্রনাথ এগিয়ে আসছেন। আমরা তাডাতাড়ি করে তাঁর নিকটে গেলাম এবং পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন, 'ভত্য নীলমণিকে বোম্বে পাঠানো হয়েছে আমাকে দেখান্তনো করে নিয়ে আসবার জন্ম। কিন্ত আমাকেই সমস্ত পথটায় নীলমণির থোঁজ-থবর করতে হয়েছে। বর্ধ মানে গাড়ি বদল করতে হবে এ-বিষয়ে তার কোন থেয়াল নেই, দিবিব पुमाष्ट्रित, वरन अनाम श्रिनिमश्चत निरम नामवात জন্য ৷' প্রথম শ্রেণীর যে কামরায় তিনি বদেছিলেন দেখান থেকে তাঁর জিনিদপত্তর ভাডাভাডি করে নামিয়ে আনলাম। পরবর্তী বোলপুরগামী রেলগাড়ি ধরে আমরা সকলে বর্ধমান রেল স্টেশন ত্যাগ করেছিলাম।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৮ এই জাই থে ।
তথন দিংহল থেকে এলেন দদ্ধ বাদীশ প্রীযুক্ত
ধর্মধর রাজগুরু মহাস্থবির। তিনি বিশ্বভারতী
বিশ্ববিভালয়ে পালি দাহিত্য, বৌদ্ধ দর্শন, মনোবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। ক্রমে ক্রমে
আরও কয়েকজন দিংহলী বৌদ্ধ দয়্যাদী অধ্যয়ন
ও অধ্যাপনার জন্ম শান্তিনিকেতনে এদেছিলেন।
পুরাতন লাইত্রেরির সংলগ্ধ পশ্চিমদিকের একটি

গৃহ তাঁবা শকলে বাদ করতেন। গৃহটির নাম ছিল গুরুগৃহ। অদিতদার আঁকা তাঁর শ্রেষ্ঠ ও বড় আকারের কোনাল চিত্রটি যথন আঁকছিলেন তথন উক্ত বৌদ্ধ সন্মানীদের দ্টাভি করবার স্থযোগ পেয়েছিলেন। ইপ্তিয়ান দোসাইটির চিত্র-প্রদর্শনীর থেকে কলকাতার চিত্রদেরদী প্রফুল্পনাথ ঠাকুর কোনাল চিত্রটি ক্রয় করেন। প্রফুল্পনাথ ঠাকুর অদিতদার অনেক ভাল ভাল চিত্র পূর্বেই ক্রয় করেছিলেন।

গোয়ালিয়র মহারাজার আমন্ত্রণে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নন্দলাল বস্থ, স্থরেন্দ্রনাথ কর ও অদিভকুমার হালদার গোয়ালিয়রে বাগগুহার প্রাচীরচিত্র নকল করতে গিয়েছিলেন। ১৯২৩-এ তাঁর বন্ধু উইলি পিয়ার্সনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। **দেই** যাত্রায় দেখানে ছয় মাস থাকার কালে ফ্রান্স ও ইতালি দেশ পরিদর্শন করেন। দেশে ফিরে এদে জানভে পারেন কলাভবনের দঙ্গে তাঁর সংশ্রব ছিন্ন হয়েছে। পরিবার নিয়ে এ অবস্থায় থুব অস্কবিধায় পড়লেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র-নাথের স্থপারিশে জয়পুর রাজকীয় কলানিকেতনে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। পরের বছরে ১৯২৫-এ তিনি লখনউ সরকারি চারুকারু विष्णानरमञ्ज अक्षात्कत अर्म निमुक्त इन। এইथान বৃহত্তর কর্মকেত্রের স্থযোগ পেয়ে শিল্পীর প্রতিভা নানাদিকে বিকাশ লাভ করেছিল। সরকারি চাক্ষকার বিভালয়ের সমস্ত বিভাগে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনেব দারা তিনি এর প্রভৃত উন্নতি সাধনে **সক্ষম হ**ল্লেছিলেন। এ-বিষয়ে অধ্যাপক স্থনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের তথ্যাদিপূর্ণ একটি প্রশংদা-মুখর স্থন্দর প্রবন্ধ প্রবাদী পত্রিকায় তথন ছাপা रुग्र ।

করে কটি সম্মান লাজও তিনি করেছিলেন।
১৯৩৪ ঞ্জীষ্টাব্দে তিনি বিলাতের রয়েল দোসাইটি
অব্ আনটের ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি

১৯৫৯-এ ভারতীয় ললিতকলা আকাদেমীর সদস্ত হন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লখনউ সরকারি চারুকারু বিছালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে বাকি জীবন তিনি লখনউ শহরেই অবস্থান করেন। লখনউ আর্ট স্থলের অধ্যক্ষপদের শেষের দিকে তার নৃতন উদ্ভাবনা "লেকটিক্" চিত্র নামে থিপ্পাই কাঠের স্বাভাবিক দাগগুলিব সাহায্যে চিত্র একে তার উপরে গালার পাতলা প্রলেপ দেওয়া হত। এই সব চিত্রে অভিনবত্ব থাকলেও তাঁর প্রথম মুগের চিত্রের সেই ভাব-গভীরভার, আবেগের অভাব দেখা যায়। "লেকটিক্" চিত্রগুলি মভার্ন আর্টধ্মী বলা চলে।

শাহিত্যিক অসিতকুমারের দক্ষতা প্রকাশ পায় তাঁর প্রবন্ধে,কবিতায়, গল্পে, নাটকে ও স্থৃতি-কথায়। তাঁর লিথিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় আঠারথানি হবে, তার মধ্যে অজ্ঞা (১৩২০ বঙ্গান্ধ), বাগগুহা ও রামগড় (১৩২৮ বঙ্গান্ধ), যুরোপের শিল্পকথা (১৩৪৭ বঙ্গান্ধ), তারতের শিল্পকথা (১৩৪৬ বঙ্গান্ধ), ববিতীর্থে (১৩৬৫ বঙ্গান্ধ), ঋতুসংহার, শ্রীমন্ত্রগবদ্গীতা, খেয়ালিয়া, মেঘদূত এগুলি তাঁর উৎক্লপ্ত লেখা।

অদিতকুমারের রেখাচিত্রগুলি ও রঙিন চিত্র-গুলি প্রধানত লিরিক্যাল বা গীতধর্মী; রদে, ছল্দে অপূর্ব। তিনি নিজেও ছিলেন হাসিতে, কথায়, গানে, আনন্দে দর্বদা উচ্ছল ও প্রাণচঞ্চন। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত লখনউ দরকারি চাক্ষ-কাক্ষ বিভালয়ের অধ্যক্ষের পদে যথন তিনি কর্মরত ছিলেন তথন আমি অনেকবার লখনউতে বেড়াতে গেছি। আমার এক আত্মীয়া লখনউতে থাকতেন, ঠার ওখানে গিয়ে উঠতাম, আবার অনেক সময়ে অসিতদার বাড়িতেও গিয়ে উঠেছ। আমাকে পেলে তিনি খ্র আনন্দিত হতেন। গয়ে, গানে, ঠার লিথিত কবিতা পাঠে দিনগুলি মুখরিত হয়ে উঠত। বাড়িতে একটা অর্গান বাজনা ছিল, সেটা

বাজিয়ে আমার কাছ পেকে যতটা সম্ভব তাঁর আজান। রবীশ্রসংগীতগুলি শিথে নেবার চেষ্টা করতেন। লক্ষ্য করতাম রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি কি গভীর আকর্ষণ ও ভালবাদা। অসিতদা বেশ ভালই গান করতে পারতেন। পুরাতন টেনিদ খেলার জাল কেটে তিনটি হেমক বা ঝুলম্ভ দোলনার মতে। তৈরি করে কয়েকটি বড বড গাছের ভালে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। হেমকের মধ্যে কম্বল ও বালিশ থাকত। শীতকাল, অসিতদা বিভালয়ের ছুটি উপভোগ করছিলেন। সকাল নয় ঘটিকার মধ্যে অসিতদা, তাঁর এক পিসত্তো ভাই যোধাদা ও আমি হেমকে গিয়ে আরাম করে বদতাম এবং নানা গল্প, দাহিত্য, শিল্প থিবয়ে স্থালোচন। হত। মাঝে মাঝে নিকটেই বাড়ির থেকে মুখরোচক থাতা ও চা পরিবেশিত হত। শীতের ঠাণ্ডার মধ্যে মধ্যাহের রোদ বড় মিষ্টি বোধ হত। আর-একবার লখনউতে গেছি। তথন তিনি সরকারি চারুকারু বিভালয় থেকে অব্দর গ্রহণ করে সেখানেই গোমতী নদীর ধারে দিভিল লাইনের একটি বাড়িতে বাস কর-ছিলেন। গ্রীম্মকাল শুক হয় হয়। অপরাহু বেল। চার ঘটিকার কাছাকাছি সময়ে আমাকে নিয়ে নিকটেই ভাস্কর হিরণায় রায়চৌধুরীর বাড়িতে (शत्मन। घरतत मत्रका वक्ष रमर्थ शैक्षमा, शैक्षमा 'বলে ভাকলেন। দরজা **খু**লতেই দেখি ঘর অম্বকার,-বুঝা গেল, হীরুদা দিবানিতা দিচ্ছি-লেন। অণিতদার দঙ্গে আমাকে দেখেই দাদরে **७८क निरा वमालन। शैक्स हिलन गरब**र রাজা, নানারকম গল্প বলতে পারতেন। সেদিনের গরের প্রদঙ্গে বলেছিলেন-জন্পুর মহারাজার ভাণ্ডারে প্রচুর হীরা, জহরত ছিন। দেগুলির আসল, নকল যাচাই ও মূল্য ঠিক করার জন্ম একজন বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ জহুরীকে আনা হয়েছিল। জহুরী এমনি ওস্তাদ ছিল যে, হীরা, চুন্নি পাথরটি

হাতের মুঠর মধ্যে ধরেই পাথরের উত্তাপ অমুভব করে কোনটি আসল ও কোনটি নকল পাধর বলে দিতে পারত। এমনি ফল্ম উত্তাপ বোধ ছিল লোকটির। কলকাতার এক দোকান থেকে আমি একটি আংটি থরিদ করে আঙুলে পরেছিলাম। অসিতদা আংটিট দেখে ভাল লাগায় আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর আঙ্রলে পরা আংটিট হীরুদাকে দেখিয়ে বললেন, "তুমি তো দেই পাকা জহুরীর দেশে কিছু কালের জন্ম ছিলে, তোমারও নিশ্চয়ই পাধর চেনবার বিজে কিছুটা জানা থাকবে, বল তো এই আংটির পাথরের মূলা কত হতে পারে ?" এই বলে নিজের আঙ্বল থেকে আংটিট খুলে হীক্ষার হাতে দিলেন। তিনি ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিযে আংটিটি দেখে গঞ্চীর-ভাবে বললেন, তিনশত টাকা তো হবেই। এই কথা ভনে অদিতদা বললেন, এত বেশি হবে না। তার পরে তুইশত টাকা হয়ে যথন দেড়শত টাকায় নামল তথন হীরুদা বললেন, এর চাইতে আর কিছুতেই কম হতে পারে ন।। অধিতদা হাসতে হাদতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ধীরেম, ঠিক কত মূল্য ফাঁদ করে দাও।" চৌরঙ্গীর এক দোকান থেকে পনের টাকায় কিনবার কথা বলতে খীকদা একটু থ হয়ে গেলেন এবং নিজের জহরী বিভার দৌড় কত দূর বুঝতে পেরে আর গম্ভীর থাকতে পারলেন না, একটু হেসে ফেললেন। হীক্ষণাকে দেদিন খুব ঠকানো গেছিল।

অদিতদার কাছ থেকে যেমন আন্তরিক স্নেহ্
সর্বদা পেয়েছি, তেমনি তাঁর উদার হস্ত পর্বদা
প্রদারিত ছিল যে-কোন প্রকার দাহায্য করবার
জক্ষ। মন জাঁর এত উদার ছিল যে, অতীতেক
তিক্ততা সহজে ভূলে গিয়ে সকলকেই সাহায্য
করবার জন্ম এগিয়ে আনতেন। ১৯০০ প্রীটান্দের
জামুজারি মাসে অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে
বিশ্বভারতীর জন্ম অর্থ সংগ্রাহ করতে রবীক্রনাথ

লখনউতে এদেছিলেন। এলাহাবাদ ও কানপুরে ও দে-যানায় একই কারণে গিয়েছিলেন। তথন লথনউর বিশিষ্ট বাঙালী ও অন্যান্ত সম্প্রদায়ের বন্ধুদের সহায়তায় বেশ কিছু টাক। বিশ্বভারতীর জক্ত অমিতদা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। দেই সময়ে রবীক্রনাথ একদিন অমিতদার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। অমিতদাকে দেখে রবীক্রনাথ মস্তব্য করেন, "অমিত, তোমাকে দেখতে এখন বেশ খোলতাই হয়েছে।" উত্তরে অমিতদা নাকি বলেছিলেন, "রবি দাদামশাই, এখন যে আমি দিলভারটনিক খাই।" এ-কখাটা পরে অমিতদা হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন। তাঁর নিজের সংগ্রহ কর। চিত্র এবং নিজের আকা অনেক চিত্র এলাহাবাদ সরকারি সংগ্রহশালায় প্রদান কবেন। অন্তাত্র কতকগুলি মিউজিযামেও তিনি নিজের আঁকা চিত্র প্রদান কবেন। অবনীজনাথের প্রথম যুগে বাংলায় আনিতকুমাব শিল্পী হিদাবে যতটা পবিচিত ছিলেন, পরবৃতিকালে দেটা কিছু পবিমাণে ক্ষর হয়,—তার প্রধান কারণ জীবনেব শেষের দিকে তিনি উত্তর ভারতেই ব্বাবরের জন্ম বদবাদ কবেছিলেন বলে। উত্তর ভারতে তিনি বিশিষ্ট শিল্পিরপে সর্বজন পবিচিত ছিলেন। ভারতীয় শিল্পজনতে তাঁর অবদান চিবশ্ববাণীন হয়ে থাকবে।

# বিবেকানন্দগতপ্রাণ শরচ্চন্দ্র

### শ্ৰীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়

### 'न्यामि-मिया-त्रश्याम'-প्रमाण श्रीमदकन्त ह्वयजी'त विष्यु देशे दिली !

'আজ আপনাকে আর এড়িয়ে যেতে দেব না; বলুন—আপনি আমাকে দীক্ষাদানে ধক্ত করবেন ?'

ব্যাকৃল শরচ্চক্রকে নাগমশার সম্রেহে ধুলো থেকে তুলে বুকে ছড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আমি সামান্ত লোক, আমি এদবের কি জানি। ব্যয়ং শহর আপনার গুক হবেন।'' ব্যথিত শরচ্চক্র নাগমশায়ের আখাদ বাক্যে পুলকিত হলেও শাস্ত হলেন না। এ কেবল স্তোক-বাক্য, নিজে এড়িয়ে যাবার জন্ত। জ্ঞানিভক্ত শরচ্চক্রের হলম কিছু অচিরেই শাস্ত হয়ে আদে—মন বলে উঠল: নাগমশায়ের মতো দিছুপুক্ষবের মুথের বাক্য কথনও নিফল হবে না। স্তেরাং অপেকা করা যাক।

বৃহৎ কোন সম্ভাবনার আগে প্রম করুণামন্ত্র

১. "নাগমহাশন্ন"—বিনোদিনী মিত্র।

ইশ্বর দবার অলক্ষ্যে প্রাথমিক পর্ব নীরবে দমাধা করে রাথেন। প্রবাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) ফরিদপুরের মাদারীপুর মহকুমার অথাতে পল্লী কোটাপাড়ার এক শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের দন্তান শবচ্চক্র চক্রবর্তী ইতিপূর্বেই উচ্চশিক্ষা দমাপ্ত করে উপযুক্ত চাকরি অন্তেমণে কলিকাতায় বদবাদ করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তেম বিশিষ্ট পৃহিদস্তান নাগমশায় প্র্বপরিচিত স্থয়দ; পিতৃস্থানীয়, পরম আত্মীয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রথম শরচক্রকে দক্ষিণেশরে ও আলমবাজার মঠে নিয়ে যান। তাঁরই আগ্রহে শরচক্র পরিচিত হলেন শ্রীবামকৃষ্ণোনন্দ্র। ও যোগীন মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ্র। ও যোগীন মহারাজের (স্বামী যোগানন্দ্র) দঙ্গে বিহাহনগরের পরে আলমবাজারের দেই পুরানো

বাড়িতে তথন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থানাস্তরিত। শ্রীরামক্ষের ত্যাগী সম্ভানদের কঠোর তপস্থা এবং ভগবদ্ব্যাকুলতায় শরচ্চন্দ্র এক চুম্বকের মতো আকর্ষণ অন্নভব করতে লাগলেন। কর্ম থেকে অবদর পেলেই তিনি দেখানে গিয়ে জমায়েত হতেন। স্বামীজীর শিশ্ব কানাই মহারাজের (সামী নির্ভয়ানন্দ) সঙ্গে হাটবাজার করা, সাধুদের উচ্ছিষ্ট বাদন মাজা এবং শশী মহারাজের আদেশে স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ রান্না ইত্যাদি কর্মে শরচ্চন্দ্র নিচ্ছেকে পরম ধন্ত মনে করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভ কিন্তু তথনও পর্যন্ত শরচ্চন্দ্রের জীবনে ঘটে ওঠেনি। সামীজী ঐ সময়ে পরিবাঙ্গকরপে, ভারতবর্ষ পর্যটন করছিলেন এবং তার কিছুদিন পর আমেরিকা যাত্রা করেন। শরচ্চক্র বিমুগ্ধচিত্তে প্রীবামক্রঞ-সন্তানদের কাছ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের কথা ভনতেন।

**সম্ভা**বনাময় এক বনম্পতির প্রকাশ-উপযোগী নানাবিধ প্রস্তুতিপর্ব চলেছে তথন। উচ্চশিক্ষিত, **শংস্কৃত জ্ঞ পণ্ডিত শরচ্চত্র ক্রমশঃ অধ্যাত্মজীবনে**র প্রাথমিক শিক্ষা এইদব বালদন্মাদীদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে লাগলেন। বেদাস্থামুরাগী শরচ্চন্দ্র ক্রমেই তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্ম উতলা হতে থাকেন। 'শিবমহিয়া' স্তব পাঠ করার জন্ত দংস্কৃত জ্ঞান অপেক্ষা ভজের একাগ্র**হ**দয়ই অধিক কামা; শশী মহারাজের কাছ থেকে এই কথা ভনে শরচ্ছ ধারণা করতে পারলেন যে, উপলব্ধির রাজ্যে শুক্ত জ্ঞান নয়,—ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানের সাধনই সমধিক প্রয়োজন। ভক্ত ও ভগ-বানের হৃদয়ের সম্পর্ক সহছে ম্পষ্ট কোন ধারণা না থাকায়-এক ছিলিম তামাক সেজে, ভোগের পর জীরামক্রফের পটের সামনে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত ধরে শশীমহারাজের দাঁড়িয়ে থাকা দেখে তাঁর মনে হত, নিশ্চয়ই এঁর মাথায় ছিট আছে। ভাৰাবেশে নাগমশায়ের এথানে ওথানে পড়ে

যাওয়া এবং চুই গুরুভাই-নাগমশায় ও শশী মহারাজ মুখোমুথি বদে "জয়গুরু" "জয়গুরু" বলতে বলতে সাঞ্জনয়নে ও কৃত্ধকণ্ঠে অবস্থান-স্বাই ভাঁর কাছে নিছক পাগলামি মনে হত। কিছ বিধাভার অলক্ষা নির্দেশে বিচারপ্রবণ শরচ্চস্রের হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির রস জারিত হতে থাকে। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের বাস। নিজেকে দম্পূর্ণ বিশ্বত হয়ে প্রিয়তম ইটের সঙ্গে যে একাত্মতাবোধ—জীবনের সকল সাধনা— সকল বিচার—সকল ভক্তির দেটা তো শেষ কথা। রসময়ী ধরিত্তীর ঋতুতে ঋতুতে রূপ পরিবর্তনের মতে। শরচ্চক্রের আন্তর-প্রকৃতিতেও অপূর্ব বিশার-কর বৈচিত্ত্যের প্রকাশ ঘটতে থাকল—হান্যাহ-ভৃতির এক-একটি দার উত্তরোত্তর উন্মোচিত हर् नागन। त्वनाञ्च-विज्ञात्त्रत्र **ध**यत्र निनाच-শেষে ভক্তির রমধার। এল জীবনে। জ্ঞানের দঙ্গে ভক্তির সার্থক মিলন ঘটল। নবজীবনের व्याविर्जादित मध्य (तर्ष छेर्रेन।

স্বামীজী দেশে ফিরে এলেন,—সারা বিশে আত্মার বিজয় ঘোষণা করে, তুমুল আলোড়ন তুলে। শরচজ্র চললেন তাঁকে দর্শন 🛭 অন্তরের শ্ৰদ্ধা নিবেদন করতে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাদের শেষভাগে এক মধ্যাহে, অন্তর-দেবতার व्यत्माच विधारम, श्रीशुक्रत मरक बिन्न भन्नक्रम চক্রবর্তীর চাকুষ মিলন ঘটল। স্বামি-শিয়ের মিলন-স্থান বাগবাজারে প্ৰথম প্রিয়নাণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। স্বামীজীর চরণ-সমীপে তাঁকে সেদিন নিয়ে গিয়েছিলেন—স্বামী তুরীয়া-নন্দজী। তেজোদৃপ্ত যুবকের পরিচিতিতেই বিবেকানন্দ হলেন চমৎকৃত, আকৃষ্ট, —শরচ্চত্র হলেন মুগ্ধ,—সম্মোহিত। এরপর চলল দেয়া-নেয়ার পালা। একজন শুধু বিতরণে উন্মুথ,—অগুব্ধনে প্রাণভরে কুড়িয়ে নিতে।

क्रमणः ১৮৯१ बीहारमय ১ মে, मीक्षामार्ख्य

বিশেষ দিনটি এগিয়ে আসতে লাগল। শরচন্দ্র অবশ্র ইতিমধ্যে মনে-প্রাণে স্বামীজীকেই গুরুপদে গ্রহণ করেছেন। কয়েকদিন আগে এক প্রচণ্ড গ্রীম্মের মধ্যাকে তিনি আলমবাজার মঠে গিয়ে উপস্থিত। স্বামীজী তথন থালি গায়ে—মেঝেতে মাত্র বিছিয়ে বিশ্রাম করছেন। নীরবে শরচ্চন্দ্র গিয়ে কাছে বসলেন। হঠাৎ তিনি দেখেন, সাক্ষাৎ 'শকর' সমূথে শ্যান রয়েছেন। শ্রচ্চত্র বিশ্বান, তার উপর বিচারশীল। কোন দুখাকে বা ঘটনাকে বিনা যুক্তিতে মেনে নেবার পাত্র নন। নিজের চোথকে মার্জন করে ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখেন,—হাা সভাই—জ্যোতির্যয় শায়িত শঙ্কর। ভয় সঙ্গোচ কাটিয়ে আরও নিকটবর্তী হয়ে স্বস্পষ্টই দেখেন—যোগমগ্ন অপরূপ শিব-মৃতি, মানব শরীর নয় কিংবা দৃষ্টির অমও নয়। বিশ্বয়ের আর কুল-কিনারা পান না; এমন সময়, রা**ত্রিতে সহসা** বিত্যতালোকে —<del>- অন্ধ</del>কার আলোকিত পথের দিশাব মতো, কয়েক বংদর পূর্বে 🖛ত সাধু নাগমশায়ের সেই ভবিশ্বদ্-বাণীর कथा भरत পर्फ यात्र। नदक्रम निःमःनत्र छ নিশ্চিন্ত হলেন। অপেক্ষা করে রইলেন, কবে ষামীজী তাঁকে শিশু বলে সম্মেহে গ্রহণ করবেন। শিবাৰতার স্বামীজী শরচক্রেকে গ্রহণ করলেন আপন দন্তানরপে,—আফুষ্ঠানিক অর্থেই তাঁকে প্রদান করলেন। স্বামীজীর विभिन्ने সন্মাসিশিয় স্বামী শুদ্ধানন্দের দীক্ষাও ঐদিনেই श्यकिन।

শামীজী বারবারই শিশুকে যাচাই করে দেখেন, তরুণ শিশ্রের মনের দৃঢ়তা ও হৃদয়ের গভীরতা কতথানি। বৃশ্বতে চাইলেন,—গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে অথবা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তার কল্যাণ হবে বিবেচনা করে ঐক্প আদেশ করলে শিশু তা পালন করবে কিনা। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় গঙ্গায় নোকোযাজায়

গুক্তাইর। স্বাই আপত্তি জানালে, সামীজী শিশ্বকে বললেন—"চল্ বাঙাল, আমার সঙ্গে"— এও শিষ্যের পক্ষে আর-এক পরীকা। মাঝ-গঙ্গায় হাওয়াৰ গতি তীব্ৰ হওয়ায় নৌকো জোরে <u>তুলতে</u> লাগল। বাঙালের গুরুভক্তি ততক্ষণে টলোমলো—বুক ভয়ে টিপ্টিপ্করছে। কিন্তু, যেই গুরুর দিকে চোখ পড়ল-দেগে, গুরু নির্বিকার-পরম প্রশান্তি তাঁর চোখে-মুখে,--আনন্দ ভরপুর হাদয়ে গুণগুণ করে গান গাইছেন। বাস, হদয় হতে সব সংশয়, ভয় মুহর্তে উধাও হযে গেল। এই যে সমর্পণ—এ অতি বিরল। এই বিশাসও অতি ছুর্লভ! শরচ্চন্দ্রের জীবনে সমর্পণ ও বিশ্বাস শেষ দিনটি পর্যন্ত অক্ষম ছিল। বরং বলা চলে, উত্তরোত্তর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। নিবেদিতাব হাতে ছোয়া মিষ্টি এবং জল থাইয়ে আচারনিষ্ঠ শিয়োর গোডামির আর-এক পরীক্ষা নিলেন গুরু। রহস্ত করে স্বাইকে শুনিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন— 'আজ এই ভট্চায্-বাসুন নিবেদিতার এঁটো থেয়ে এদেছে!' তুইমিভরা হাসি নিযে শবচ্চক্রের দিকে ফিরে বললেন—'ভার ছোঁয়া মিষ্টি না হয় খেলি, তাতে অত আদে যায়না। কিন্তু তার ছোয়া জলটা কি করে খেলি ?' তৈরি উত্তব— 'গুরুর প্রদাদরপ অমৃত গ্রহণ করেছি। এবং আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও থেতে পারি।' পরীক্ষার শেষ নেই! আরও একবারের মতো গুরুভক্তির পরীক্ষা হয়েছিল। সর্বগ্রাদী স্ব্তাহণের পুণ্যক্ষণে নৈষ্টিক গোড়া ব্রাক্ষণ যে গঙ্গান্ধান ও জপধানে ডুবে যাবে বলাই বাছলা। ছলনা করলেন ব্রহ্মবিদ গুরু। স্বামীজী দেদিন কলকাতায় বলরাম-ভবনে। শিষ্তাের সেদিন হুযোগ হয়েছিল শীগুরুর জন্ম নিজ হাতে রাক্স করার। স্বামীজী তাঁর আদরের 'বাঙাল' সম্ভানের হাতে পূর্ববঙ্গীয় বন্ধনরীভিতে প্রস্তুত আহার্য

খ্ব তৃথির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী সেদিন খুশি হয়ে বলেছিলেন—'এমন কথনও থাইনি।' কিছুক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে শাক্ষণী। বেজে উঠলে এবং মেয়েদের উল্পানিতে মুখরিত হলে স্বামীজী শিক্সকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—'ওরে গেরন লেগেছে—স্বামি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দে।' শিক্ষও পরমানন্দে শ্রীগুরুর পদসেবায় রত হয়ে ভাবতে থাকেন—'এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদ সেবাই আমার গঙ্গালান ও জ্বণ।' স্ক্রিহণের মতো বিশেষ কালে বা পুণাক্ষণে গুরুপদ সেবাই যে গঙ্গালান ও জ্বণধ্যানের ও অধিক পুণ্য বহন করে, এই তুর্নভ শিক্ষালাভের এমন প্রভাক্ষ যোগাযোগও বা কয়জনের জীবনে ঘটে!

এরপর চলল শরজন্তকে নিজের যোগ্য শিশ্ব করে গড়ে তোলার পালা। স্বামীজী স্বয়ং তাঁকে শাস্ত্রপাঠ করাতে লাগলেন। ঋগু বেদের কঠিন ভাবার্থ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জলেব মতো मरुक करत मिला। भक्षतानार्यत बक्राम्य -ভাষ্মের অংশ বিশেষের প্রতি কটাক্ষ করে এক-দিন থোঁচা দিলেন স্বামীজী। শঙ্করাচার্ষের প্রতি গভীর অহুরাগবশত: শরচ্চদ্র কিন্তু ঐ থোঁচাকে নীরবে দহু করতে না পেরে,—তেজোদুগু খরে শ্রীগুরুর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। যেমন অগ্নি তাঁর তেমনই শিখা। পশুরাজ সিংহ যেন বারবারই লেজে কামড় দিয়ে শাবকের অন্তনিহিত শক্তির পরীক্ষা নিচ্ছে। যুগাচার্য স্বামীজী তাঁর প্রিয় নিয়কে প্রকৃত অর্থেই বেলাম্বজ্ঞানে স্প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন এবং উত্তরজীবনে তাঁর দেই গুরুদন্ত আত্মবিভার শক্তি সমধিক পরিক্রিত হয়েছিল। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরে বৈদান্তিক শরচক্র তাঁর ত্রন্ধবিদ্বরিষ্ঠ আচার্বের ভাবাহুগ 'বিবেকভায়'—এই শিরো-নায়ে একথানি ব্ৰহ্মত্ত্ৰ-ভাষ্য গ্ৰহনায় আত্মনিয়োগ

কবেছিলেন। অবসাপ্ত দেই বেদাস্কভাষ্যের ভূমিক।ংশটি মাত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩৬৪ দালে প্রকাশিত হয়েছে।

বেদাস্কঞ্জানের সঙ্গে সঙ্গে স্থামীজী শিখ্যকে গড়ে তুলেছিলেন আদর্শ ভক্তরূপে। শিথিয়েছিলেন ভক্তিরাজ্যের প্রেষ্ঠ দাধন আত্মনিবেদন—
সমর্পণ। তাই তো দেখা যায় যথন সমর্পণ,—
শরক্তন্ত্র দেখানে অন্তন্য বিনয় করে গুরুত্বপা
ভিক্ষা করছেন,—'বলুন, এ জীবনেই ঈশ্বরলাভ
হবে কিনা,—আপনি বলে দিলেই হবে।'

৭৫ বংশর ব্য়দ প**র্যন্ত,** শবচ্চক্রের সমগ্র জীবনে এই জ্ঞান ও ভক্তির আশ্চর্ষ সমন্বয়ই মূল-মন্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্রহ্মবিজ্ঞানের দক্ষে গুরু-ভক্তির অত্যাশ্চর্ষ সমীকরণই তাঁর সাংসারিক জীবনের সমস্থাবছল দিনেও তাঁকে কথন অবসন্ন হতে দেয়নি। শ্রীগুরুর স্থূল অন্তর্ধানের পরে मञ्जूर्व विवस संवक्षकस्टक छेटि माँ फ़िरप्र नि**ष्करक** আবার সামলে নিতে কিঞ্চিৎ সময় নিয়েছে ঠিকই-কিন্তু দেই বিহবলতাও ভগবদ্বিরহেরই নামান্তর। 'স্বামীজীর প্রতি', 'পূর্বস্থতি' প্রভৃতি রচনায় প্রকাশিত তার হৃদয়ের সেই বিরহ-বিধুর-ভাব বড়ই করুণ! হৃদয়ব্যথা, জলভরা মেবের মতে৷ গুচ্ছ গুচ্ছ এথানে ওথানে চাপ বেঁধে রয়েছে—কবিতার ছত্তে ছত্তে; বড় নিবিড়, মর্ম-বেদনা মাথা! কথার ছলে, আলোচনার ফাঁকে कांटक शिखक्यारख म्नायान छेन्टरमखनिर जांद ব্যক্ত হয়েছে জীবনের অস্তিম দিনেও।

সে ১৯১১/১২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। শরদ্ধন্দ্র তথন
ফরিদপুরের ক্রাশি গ্রামের কোটাপাড়ার
বাস করছেন। সম্ভবতঃ মেদিনীপুর থেকে
বরিশালে বদলীর প্রাক্কালে। গুরুর অদর্শনজনিত বাথা ততদিনে পরিণতরূপ নিয়েছে।
প্রথমা কক্তা সন্তান—সাড়ে তিন বংসর বয়সে
ছ্রারোগ্য রোগে আক্রান্ত। প্রাণের আল্লা

আর নেই। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে ব্রন্ধচারী ও সম্যাদীরা শরচ্চন্দ্রের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর ও সামীজীর কথা শোনার জন্য এসেছেন। শরচন্দ্র শ্রীগুরুর আলোচনায় তন্ময় হয়ে তথন অব্য জগতে বিচরণ করছেন। এমন দময়ে অন্দর মহলে কালার বোল উঠল। পরিচারিকা এদে থবর দিল—'দাদাঠাকুর, দিদিমণি যে চলে গেলেন, একবার এসে দেখে যাবেন না?' শর্জনে নীরবে উঠে ঘরের জানলাগুলি বন্ধ করে দিলেন-পাছে ভিতর-বাডির কারার শব্দ এসে প্রসঙ্গের বিদ্ন করে। 'শরীর আসবে আবার যাবে, কিন্তু আজকের মতে। তুর্লভ দিন আর জীবনে আদবে না। এঁরা শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজীর কথা শোনবার জন্ম এদেছেন, কাদবার দিন অনেক আদবে কিন্তু স্বামীজীর কথা শোনবার লোক জীবনে সব সময়ে পাওয়া যাবেনা। স্বামীজীর কত দয়া! এই দারুণ শোকেব ক্ষণটিতে ঠিক নিজেব জন পাঠিয়ে দিয়েছেন ।।'

শ্রীকৈতন্য মহাপ্রান্থর গৃহিশিয় শ্রীবাদের জীবনে অক্মরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। মহাপ্রান্থ শ্রীবাদের গৃহে পদার্পন করেছেন, থোল-করতাল যোগে কীর্তন চলেছে। পীড়িত পুত্রকে নিমে বাড়ির ভিতরে তথন যমে-মান্থরে সংগ্রাম চলছে। শেষ পর্মন্থ শ্রীবাদের পুত্র শেষ নিঃশ্বাম ত্যাগ করল: পুত্রহারা জননীর ছাছাকারে—বাড়িব ভিতরে মমুপস্থিত সকলে ক্রন্ধনে ভেঙে পড়লেন। কন্দনেব রোল পাছে বহিবাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনে বাধা সৃষ্টি করে, তাই শ্রীবাম স্বয়ং বাড়িব ভিতরে ছুটে গিয়ে গান্থনা দিতে থাকেন—

'পরম গভীর ভক্ত মহা ওত্তঞ্জানী। স্বীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি। "ডোমরা ত সব জান শ্রীক্তফের মহিমা। দম্বর ক্রন্দন সভে চিত্তে দেহ ক্ষমা"।' (শ্রীকৈতক্যভাগ্রত) শুধু তাই নয়, স্বয়ং চৈতত্তদেব যথন জানতে চান, বাড়িতে কোন হৃঃথজনক কিছু ঘটেছে কিনা— জ্ঞানিভক্ত শ্রীবাদ করজোড়ে উত্তর দিয়েছিলেন— ' প্রভূ মোর কোন হৃঃখ।/যার ঘরে স্থপ্রদর্ম ভোষার শ্রীমুখ।"

শরচন্দ্র সরকারি কর্ম উপলক্ষে অবিভক্ত সেই বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় থেকেছেন। ইংরেজ আমলের পোঠাল স্থপারিনটেনডেন্ট ভারতীয়দের পক্ষে বেশ উচ্চ সম্মানার্ছ ছিল। শ্বজন্তের ঐ কর্মজীবনও কিন্তু প্রীপ্রক এবং ভালীয়া ভাবধারা থেকে কোন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। যেখানেই অবস্থান করতেন, দেখানেই তাঁকে ঘিরে একটি ভক্ত-পরিমণ্ডল গড়ে উঠত-ধারা শ্রীরামকৃষ্ণ, মা এবং স্বামীজীর ভাবে নিজ নিজ জীবন গঠনের স্বযোগ পেতেন অনায়াদে— স্বামীজীর একজন প্রিয় শিয়েত ঘনিষ্ঠ সালিগ্য তাঁদের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের প্রম সহায়ক হত। এথানে উল্লেখ্য শবক্তদ্রের অক্ষরকীতি 'সামি-নিয়া-সংবাদ' গ্রন্থের ( চুই খণ্ডে ) প্রণয়ন, —এই কর্মবাস্ত জীবনের মধ্যেই দাধিত হয়েছে। এই 'স্বামি-শিশ্ব-দংবাদ' গ্রন্থ রামক্রঞ্চ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে শুধু নয়, ভারতীয় ধর্মাহিত্যের ইতি-হাসে এক অসাধারণ অবদান-স্বরূপ।

অভাবধি সহত্র সহত্র আদর্শবাদী তরুণ-তরুণী
মাত্র এই প্রস্থ-মাধ্যমেই বিবেকানন্দ-ভড়িৎ-স্পৃষ্ট
হয়েছেন—অনাগতকালে এই গ্রন্থ আরও কত প্রাণকে স্পর্শ করবে ৩। কে জানে। উল্লেখ বাছলা, প্রস্থান্ত 'শিদ্যা-ই হচ্ছেন লেখক শণচ্চক্র স্বায়ং। 'উলোধন' পত্রিকায় শরচ্চক্রের পচনাবলীর সংখ্যা বিপুল—কেবল প্রবন্ধ নয়, কবিতা এবং গান্ত রচনা করেছেন। সংস্কৃত স্তবস্থাতির সংখ্যাও সামাক্ত নয়। বর্তমান প্রবন্ধে সে-সবের বিশ্বদ উল্লেখ ও আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু কোনদিন ভাঁর সম্প্রারচনাবলী প্রকাশিত হলে, রামকুষ্ণ-

বিবেকানন্দ-গাহিত্যামুরাগীদের পক্ষে তা হবে পরমপ্রাপ্তি। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'সাধু নাগমহাশয়' গ্রন্থের প্রণেতাও শরচক্র। অধুনা 'বিবেকচ্ডামণিঃ' শঙ্করাচার্য-প্রণীত প্রকরণগ্রন্থের বঙ্গামুবাদও বৈদান্তিক শরচ্চন্দ্রের জ্ঞাননিষ্ঠার উজ্জ্লল সাক্ষ্য। শরচ্চন্দ্র স্থগায়কও ছিলেন। খ্রীশ্রীমাকে গান শোনাবার তুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর কয়েকবার হয়েছে। মা তাঁর সম্ভানের কর্থে গান খনে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করতেন, বলতেন-'আহা! কি ভাব! কি গান!' বেলুড়মঠেও শরচন্দ্র স্বরচিত গান গাইতে গাইতে বিভোর হয়ে যেতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আর্ডির পরে যথন তিনি ছহাত তুলে নেচে নেচে নিজ-রচিত গান গাইতেন—তথন স্বামী ব্রন্ধানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এবং গিরিশচন্দ্র প্রমুথ ঠাকুরের লীলাসঙ্গীরাও এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতেন।

শরচ্চন্দ্র যথন বর্ধমানে কর্মরত, সেইকালে শ্রীশ্রীমা শরচ্চন্দ্রের বাসভবনে একবার ছু-ভিনদিন বাস করে তাঁর সেবা গ্রহণ করেছিলেন। ১

শরচন্দ্র ছিলেন একনিষ্ঠ গুরুভক্ত। প্রসঙ্গতঃ
একটি ঐতিহাদিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে
পারে, যাতে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাববাহী রূপটি যেমন স্থপরিক্ট্র, ঠিক তেমনই তাঁর
অনক্ত গুরুভক্তিরও একথানি উজ্জ্বল আলেখ্য
বাক্ত। সম্ভবতঃ ১৯১০ খ্রীষ্টান্থ। শরচন্দ্র তথন
মেদিনীপুরে ডাকবিভাগের প্রধান কর্মকর্তা—
পোন্টাল স্থপারিন্টেন্ডেন্ট। যথারীতি দেখানেও
তাঁকে ঘিরে একটি ভক্তগোলী তৈরি হয়েছিল—
বাঁরা নিয়মিত পাঠপ্রসঙ্গ-চর্চাদি করতেন তাঁর
সঙ্গে। শহরে নাড়াজোল-জমিদারের কাছারি
বাড়িতে অক্ষ্রিত একদিনের ঐরপ আলোচনাচক্রে জনকয়েক উদ্ধত নাস্তিক যুবক স্বামীজী

সম্পর্কে কিছু বিরূপ মস্তব্য প্রকাশ করে,—উদ্দেশ্ত শরচ্চদ্রকেই একট বিব্রত করা। শরচ্চন্দ্র যুবকদের মস্তব্যের প্রত্যুক্তরে যুক্তিসহ অনেক কথা বলেন---কিন্তু কার্যতঃ সবই নিফল হয়। অধিক রাজে অফুষ্ঠান শেষে শরচক্র দেখানে জল পর্যন্ত গ্রহণ না করে, গৃহে ফেরার জন্ম উঠে দাড়ান। এত রাত্রে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত ফিরে গেলে গৃহ-সামীর অকল্যাণ হবে, এই আশক্ষায় প্রবীণ ভদ্র-লোকরা, বিশেষ করে জমিদার-পরিবারের কর্তা-ব্যক্তিরা শরচ্চন্দ্রের কাচে কাতরে মিনতি জানাতে থাকেন, অন্ততঃ সামান্ত কিছুও যাতে গ্রহণ করেন। শরদ্ভন্ত দুপ্তকর্তে জানিয়ে দিয়েছিলেন — যেথানে গুরুনিন্দা হয়, দে-স্থান অপবিত্র। উপযুক্ত প্রতিকাবে অক্ষম হলে, তৎক্ষণাৎ স্থান-ত্যাগ করাই শাস্ত্রের উপদেশ। অতএব, তাঁর পক্ষেত্র অফুরোধ রক্ষা আছে সম্ভবপর নয় : কিন্তু নাড়াজোল জমিদার-পরিবারের বয়োবদ্ধরা তাঁর দৃঢ় পণ স্তনে অত্যস্ত বিচলিত হয়ে পড়েন— যে-কোন মূলোই এই অন্তভ ঘটনার প্রতিবিধান করতে তাঁরাও ক্লতসঙ্কর হলেন। শরচ্চন্দ্র তথন শর্ভ দিলেন, যদি এই গ্রহে,—যেথানে স্বামীজীর নিন্দা হয়েছে, সেখানেই ঠাকুর-স্বামীজীকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি পূজা করতে পারেন, তাহলেই এর প্রতিবিধান সম্ভবপর। স্বামীজীর নিন্দা যে-ম্বলে হয়েছে, দে-ম্বলকে আগে পবিত্রীকৃত না করলে, দেখানে ঠাকুর-স্বামীজীর আসন ক্যানো যাবে না। আর এই পবিত্রীকরণ সম্ভব হবে, যদি ঐ গৃহকে চিরভরে উৎদর্গ করা হয় শ্রীরামকুঞ্চেরই উদ্দেশে। কাৰ্যতঃ তাই হয়েছিল। গুহস্বামী ঐ কাছারি বাড়িটিকে বেলুড়মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রদানশের নামে বিধিমত অপণ করে দিতে সম্মত হলেন ঐ রাজিতেই। অতঃপর শরচন্দ্র

১। ব্রহ্মারী অক্ষয় চৈতন্ত-প্রণীত 'শ্রীশ্রীদারদা দেবী', পৃষ্ঠা ২৩৩



শরচন্দ্র চক্রবর্তী

সৌন্ধনা : ছায়া বন্দ্যোপাধাায়।

সেথানে ঠাকুবকে ও স্থানীজীকে স্থান্ত বদিরে
পূজা করেন এবং প্রদাদগ্রহণ করেন। মেদিনীপুরের বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন আত্মম প্রতিষ্ঠা এই
ভাবেই হুয়েছিল—ঘদিও পুবাতন দেই গৃহটি
আজি দেগানে অদৃশ্য।

স্বামীজীর স্থল দেহ অপ্রকট হবার পরে শিয়া শরচ্চত্র আরও চল্লিশ বৎসর ধ্বাধামে ছিলেন। জীবনের শেষ ছয় মাস তিনি কোটাপাড়া গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করেন। স্বামীজী আদর করে 'বাঙাল' বলে জাঁকে ডাকতেন—গুৰুদত্ত দেই স্বেহ-অভিধাকে তিনি সগৌরবে সর্বত্র থাপন কবেছেন-জীবন-নাটোর শেষাক্ষেও ভাই বুঝি পুব-বাংলার শান্তিম্য ক্রোড়েই আবার ফিরে চলে গিয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁর এই জ্ঞানী কিন্তু গৃহিদ্যানটিকে ক্ষেহভরে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন 'বাঙাল, সংদারে পাঁকাল মাছের মতে। থাকবি।' শিবাবতার শ্রীগুরুর অমোঘ आनीर्वाम मिरग्रत कीवरन करुशानि कृटि छेट्रेहिन, শে-পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁব নিজের আত্ম-কথনে। উত্তরজীবনে তিনি 'আমার কথা'-তে লিখেছেন:

'শ্রীশ্রীষামিপাদ সমস্ত দেবদেবী-মৃতি অতিক্রম করিয়া কেন আমার সমগ্র হৃদয় কৃড়িয়া বিদিয়া আছেন। কেন তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ বােধ হয় তাহা আমিও ব্ঝিতে পারি নাই। কিছু যতই দিনের পর দিন যাইতেছে, ততােই ব্ঝিতে পারিতেছি, তিনি ভিয় আমার আমার আমার আমার আমার আমার লিভীয় তামার স্থ নাই, শান্তি নাইও আশ্রেয় নাই। তেনি ভিয় আমার স্থ নাই, শান্তি নাইও আশ্রেয় নাই। তিনি আমায় যে এরূপ পাগল করিয়া যাইবেন, অগ্রে তাহা ব্ঝিতে পারি নাই। তামার জ্ঞান, ধ্যান, হ্রপ, তপক্রা। সেই স্বামিপাদে পর্যপ্ত হইয়া

পড়িয়াছে। আমি আমিছার। ইইতেছ। 
অনন্ত নীল গগন, যেখানে সৃষ্টি বিস্কীর কল্পনা
স্থান পায় না, দেখানেও উাহাকে কোটা স্র্ধউদ্ভাদিত চিব্যন মৃতিতে ভাদমান দর্শন
করিয়াছি। 

শেশকর, বৃদ্ধ, ক্রন্থ, রাম, কালী,
রামক্রন্ধ প্রভৃতি যথনি থাহার ধান করি, দেখিতে
পাই, আমার সেই প্রাণারাম, স্থামিপাদ দেই
সেই মৃতিতে বিরাজিভ। দে রপজ্ঞটায় দিগ্ দিগন্থ
উদ্ভাদিত হইয়া যায়। কল্পনার দহায়ভায়
স্ব্ধলোক, চল্রলোক যথায যাই, দেখানেই দেই
দিরামৃতি বিরাজিভ দেখিতে পাই। ইহা
ত্রিশপথায়িত দতা। (উরোধন, নব্ম বর্ষ, ৭ম
সংখ্যা, ২৩১৪)

উল্লিখিত আত্মচরিতাংশ—শরচ্চক্রের আত্মারই উজ্জল আলেখা। স্বামীজীই তাঁর আত্মা—গুরুই প্রাণারাম। জগদ্গুকর রূপাবলে বলীয়ান একজন প্রকৃত জীবন্যুক্তের আত্মোপলন্ধির ঘোষণা এমন স্থাপ্টই হযে থাকে—ধেমন ভানে থাকি আমবা ব্রন্ধবিদ্ ঋষিদের উদ্গীত মন্ত্রপ্রলি।

১৯৪২ প্রীষ্টাব্দের ২৩ অগ্যন্ট শ্বন্টেন্দ্র প্রীক্তর্মপাদপদ্মে চিরকালের জন্ম বিলীন হন। তাঁর
বড় সাধ ছিল—'যেন আমাব গুরুলাভ্গণের
মুখে শেষকালে শুনিতে পাই "বিবেক আনন্দ নামে হোক ভবে জয় জয়।" সে সাধও পূর্ব
হয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে অথবা ততোধিক মাত্রায়।
অন্তিম সময়ে প্রাণাধিক প্রিয় ক্ষন্দ ও গুরুলাত।
স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ পত্র লিথে জানালেন:
জয় রামক্ষেত্রব জয়! জয় স্বামীজীর জয়! প্রতি
নি:খাসে বল। কিসেব ভয়, কিসের ভাবনা!
তুমি যে বৈদান্তিক, তোমার আবার রোগ কি,
শারীর কি! তুমি যে অথগু স্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম
পরমান্ধা! গুয়াহ গুরুজী ফতে।'

#### পুস্তক সমালোচনা

গাঁয়াত্রী-বহন্ত — সামপদ চটোপাধ্যার। প্রকাশক : ফার্মা কে এল এম প্রাইডেট লিমিটেড, ২৫৭-বি বিশিনবিহারী গাল্পী স্থীট, কলিকাতা-৭০০০১২। প্রহ ২০৪; মুলা: লাইড্রেমীঃ ৩৫ টাকা, স্কৃতঃ ৩০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রথম ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি তাহার বিতীয় মূদ্রণ, যাহা গ্রন্থার পরলোকগমনের পর তাঁহার পূত্র সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। ছইণত পৃষ্ঠার এই প্রছে চারিটি পরিচ্চেদে যথাক্রমে ওঁকারতত্ব, ব্যাহ্রতিতত্ব, দেবতাতত্ব এবং গায়ত্রীতত্ব আলোচিত হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে গায়ত্রীমন্ত্রের আনেকগুলি সংস্কৃত ভাষা, যেগুলি শব্দর, সায়ণ, মহীধর প্রভৃতি রচিত এবং কোন কোন উপনিষদে, পূরাণে বা তন্ত্রে উদ্ধৃত তাহা সংযোজিত করা হইগছে।

গায়ত্রী বৈদিক দাধনার দার-দর্বস্থ এবং ভারতবর্ষের অগণিত জনগণের প্রাণদায়িনী রক্ষাক্রচ। বেদের মধ্যেই উদ্দোষিত হইয়াছে: 'বিশ্বামিত্রক্ষ গায়ত্রং রক্ষতি ভারতং জনম্।' বিশ্বামিত্রক্ষ গায়ত্রীছলেদ নিবদ্ধ এই মন্ত্রটি ভারতের জনগণকে আজ্বও রক্ষা করিতেছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, বিশ্বামিত্রের এই মন্ত্রটি একটি দাবিত্রী ঋক্, দবিতাদেবতাসম্বন্ধীয় স্থতি। এই দাবিত্রী মন্ত্রই আমাদের কাছে ছল্পের মহিমায় গায়ত্রীমন্ত্রমণে স্থাসিদ্ধ ইইয়া উঠিয়াছে। এই মন্ত্রের গান করিলেই ত্রাণ লাভ করা যায়, 'গায়ত্রী প্রোচ্যতে ভন্মাদ্ গায়স্কং ত্রায়তে যতঃ।'

দেই গায়ত্রীর আদিতে ও অন্তে ওঁকার। 
ওঁকারের পরে ব্যাহ্বতিত্রয় অর্থাৎ 'ভূর্বঃ স্থঃ' যুক্ত
করিয়া ইহার প্রপ বিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেই
দৃষ্টিতেই গ্রন্থকার এখানে গায়ত্রী-রহস্ত উদ্ঘাটন
করিতে গিয়া ওঁকারতন্ত্ব ও ব্যাহ্বতিত্রের স্থ্বিস্কৃত
আলোচনা করিয়াছেন। অনেকের কাছে ইহা
'ধান ভানিতে শিবের গীত' বলিয়া মনে হইতে

পারে কিছ গায়জীর সঙ্গে এগুলির অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ । গায়জীর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে ভাই ওঁকার ও ব্যাহৃতিতত্ত্বের জ্ঞানও অপরিহার্ম।

প্রস্থার স্বেভাবে দার্শনিক পটভূমিকায় এই তব্দগুলি আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর শাস্তক্তান স্বপরিস্ফুট। কিন্তু সাধারণ পাঠকবর্গ, যাঁহাদের তেমন শাস্তক্তান নাই, তাঁহারা এ প্রস্থপাঠে কতটা উপক্ষত হইবেন বা ইহার শাস্বাদনে সমর্থ হইবেন, তাহা চিন্তার বিষয়। মূল গায়ত্রীমন্ত্রের একটি সরল সংক্ষিপ্ত হুইলে সকলের পক্ষে বিশেষ উপকার হইত। তবে যাহারা ধৈর্মহকারে শাস্তের গভীরে প্রবেশ করিতে আগ্রহী তাঁহারা স্বাচ্চ, মায়া, প্রকৃতি, অবিভা, ঋত, সভ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে এই গ্রন্থপাঠে আলোকপ্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

**গ্রন্থ**কারের मृष्टिच्यी, জ্ঞানের আলোচনা সত্ত্বেও, মুখ্যতঃ ভক্তি-আপ্রিত। তিনি यथार्थरे विविद्यारहन: "अद्वीतिक। निर्भार (यमन চুণ, বালি, স্থারকী, সিমেণ্ট ইত্যাদির ব্যবহার অপরিহার্যা—উহার৷ মধ্যে থাকিয়া প্রস্তর, ইট, দরজা, জানালা প্রভৃতি অট্টালিকার উপাদান **मकलटक मृ**ष्डाटि शांत्रव कतिया तारथ---(महेक्रल কর্ম ও জ্ঞানকে দৃঢ়ভাবে দংসক্ত করিবার জন্ত ভক্তির প্রয়োজন।" জ্ঞানকাও ও কর্মকাণ্ডের মধ্যবর্তী উপাসনাকাণ্ডে তাই এই ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত।। গায়ত্রী এই উপাদনার চরম ও পরম আশ্রে। গ্রন্থকার তাহার বিশ্ব পরিচয় দিয়। সকলের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরিশিটে গায়ত্রীর যে-সব সংশ্বত ব্যাখ্যাঞ্জলি সংযোজিত হইয়াছে, সেগুলির বঙ্গাম্ব-বাদও ঐ সঙ্গে দিয়া দিলে তাহা সকলের আস্বান্থ হইত এবং গায়ত্রীর মর্মার্থ গ্রহণে সহায়ক হইত।

—ভক্তর গোবিন্দগোপাল মূখোপাধ্যায় বর্গমান বিশ্ববিদ্যালন্তের সংশ্কৃত বিভাগের ভ্তেপ্র' প্রধান অধ্যাপ্র।



### রামকৃষ্ণ মঠও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

#### ত্রাণ ও পুনর্বাসন

আসামে বল্যাত্রাণ: কবিষ্যঞ্জ ও শিল্চর জেলার বল্যাপীড়িত পরিবাবের মধ্যে ২০০০ খানা শাড়ি, ২০০০ খানা গৃতি, ২০০০ খানা চাদর, ৫০০টি লৃঙ্গি, ১১০৬টি বয়স্কদের জামা, ৪০০০টি ছোট ছেলেমেয়েদের জামা-প্যাণ্ট, ২০০ খানা প্রশমের কহল, ১০০০টি পুরানো জামা-কাপড, চাল, আটা, তুধ, বিস্কুট, কেরোসিন ভেল, ব্লিচিং পাউভার, ফিনাইল, জল-পরিজরণের ট্যাবলেট প্রভৃতি বিতরণের মধ্য দিয়ে এখানকার ত্রাণকার্য ম্যাপ্ত হয়।

শীলঙ্কা ধরণার্থিতাণ: মান্রাজ ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন, শীলছ। থেকে
রামেশ্বের নিকটবর্তী মন্দাপম্ শিবিরে আগত
শরণার্থীদের প্রাথমিক সেবাকার্থ কবে চলেছেন।
এছাড়া তৃতিকোরিন, বেদারান্তাম্ ও মন্দাপম্
শিবিরেব ছেলেমেয়েদের জন্ত ৫০১ থানা তোয়ালে,
১৮০০ থানা কম্বল ও ৬০১০টি বান্কটি বিতরণ
করেন।

বাংলাদেশে ঘূর্ণিবাত্যাক্তাণ: ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিন্দ এবং বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে ঘ্রণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত নরনারীর মধ্যে প্রাথমিক জাপ-কার্য চলছে।

পশ্চিমবক্তে পুলর্বাসল: ২৪ প্রথম। গাইঘাটা থানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ১৯৮৩-র ঘূণিকড়ে বিধ্বত ঠাকুবনগর বালিকা বিভালয়ের একতলার ছাদ নির্মাণ গত ২৪ অগস্টে শেষ হয়েছে।
গুইনির্মাণের কাজ এখনও চলছে।

#### উদ্বোধন-সংবাদ

গত ৩০ অগন্ট, স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের আবিভাব-তিথি উপলক্ষে প্রীমীমারের
বাড়ী'তে প্রীমীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয় এবং
সন্ধারতির পর স্বামী নির্জ্বানন্দ তাঁর জীবনী
ও বাণী আলোচনা করেন। গত ৭ দেপ্টেম্বর

ভগবান শ্রীক্লফের আবির্তাব-তিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজাদি এবং সন্ধ্যারতিব পরে 'সারদানন্দ-হলে' শ্রীকৃক্ষ-প্রদঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী বিকাশানন্দ।

সাপ্তা, ইক ধর্মালোচনা: দক্ষারতির পর 'দারদানন্দ হলে' স্থামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক দোমবার শ্রীশ্রীশাসকৃষ্ণকগামৃত, স্থামী অক্তন্ধানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমন্তাগবত এবং স্থামী দত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমন্তগবন্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন।

#### দেহত্যাগ

সঙ্গে জানানো *হচ্ছে* : **ত**ঃখের স্বামী রুদ্রালন্ধ (মুগুরুষ্ণ মহারাজ) গত ৩০ জুন ১৯৮৫, দকাল ভটায় হৃদ্যজ্বেব তুর্বলভার জন্ম শ্বীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে ফিজির হাদপাতালে শেষ নিংশাদ ত্যাগ করেন। দেহাস্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বেশ ক্ষেক বছর ধরে ভিনি বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। গত বছর হঠাৎ মন্তিমে রক্ত চলাচল কিছু কালের জন্ম বিশ্লিত হলেও তা থেকে তিনি শী**ছ গে**রে ওঠেন। ১৯৮৫-র মে মাদে তিনি পুনরায় ওই বোগে প্রবলভাবে আক্রান্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে ভতি করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটতে গাকে। চিকিৎসক দের স্বরক্ম প্রচেষ্টা সত্তেও ধীরে ধীরে প্রশান্তির মধ্য দিয়ে তাঁর শেষক্ষণটি ঘনিয়ে আসে।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট জিনি
দীক্ষালাত করেন এবং ১৯২৪ গ্রীষ্টাব্দে মাজাজ
রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। ১৯২৯-তে স্বীয়
গুরুর নিকটে সন্ন্যাদগ্রহণ করেন। সভ্সের
তামিল মুখপত্র 'রামকৃষ্ণ বিজয়ম্' পত্রিকার
সম্পাদকের দায়িত্ব কয়েক বছরের জন্ত পালন

করা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি মান্ত্রাজ মঠের অগ্রান্ত সেবাকার্ধেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০০-এর দিকে মান্রাজেব মায়লাপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে অগ্নিবিধ্বস্ত এলাকায় সেবাকার্বের জন্ম 'থোগ্রার দক্ষম' নামে এক স্বেচ্ছাদেবক বাহিনী গঠন করেন। ওই অগ্নিবিধবস্ত মাম্বদের জন্য তিনি 'রামকৃষ্পুরম্' নামে একটি পুন্বাদন্ও তৈরি করেন, যার অস্তিষ্ক আজও বিভাষান। ১৯৩৮ থ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাকে ফিজি রামকৃষ্ণ মিশনের অধাক্ষ করে পাঠান। প্রথম থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে সমাজের দরিত্র ও অফুন্নত শ্রেণীর উন্নতিসাধনের জন্ম চেষ্টা করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি এবং আরও অন্তান্ত ক্ষেত্রে তার অবদানের দ্বারা তিনি এই দেনের অর্থনৈতিক জীবনে প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করেন। নিঃস্বার্থ সেবার জন্ম তিনি সমাজের সর্বস্তারের

মান্তবের শ্রহ্ম। অর্জন করেছেন। তাঁর মধ্যে
কথনও নম্রতা ও বিনয়ের অভাব লক্ষিত হয়নি
এবং জনসাধারণের সংস্পর্শ থেকে তিনি কথনও
নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি। তাঁর দেহাবসানে
ফিজিবাসী এবং বিশেষতঃ এই রামক্রম্বং-সঙ্গা,
কঠোর ও অনাড়ম্বর স্বভাবের একজন আদর্শ সম্রাসীকে হাবাল।

ব্রহ্ম সারী শ্রে ভিটেড তা (বিট্রন) গত ৮ জুলাই ১৯৮৫, রাত্রে মহীশ্ব বামরুক্ষ আত্রমে শেষ নিংখাস ত্যাগ করেন। গত করেক মাস মাবৎ তিনি নিদারুল পেটেব পীডায় কষ্ট পাছিলেন। মগাসন্থব চিকিৎসা করানো সত্বেও তাঁব যন্ত্রণাব কোনবক্ম উপশ্য হয় না।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দগণ নিকট তিনি দীক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৭৮ খ্রীষ্টান্দে ব্যাস্থালোর বামক্ষণ আশ্রমে যোগদান কবেন।

এঁদের দেহনিমূক্তি আত্ম। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপন্নে চিরশান্তি লাভ করুক— এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

#### विविध जश्वाम

#### উৎসব

পুরু নিয়া (বাক্ডা) প্রবৃদ্ধ ভাবত সংঘের উচ্চোগে গত ২০ ও ২৪ মার্চ ১৯৮৫, প্রীরামক্ষয়দেবের আনির্ভাব-উৎসব মহাসমারোহে উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রথম দিন নবনির্মিত উপাসনালয়ের ছারোদ্ঘাটন এবং দ্বিতীয় দিনে যুবসম্মেলন ও ধর্মদভা অস্থাইত হয়। স্বামী জ্যোতীরপানদ্দের সভাপভিত্বে বক্কৃতা করেন স্বামী সর্বদেবানন্দ।

উত্তরাঞ্চল রামক্লফ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচাব-পরিষদের উভোগে কোচবিহার শ্রীরামক্লফ আপ্রাম গত ২৪—২৬ মে, তিনদিনবাগী ২য় বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। দেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব ও যুব্দম্মেলন অহান্তিত হয়। এই উপলক্ষে স্থামী গহনানন্দের পোরোহিত্যে স্থামী প্রভানন্দ, স্থামী স্ক্রোনন্দ, শ্যামপুকুরবাটী (কলিকাঙা) শ্রীবামক্ষণ 
শ্বণ-সজ্যে গত ২৭ অগট সজ্যেব ৮ম প্রতিষ্ঠা 
দিবদ নানা অন্তষ্ঠানেব মাধামে উদ্যাপিত হয়। 
বিকালেব ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী 
নির্জ্ঞানন্দ। ভক্তিগীতি পবিবেশন করেন শ্রীধনঞ্জয় 
ভট্টাচার্য, শ্রীবাস্কদেব চট্টোপাবাায প্রমুথ।

#### <u> ৰারোদ্যাটন</u>

গত ১৯ জ্ন ১৯৮৫, তণ্ডেশ্বব (তুগলী) সারদাপরী হ রামক্ষ সজ্যের নবানিমিত প্রার্থনাগৃহসহ লাতব্য চিকিৎদালরের হাবোল্যাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ততম সহাধাক্ষ শ্রীমং স্থামী ভূতেশানন্দজী। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অন্তর্গানের আয়োজন করা হয়। শ্রীমকণকৃষ্ণ ঘোসের ,পবিচালনার বেহালা স্থরপীঠ কর্তৃক 'পতিতপাবন শ্রীবামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশনের পর বিকালের ধর্মসভাম স্থামী আত্মহানন্দের সভাপতিত্বে স্থামী গহনানন্দ ও স্থামী প্রভানন্দ ভাষণ দেন। সভারত্তে স্থামী হিরণায়ানন্দের ভভেচ্ছা বাণী পঠিত হয়।

#### শ্বামী সোমেশ্বরানন্দ রচিত দৈনন্দিন জীবনে ধ্যান ও শাস্তি

বিষয়স্চী: দৈনন্দিন জীবনের স্থ-ছংখ/মন অশান্ত হয় কেন/মন শান্ত করার প্রাথমিক উপায়/সংস্কারের প্রভাব ও প্রকাশ/ধ্যান: তত্ত্ব ও পদ্ধতি/ধ্যান: আমি কে/ধ্যান: জীবন ও চেতনায়/চিন্তা, ভাব ও কাঞ্চ/ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন সমস্তা/তুঃখ দূর করার তাৎক্ষণিক পথ।

পৃষ্ঠা ২০০

দাম ২০ টাকা

#### ইতিহাস-চিন্তায় বিবেকানন্দ দাম ২৫ টাকা

ষামী জীবানন্দ-রচিত জ্রীজ্রীত্বর্গা বন্দনা ৩৫০ বিবেক-জ্যোতি ৩৫০ প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী-রচিত গীভান্সসরণ ৮'০০

প্রোপ্তিস্থান ঃ

শ্রদ্ধা প্রকাশন এ-ই ১৩১, বিধান নগর কলকাতা-৭০০০৬৪ উদ্বোধন কার্যালয় ১, উদ্বোধন লেন কলকাতা-৭০০০৩

ত্ব্ তার্ত্তশমনং তব দেবি শীলং রূপং তথৈতদবিচিন্তামতুলামন্যোঃ। বীংঞ্চ হন্ত, হৃতদেবপরাক্রমাণাং বৈরিম্বাপি প্রকৃষ্টিতব দয়। স্বেয়খম ।---শুশ্রীশ্রচন্তী, ৪।২১

উবোগনের সাধ্যমে প্রচার হোক

এই বাণী। — শীসুশোভন চটোপাধ্যায়



# প্রীপ্রীরাদকুম্ব কথান্ত

(৫ মান্তে স্মান্ত): মেড়ি সেট : কাপড় ৭০' থিছে ৫০'

खीखीमा ७ सामीजि अमुध प्राप्तात जागी ७ गृदी गिषाता ५१० कथाम्ण-कात्र खीम निरु १७ महाअन्ति समन् हि पिथात्रा गित्राहिन ५६९ ताथिता गित्राहिन (थ्रु थ्रु हिमात् ४-थ्रु विरुष्ठ कतित्रा ११० मिन निर्ण कनुमात् ना माजादेत्रा) 'ठिक लमन् हिए मश्त्रक्ष कतित्रा ११० पूर्ण मात्रीय पालान बद्ध पतिकत्र इद्देश ज्याहिन "कथाम्लत् "पाणि चहत्त्रत्र प्राधिक प्राचिन अकामक खीम'त्र प्राचुत्त्र नार्मि (कथाम्ण ज्वन)। यल १ए महायाद्व्र ठम्मुंग्रकार्य ५१० मुम्हान विष्णामिक परिष्य पेणिया मम्हर्भात नद्दाल त्रहित्राह्न वेष्ठ ४-थ्राक्ष विष्ण "कथाम्एण"।

**শ্রকাশক: শ্রামার চারুর বার্টি (কথামুক্ ডবন)** ১০/২, গুরুজ্বাদ (চারুরী নেন, ক্রিকাজা:৬ কোন:৬৫-৯৫:

Concraining Sets for Building etc. 3 to 750 KVA

Confact

### Rajkissen Radhakissen Mitter & Co.

15, Ganesh Chandra Avenue

Calcutta-700 013

Phone: 26-7882; 26-8338; 26-4474

**দা**ধ্বে

প্রসাধ্বন

# জবাকুমুম

সি. কে. সেন আগও কোং লিঃ কলিকাতাঃ নিউদিল্লী দীর্ঘ অবসর প্রাপ্ত বা অবসর গ্রহণ আসল অথবা ৪০ বংসর বয়সের উধর্ব— যাঁরা ভবিষ্যাৎ জাবনের স্বোবস্থা করতে চান এমন ঈশ্বরভঙ্ক দশপতি বা একক প্রেষ্ অথবা নারী থাঁদের দেখাশ্বারে লোকের অভাব, অথবা যাঁরা দরের সরে থাকতে চান, তাঁরা যদি নিরাপত্তা, আগ্রয়, নিজর্ছি অনুষারী খাদা, চিকিৎসা ও আধ্বনিক স্যোগ-স্বিধায়ত্ত গ্রের জন্য যুক্তিসঙ্গত ফেরত্যোগ্য অপ জমার বিনিমরে জামশেদপুরের শহরতলীতে এক চমংকার বিশ্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকার জাবনের অর্থাণ্ট অংগট্কু শাশ্ত, বাপপ্রস্থ আগ্রমন্ত্রভ পরিবেশে কাটাতে ইচ্ছুক হন তাহলে বিশ্ব বিবরণের জন্য নিশ্বলিথিত ঠিডানার প্রশ্বারা যোগাযোগ কর্ন বা শ্বরং এসে দেখা কর্ন।

— PRESIDENT

SWAMI VIVEKANANDA SEVA TRUST ON THE BANK OF SUBARNAREKHA RIVER

P.O,--SAKCHI, \* JAMSHEDPUR-1 \* PIN 831001 \* Phone: 26459

Calcutta Office:

465, K-Block, 2nd Floor, New Alipore, Calcutta-53

Phone 1 450 095, Public Relations Officer,

Swami Vivekananda Seva Trust (open during 2nd week of every month)

#### ॥ ওরিয়েণ্টের শ্রীরামকফ-বিবেকালন্দ সাহিত্য ॥

বোমা রোলা বিরচিত ববি বাস জন্বিত রামকৃত-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ১৫.০০ শ্রীরামকৃত্যের জীবন ২৫.০০ বিবেকানন্দের জীবন ২৫.০০

শিশু ও কিশোর মাটক প্রবোষকুমার সরকার বিরচিত বিশ্বজনী বিবেকানন্দ ৪.০০ বিশ্বতাতা জীরামভূক ৪.০০ বিশ্বজননী সারদায়ণি ৪.০০ ৰন্মচাৰী অনুশৈচৈতন্য বিৰাচিত লীলাময় শ্ৰীনামকৃষ্ণ ২০.০০ শ্ৰীমা সার্গামণি ২০.০০ মহামানব বিবেকানন্দ ২০.০০

শামী জমিতানস্থ বিশ্বচিত্ শ্রীরাম্ক্ষের যারা এসেছিল সাথে ১২.০০

স্বলচন্দ্র আদক বিরটিত যুগাবভার শ্রীরামকক ২.০০

**অনুভিৰাশ চলবত**ি বিরচিত ছোটদের বিবেকানশ্দ ২.০০

### দেন বাদার্স জুয়েলার্স

ম্যারুক্যাক্চারিং জুরেলাস এও অর্ডার সাপ্লাইয়াস

১৩২, विधान मत्रि, कलि-१०००8

বেইন শো-ক্লম

জ্ঞাঞ্চ অফিস

৯১/৩ বিপিনবিহারী গা**ন্থ**লী **দ্টী**ট कनि->२ : (यग्न २१-०१७२

১৩২।১এ বিধান সর্রণি কলি-৪ : ফোন ৫৫-০৩৫০

ব্রাঞ্চ—১৩১।১এ, বিধান দর্মাণ, :: কলি-৪ :: ফোন ৫৫-০৪১৯

With Best Compliments From:

# National Moulding Company Limited

( Manufacturers of Plastic Goods )

Office:

3C. Camac Street Calcutta-700 016

Phone: 24-4135 (3 lines)

Factory 1

4, Dharmatalla Road Belur, Howrah

Phone: 64-3361

আপনি কি দায়াবেটিক

তা'হলেও, প্ৰবাহ মিষ্টার আবাদদের আরম্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবের

(44)

ভারাবেটিকদের খন্ত প্রস্তুত

\*বসোমালাই বসগোলা া সান্দেশ প্রভতি

্কে. সি. দাশের

এসপ্ল্যানেডের ছোকানে সব সময় পাওয়া বায়।

>>, अन्त्रात्त्र७ हैंग्रे, कॉनंबाख⊢> (4) a : 50 6340

H. O.: 34-4668 Branch: 35-9959

### Senco Jewellery Stores (P) Ltd.

Manufacturing Jewellers & Order Suppliers

187, Bepin Beharf Ganguly Street. CALCUTTA-12

Branch:

92/C, Bepin Behari Ganguly Street,

CALCUTTA-12

The most successful CTC machine ever :

# STM RIGICUT CTC TEA PROCESSING MACHINE

It's easy to see why!



FOR MORE DETAILS CONTACT
THE SMALL TOOLS MFG. CO. OF INDIA LTD.

FARADAY HOUSE' P-17, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700 013 Phone 26-9530/5072 Gram: TAPSANDIES

FOR SOUTHERN REGION:

Contact our authorised representative
TEA-MA CONSORTIUM INDIA LTD.,
Hazelwood, Grays Hill, P.B. 40, Coonoor-643101
Phone: 745/105 Gram: 'TEAMAGROUP'

Town control box

WITH BEST COMPLIMENTS OF:

# TRIBENI TISSUES LIMITED

2, LEE ROAD

**CALCUTTA-700 020** 

Phone: 44-2281-85



With best compliments of:

## CHOUDHURY & CO.,

Manufacturers & Mine-owners of Lime & Limestone

67/45, Strand Road, Cal-700007

[ Phone: 33-2850, 33-9056. ]

Phone: }

22-9071 22-5172

For

SEEDS, PESTICIDES, FERTILISERS & AGRIL, MACHINERIES

Please Contact;

### Sambhabami Enterprise

83/1, N. S. Road, Marshall House

Room 856/857, Cal-1

Growing range of Gen-Set for the growing need of Industry

#### THE SOURCE OF INSTANT POWEB

#### VINYLITE

Powered by
Kirloskar-Cummins Engines & Alternators

#### A CLASS BY ITSELF

Available in

Single/Three phase 220/440 Volts from 1 KVA to 4000 KVA with Kirloskar-Cummins Engines and alternators Contact authorised DEM

### VINEET ELECTRICAL INDUSTRIES (P) LTD.

19, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700 013

Phone: 27-6813, 27-6817

Gram: DHINGRASON Telex: 021-2675 (VINY)

# হোমিওপ্যাথিক ইষধ ও পুস্ত

রোগীর আবোগ্য এক ভাক্তাবের স্থনাম নির্ভর করে বিশুদ্ধ ওমধের উপর। আমাদেব প্রতিষ্ঠান স্বপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশ্বদ্বভায় দব-শ্ৰেষ্ঠ। নিশ্চিত মনে খাঁটি ঔষধ পাইতে হইলে আমাদের নিকট আসন।

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তক। বহু সূল্যবান তথ্যসমূদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ (২৫ নং) শংশ্বরণ প্রকাশিত হইল, মল্য ৪৫°০০ টাক। মাত্র। এই একটি মাত্র পস্তকে আপনাৰ যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বহু পুস্তক পাঠেও ভাহা হইবে মা। আজই একখণ্ড সংগ্ৰহ কক্ষন। নকল হইতে দাব্যান। আমাদের প্রকাশিত পুত্তক যত্নপুর্বক দেখিয়া লইবেন।

সংশ্বরণও পাওয়া থার। মৃত্য টাক্র ১০০ জ্যাত্রি, নাই। মৃত্য ২৫০০ টাকা।

বহু ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক বই ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উডিয়া প্রস্তৃতি ভাষায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। কাটালগ দেখন।

#### धर्मशुक्तक

াঁ জ) ও চঞ্জী--( কেবল মল )--পাঠের জন্ম বড অক্ষরে ছাপা। গাঁতা—৭'০০ টাকা চণ্ডী---৬'০০ টাকা।

ু**ন্তাত্তা**ৰ ন<sup>্</sup>—বাছাই কয়া বৈদিক শাস্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক স্কীত। **অ**তি স্কর সংগ্রহ, প্রতি গৃহে রাখার মাড়া ৪০ সংস্করণ, মুলাটা: ৪°৫ • মাতা:

শ্ৰীভাট নী—একাধিক প্ৰখ্যাত টীকা ও বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত বৃদ্ৰ অক্ষরে ছাপা পারিবারিক 👺 চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত হোড়শ 🕻 বৃহৎ পুস্তক। এমন চসৎকার পুস্তক আর দ্বিতীয়

### এম. ভট্টাচার্য্য এঞ্জ কোং প্রাইভেট লিঃ

Tels-SIMILICURE হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস্ এণ্ড পাবলিশার্স ৭৩, নেভাজী মুভাষ রোড, কলিকাডা-১

নির্লিগুভাবে সংসার কবা কি রকম জান ? পাকাল মাছের মতন। পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে. কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না।

— শ্রীরাম ক্রম্যাদেব

Space donated by:

#### AJOY KUMAR

105, Park Street, Cal-16

With Best Compliments From:

# Rollatainers Limited

13/6. Mathura Road Faridabad-121003 HARYANA

ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে করে সে কখনও থাওয়ার কষ্ট পায় না।'

-এএম

# Tista Valley Tea Syndicate

TEA MERCHANTS & COMMISSION AGENTS

22-B, RABINDRA SARANI (Room No. F. S. 40)

E Estd.-1943 -

7

CALCUTTA-700073

1

BRANCH: JALPAIGURI • PHONE: JAL-320

TELE: TISTATEA

#### णान कागरमञ्ज पत्रकात थाकरान मीरकत विकासात जन्यान कहान रहणी विरहणी वहरू कागरमञ्ज छान्छात

# এইচ. কে. ঘোষ আঙ কোং

২৫এ, সোয়ালো লেন, কলিকাতা-১ টোলফোনঃ ২২-৫২০৯ ]

### Ms. Bhola Nath Sar

Contractors & General Order Suppliers SSI Regd. No. 21-01-01063 P.M.T. IS.S.I.

Resl: P. O. BARJORA

G. T. ROAD

DIST. BANKURA

DURGAPUR-713203

Tele: BJR 24 (PP)

(BURDWAN)

#### FOR SOLVING YOUR INDUSTRIAL PROBLEMS

#### CONTACT

#### SOLVE YOUR PROBLEMS

10. CLIVE ROW: CALCUTTA-700001

Experts as Import Licence Negotiators/Export House Consultants Manufacturers Representatives/Liaison Services in D.G.T.D. & S.S.I.

Phone Office: 26-7926, Residence--54-1102.

CABLE-GUGAGO, TELEX-21-2798-EXPO-IN.
P.O. BOX: 2582-Calcutta. G.P.O. P.O. BAG NO. 2-G.P.O. Calcutta.

Z-Calcutta. G.P.O. P.O. BAG NO. 2-G.P.O. Calcu

Proprietor: GANESH CH, DEY

### INTERNATIONAL PRODUCTS

Office:

39, SANKAR HALDER LANE, CALCUTTA-700005

PHONE: 55-1821

Works:

CHANDRAHATI, TRIBENI

HOOGHLY

PHONE: CDN 275

With Best Compliments From:

Telephone: 24-8056 9896

# Tandoor Restaurant

55 PARK STREET CALCUTTA 700 016





1 Phone: 61-0287

### R. M. INDUSTRIES

P.O. NIBRA, VIII. KANTALIA, HOWRAH-711-409

#### Manufacturer of:

RM brand C. I. Pan & Rice Plate, RMI brand Manhole Covers, Spiral Stair Cases, Cinema Chair Legs, Saddle, Detagable Joint etc.

…আহা, দেশে গরীব-ছঃখীর জন্ম কেউ ভাবে নারে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে; যে মেথর-মুদ্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে,—হায় ৷ তাদের সহামুভূতি করে, তাদের স্থা ত্বংখে সান্তনা দেয়ে, দেশের এমন কেউ নেই রে। ... আমরা দিনরাভ কেবল তাদের বলছি—'ছ'সনে ছ'সনে'—দেশে কি আর দ্যাধর্ম আছে রে বাপ। কেবল ছু ংমার্গের দল। অমন আচারের মুখে মার বাটা, মার লাথি। ইচ্ছা হয় তোর ছ'ংমার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত—কাঙাল দীন-দরিত্র আছিম' ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এর। না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্ন-বন্তের স্থবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হ'ল ? হায় ! এরা ছনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত থেটেও অশ্ন-বদনের সংস্থান করতে পারছে না। দে-সকলে মিলে এদের চোথ খলে। আমি দিব্য চোথে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম-একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হ'লে কোন দেশ কোনও কালে কোণায় উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না--এ নিশ্চয় জানবি।

—খামী বিবেকাদৰ



# Sur Industries Private Limited

Show Room 1
P-12, C.I.T. Road,
Calcutta-700014
Phone 1 24-0105

Office 1

163, Acharya Jagadish Bose Road,
Calcutta-700014
Phone 1 24-4233

# MS. CHAKRABORTTY BROTHERS

BAMBOO & TIMBER MERCHANTS.

CONTRACTORS & GENERAL ORDER SUPPLIERS STOCKIST OF BAMBOO, SALBULLAH & HARD WOOD PLANKS AND ALL KINDS OF SAL SIZES ETC.

> Premier Supplier & Contractor of: THE TITAGHUR PAPER MILLS CO LTD

#### STOCK-YARDS:

Registered Office: 119. SAUKIA SCHOOL ROAD, SALKIA, HOWRAE.

PIN: 711106

1 55, KHAGENDRA NATH GANGULY LANE. HOWRAH.

2. 4A/1/1. SALKIA SCHOOL ROAD,

HOWRAH.

#### ॥ প্রকাশিত হয়েছে॥

#### নির্মলকুমার রায়-এর

[১] সজীতময় 🕮রাশকৃষ্ণ ১৬১

িখামী নিরাময়ানন্দজী মহারাজের শুভেচ্ছাসহ

শ্রীরামকুষ্ণের দিবাজীবনের দঙ্গে দঙ্গীত অঙ্গাঞ্চিভাবে জড়িত। তাঁর দেই দিবা দঙ্গীতময় জীবনের অভতপূর্ব পরিচয় ও তৎসহ তাঁর কণ্ঠে গাওয়া একশত সম্পূর্ণ গানের সংকলন।

#### [২] শ্রীরামকৃষ্ণমূপে শ্রীচৈত্তগ্রকণা

[ স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের ভূমিকাসহ ]

পর্ববর্তী অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত দম্পর্কে পরবর্তী অবতার ঠাকুর শ্রীরামরুফের স্বীয় মুখে অমতোপম উক্তি এবং উভয় অবতারের দিবাঙ্গীবন সম্পর্কে তুলনামূলক সমীক্ষা।

### জীবন মুখোপাধ্যায়-এর

#### चामी विटवकामम ७ मूर्वजमाज ১৫.

ভারতের সর্বপ্রথম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সফল য্বনেতা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যুবসমাজের জন্ম তাঁর ভাবনা-চিন্তা, কর্মস্টী ও আদর্শ সম্পর্কে মননশীল গ্রন্থ।

#### প্রকাশনায় ও পরিবেশনায়:

**লবভারতী প্রকাশনী**। ৬ রমানাথ মন্ত্র্যার স্থাট, কলিকাতা-৭০০০০

#### শাৰদা-বাসকক

শুয়ানিনী জীহুগাঁমাভা রচিভ। অল ইণ্ডিয়া রেডিও: যুগাবভার রামক্ত্র্যু-শারদাদেবীর জীবন-স্থালেখ্যের একথানি প্রামাণিক দলিল ছিদাবে বইটির বিশেষ একটি युना चारह।

৯ম মুন্ত্রণ, স্বদৃশ্ত বোর্ড বাধাই, মূল্য--০০

#### ভৰ্গমা

শ্রীদারদামাভার মানসকল্পার জীবনকথা।

প্রীস্ত্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎঃ শাস্থ্যর প্রতি অন্ত ভালবাদায় পরিপূর্ণ-জদয়া এমন মহীয়দী নারী শামিজী-দহোদর মনীমী শ্রীমহেজ্ঞনাথ দড়ের এয়গে বিরন।

च्रुणा (वार्ष्क रीशहे, मृला-->8 মহাতপ্ৰিনী তুৰ্গামাতা (গতে ও পতে) শ্রীভিথারীশন্বর বায়চৌধুরী বচিত। भृला--- १

#### পোৱীমা

শ্রীরামক্ষ-শিল্পার জীবনচরিত। সম্যাসিনী ঞীছুর্সামাতা রচিত। वर्ष मूखन-मूना-->8

#### সাথমা

দেশ ঃ সাধনা একথানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি হিন্দুশাল্লের স্থপ্ৰসিদ্ধ বছ উক্তি স্থলনিত স্তোৱে এবং তিন শতাধিক···দঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সপ্তম দংস্করণ-মূল্য-->ঃ

#### সাধু-চত্ট্য

মনোক রচনা। ভূতীর মুক্রণ-মূল্য--- B

সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ( অধুনা-লুপ্ত )

#### সম্ভ সোক্ষামী

ডক্টর নির্মলেন্দু রায় লিথিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ युन्।---१'∉•

জীশীসারদেশরী আশ্রেম, ২৬ গৌরীয়াডা সরণী, কলিকাতা-৪

Space donated by:

Phone:

#### THE LIBERTY MARINE SYNDICATE (P) LTD

8/5 Mominpore Road

Calcutta-700 023

Space donated by:

#### EASTERN ESSES MANUFACTURERS

26/1D Shiv Krishna Daw, Lane

Calcutta-700 054

With Best Compliments of :--

# Shaw Wallace & Company Limited

Regd. Office 4, Bankshall Street, Calcutta-700001.

Telephone: 23-5601 (9 Lines) 23-9151 (10 Lines)

মডার কলাম প্রকাশিত মহার গ্রন্থসম্ভার

প্রণবেশ চক্রবর্তী'র সম্রদ্ধ অর্থ প্রীরামক্রফের সমাজদর্শন ১২১

ভঃ ত্মব্রত গুপ্ত-এর বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বিবেকানন্দের অথ নৈতিক চিন্তা ১২১

নন্দ মুখোপাধ্যায়-এর মহান প্রয়াদ বিবেকানন্দের আলোয় সুভাষ ১৬১

 Gram: "STOCKISTS" CAL.

Phone:

Office: 33-2819 Factory: 67-3642

Res. : 55-1791

# Manufacturers of : BOLTS, SCREWS AND NUTS PRECISION TURNED COMPONENTS SMALL TOOLS



# Ms P. C. Coomar & Sons

HARDWARE & METAL MERCHANTS, GOVT. RLY. CONTRACTORS

145, Netaji Subhas Road,

CALCUTTA-700 001

Works: Brojonath Lahiri Lane, Santragachi, HOWRAH 91/3, Beliaghata Main Road, Calcutta-700 010

Authorised Dealers: G. K. W. NETTLEFOLD PRODUCTS PRECISION FASTNERS (UNBRAKO) PRODUCTS.

#### যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন ও করছেন তাঁদের সকলকেই 'শারদীয় অভিনন্দন জানাই'।

W

# रि. (क. जारा এए उपनार्ज निः

॥ विथानि हा वावभाशी ॥

[স্বাপিত ১৯২২ ]

৫ নং পোলক শ্ৰীট

কলিকাঙা--৭০০ ০০১

्कान: २७-३४००, २१-२४०४

ক্যান ডিপার্টমেণ্ট---২৭-৯৮১১

#### "IN REMEMBR 4NCE"

#### SHRI NITAI CHANDRA ROY

GOD TOOK YOUR HAND, WITH HAD TO PART,
HE EASED YOUR HAIN, BUT BROKE OUR HEARTS
WE'VE LOST A LOVED ONE WITH A HEART OF GOLD
YOU WERE MORE TO US THAN WEALTH UNTOLD
YOU WERE ALWAYS SMILING AND GAY
BUT WE COULD NOT MAKE YOU STAY
QUICKLY AND UNEXPECTED WAS THE CALL
YOUR SUDDEN DEATH SURPRISED US ALL
A LIGHT FROM OUR HOUSEHOLD HAS GONE
A VOICE WE LOVED IS STILL
A PLACE IS VACANT IN OUR HOME
WHICH NEVER CAN BE FILLED
REST ON DEAREST THY LABOUR IS OVER
THY WILLING HANDS WILL FOLL NO MORE
FAITHFUL, LOVING, TRUE AND KIND

FROM .

SEFALI N. ROY. BOMBAY.

কান্ত করা চাই বই কি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিংকাম ভাব আসে।
একদ-ছও কান্ত ছেছে থাকা উচিত নয়।

NO ONE LIKE YOU ON EARTH WE'LL FIND

--शिशीया मात्रमारमयी



### ইউনিশ্বন প্রেস

—ফটো-অফসেটে বই ছাপার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান—

৫/ই, রামকৃষ্ণ লেন কলিকাতা-৭০০০০

ফোনঃ ৫৫-৬৮৫৫

লোকজয়ী ধর্মবীর রপবীর কাব্যবীর সকলের চোথের উপর, সকলের পূজা; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে মুণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিফুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; েসে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!—তোমাদের প্রণাম করি।

-पामी विद्यकानम



# विदिकानम वारे छि ९ एशार्कम

সকল প্রকার পুস্তক বাঁধাই-এর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান \* •

৯৬**নং শোভাবাজা**র ফ্রীট কলিকাডা-৭০০০৫ With The Best Compliments Of :-



# SHIVMONI & CO.

29 STRAND ROAD

**CALCUTTA-700001** 

PIPE MERCHANTS

With best compliments from:

\*\*\* With us printing is not only a vocation but a way of life \*\*\*

# **Basusree Press**

80/6, GREY STREET, CALCUTTA-700 006

[ Phone: 55-3867 ]

With the compliments of i

# TATA STEEL



### WITH THE COMPLIMENTS

OF

# INDIAN TUBE

( A Tata Enterprise )



Phone : 23-1844 23-2928 23-5078

# Royal Cars

LUXURY AND TOURIST CAR RENTALS
3rd Floor
7/27, Grants Building
Arthur Bunder Road
Colaba, Bombay-400 005

ON THE APPROVED LIST OF D. G. S. & D. (NEW DELHI)

### EDUCATION EMPORIAM

Manufacturers: 'JANTRAM Brand Scientific & Technical Instruments
THERMOPOWER' Gas Plant.

26, College Street, \* Calcutta-700012 [Phone: 34-1949]

Gram: JEWELBEST Show Room: { 26-3288 27-7631

#### New Indian Traders

Manufacturers of Loose Leaf Binders

Distinguished Stationers, Printers, Paper & Board Merchants,
Government & Railway Contractors • Premier House of Artist,
Drawing & Engineering Goods

Authorised Dealers of KORES STATIONERY PRODUCTS

63-C, Radha Bazar Street • Calcutta-700 001

# Ms. Designers & Imprint

35, PAIKPARA ROW, CALCUTTA-7000B7

Most famous name in Silk Screen printing on Tea chest Manufacturer of Plywood chest-lets & Mini Tea chest

God has put you in the world. What can you do about it? Resign everything to Him. Surrender yourself at His feet. Then there will be no more confusion. Then you will realize that it is God who does everything. All depends on 'the will of Rama'.

- SRI RAMAKRISHNA

With Best Compliments Of:

### MIS. ROAD LIFTERS (INDIA)

Fleet Owners & Premium Road Carriers.

67/2, RATAN SARKAR GARDEN STREET,

CALCUTTA-700070

Phone:  $\begin{cases} 31-1172 \\ 34-2274 \end{cases}$ 

#### M. L. ROY & CO.

(Neycer Dept.)

Authorised Distributors of

"Nevcer" Sanitaryware "Essco" C. P. Fittings "Johnson" Tiles

28, College Street, Calcutta-73

With Best Compliments Of:

Phone: 35-2641

# Ms. United Timber Agency 22D, CANAL WEST ROAD, CALCUTTA-700 006



Phone: 27-1416

Manufacturers of:

All kinds of

"FIRE FIGHTING"

Appliances and Accessories DEFLAMER Brand

Fire Extinguisher

#### FIRE PREVENTIVE EMPORIUM

62, BENTINCK STREET
CALCUTTA-69

### With Best Compliments From:

### The National Insulated Cable Co. Of India Ltd.

NICCO HOUSE, HARE STREET

CALCUTTA-700001

Telex: 021-2653 (NICC IN)

Gram: "MEGOHM", Calcutta.

Phone: 23-5102 (6 Lines). Works: Shamnagar, E. Rly.

Manufacturers of Electric Wires & Cables.

Branches All over India

With Best Compliments of:

1

## Bhupati Bose Charitable Trust 44/1. BHARMATALA LANE

HOWPAH-2

With Best Compliments of:-

Cable: INALIMER

Phone: {
OFF: 23-8787, 23-7388
RES: 72-4493, 72-1780

### Industrial Implementers

ENGINEERS & CONTRACTORS 8-B. LALL BAZAR STREET

**CALCUTTA-709001** 

With Best Compliments of:

R. N. INDUSTRIES 27-A. CREEK ROW **CALCUTTA-700014** 

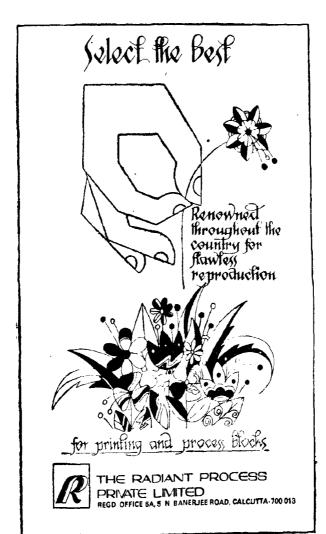

4

# FOR YOUR REQUIREMENTS OF FERTILISERS AND PESTICIDES, PLEASE CONTACT—

# Rallis India Limited

AGROCHEMICAL DIVISION

16, HARE STREET

CALCUTT\*700001

## STUDY CENTRE

মাধ্যমিক থেকে শরের করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে B. A., B Sc., B. Com., M.A. M. Sc., M. Com., LL B., Entrance প্রভাতি বিভিন্ন পরীক্ষা পাশের ব্যবস্থা কোচিং-এর भाषात्म Guarantee िरहा कहा हहा । त्यातात्यान कहान :--

#### Principal K. A. Rehman

Study Centre, Phone: 47-6320 Beside Bharati Cinema Hall. Bhowampore (Sat. & Sunday Closed)

Branches:

\* 26/1 Surya Sen Street

(Sunday Closed) - Calcutta-9

\* Mayurvanj Road

(Opened on Sunday only) KIDDERPORE.

Branches:

Upper Chelidanga Masjid

Qts Nos-1

Near Upendianath High School

Assansol.

(OFFICE HOURS 10 A.M. to 4 P.M.)

### "প্রীপ্রীরামকষ্টঃ শর্ণম"

"যথার্থ সাধু কখনও ব্যক্তিত্বের জালে আবদ্ধ হন না। তচ্ছ, সামান্য ব্যাপার বা বস্তুকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। যাহারা উন্নত আদর্শে বঞ্চিত তাহারাই সহজে উদ্বিগ্ন এবং হতাশ হন এবং অপবকেও বিষয় করেন।"

--- "প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা" স্বামী প্রমানন্দ

নিবেদকঃ লায়ন অমিভ বিখাস 🛊 বাঁকুড়া

# With Best Compliments from:



### INDIAN PLASTICS LIMITED

Lessee of Mini Steel Plant of
Universal Industries & Cotton Mills Ltd.

#### Plant:

Suri, Birbhum,

Phone: 340 & 561

Gram: SURISTEEL

#### Calcutta Office:

9/1, R. N. Mukherjee Road,

Birla Building

CALCUTTA-700001

#### Phone:

22-3476 23-7416 22-3495 22-2316

Gram: PLASTIKMEN

REGD. OFFICE:

POISAR BRIDGE, KANDIVIL,

BOMBAY 400 067

Phone: 66-1241 ·

## আপনারা সকলেই জানেন ছোটদের সেরা কাগজ

# শুকতারা

### কিন্তু, আপনারা কি জানেন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'শুকতারা' পত্রিকার পাঠক সংখ্যাই সর্বাধিক?

অপারেসম্স রিসার্চ গ্রাপ ও ইণ্ডিয়ান মার্কেট রিসার্চ বাারো ভারতের শহরাঞ্চল কৃত এবং ১৯৭৯ সালের গোডায় প্রকাশিত

### ন্যাশ্বাল ৱিডাৱশিপ সার্ভে—২

এই তথ্য প্রকাশ করেছে। তদন্যায়ী নীচে প্ররিসংখ্যান দেওয়া ২ল:

পঠিকার নাম

মোট পাঠক সংখ্যা

<u> গুক্তারা</u>

১৬,৩৭,০০০

**নব**ক**লো**ল

2,87.000

( উল্লেখযোগ্য যে, ওই সমীক্ষা ১৫ বছর ও ওদ্ধের্ব বয়সের পাঠক-পাঠিকার মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল )

### আমাদের গর্ব বোধ করার আরও কারণ আছে

আমরা গবিত যে, ছোটদের এবং বড়দের পত্রিকা মিলিয়ে শহরাণলে যে দুটি পত্রিকা ( শ্কৃতারা ও নবকলোল ) সবচেয়ে বেশী (২৫,৭৮,০০০) পাঠক-পাঠিকার কাছে পেছিয়, আমরাই তাদের প্রকাশক। আরে, আপনারা তো জানেনই গ্রামাণ্ডশ ও অন্যান্য অণ্ডলেও এই দুটি পত্রিকার কার্টিতই সবচেয়ে বেশী।

### মামাদের পাঠক-পাঠিকাদের জানাই নম্প্রার দ্বেল সাহিত্য স্কুতীর প্রাইতেউ লিমিটেড

২১, ঝামাপ্রের লেন, কলিকতো-৭০০ ০০১

[ফোন: ৩৫-৪২৯৪, ৩৫-৪২৯৫]

Indian Engineering and their products have very successfully competed in the World market and Electroplating has played an important role in this. In fact Indian Electroplating is equal to that in any country in the World provided similar processes are adhered to. CHATTO CHEMICALS provide free Technical advice and latest techniques to enable the Indian Engineering Industries to compete anywhere in the World.

Our Technical personnel are vastly experienced in the field of Metal finishing. Do not hesitate to consult them. They are always to help you to achieve the best result in Electroplating.

# CHATTO CHEMICALS

Head Office:
4/1, BHABANATH SEN STREET
Calcutta—700004

Branch Office:

Ludhiana Office:

Kucha Ahluwalia, MILLER GANJ, 1576, G. T. ROAD, Ludhiana—141003. Delhi Office:

'EPCCO HOUSE'
C-12, Vishal Enclave
New Delhi-110027.

আমি বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু কথনও নাস্থিক হইতে পারে। পাশ্চান্তা প্রস্থাদি পড়িয়া সে মনে করিতে পারে, সে জড়বাদী হইয়াছে। কৈন্তু তাহা হু'দিনের জন্ম। এভাব কোমাদেব মজ্জাগত নহে; তোমাদেব ধাতে যাহা নাই, ভাহা ভোমবা কথনই বিশ্বাস করিতে পার না, তাহা তোমাদেব পক্ষে অসম্ভব চেই।।

—খামা বিবেকানখ



ত্বর এমামেলের বালমপত্র গৃহস্থালী কাজে প্রাসিদ্ধ

पूत्र अनारमल पाछ न्हां निष् ध्यार्कम लिभिरहे छ

২৪, ডা: এল. এম. শুট্টাচার্য রোড, কলিকাডা-৭০০০১৪

লাখা: পানবাজার, গৌহাট (আসাম)

পত্তের [উদ্বোধন পত্রিকার ] প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্ম।
দেশে নবভাবপ্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই
ফলাকাজ্জাবহিত কর্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করছিস ?
আমাদের উদ্দেশ্য জীবেব হিতসাধন। এই পত্তের আয় দ্বারা টাকা
জমাবার মতলব আমাদেব নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ম্যাসী, মাগছেলে
নেই যে, তাদের জন্ম কিছু বেখে যেতে হবে। Success (কাজ হাসিল)
হয় তো এব Income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকলে ব্যয়িত হবে।
স্থানে স্থানে সহ্ম-গঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি হিতকর কাজে
এব উদ্ভ অর্থের সন্ধায় হ'তে পারবে। আমরা তো গৃহীদের মতো
নিজেদের বোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি না। তথু পরহিতেই
আমাদের সকল movement (কাজকর্ম)-—এটা জেনে রাখবি।

-पानी विस्वकानम



ভগবান এই মান্ধের দেহের মধ্যেই রয়েছেন। মান্য তাঁকে জানতে না পেরে ঘ্রে মরছে। ভগবানই সতা আর সব মিথা।।

প্রারশ্বের ভোগ ভূগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়। গেমন একখনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কটা ফটে ভোগ এল।

--- श्रीभातनारमयी



# **Sree Ma Trading Agency**

-COMMISSION AGENTS-

26, SHIBTALA STREET \* CALCUTTA-700070.

Phone: Res.: 72-1758

### ভারতের সর্বরহৎ জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রতিষ্ঠান



রাজজ্যোতিষী মহোপাধ্যায় তঃ ৺হবিশচন্দ্র শান্ত্রী প্রতিষ্ঠিত এবং ইয়োরোপ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যাগত তঃ এ ভট্টাচার্য, শান্ত্রী পরিচালিত। এখানে হস্তরেখা বিচার, কোষ্ঠী বিচার, কোষ্ঠী প্রস্তুত প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্যোতিষ-কার্য অর্ধশতান্দী যাবং স্টিকভাবে করা ইউতেছে, বিরূপ গ্রহ ও ভাগোর নিখুঁত প্রতিকার করা হয়।

> উঃ আশিস্ ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী (দ্বিজ্ঞা) হাউস অব এস্ট্রোলজি শ্বাপিড—১৯৩০ ) ৪৫এ, শ্যামাপ্রদাদ মুখার্জী রোড :: কলিকাতা-২৬,

> > [ফোন: ৪৭-৪৬•৩]



ভাগি ও বৈরাগ্যের পভাকাধারী, মানব সেবাব্রভী অবিন্থৰ স্বাস্থা নীবেশবান্ত্রণ ও শ্বন্ধকার

#### या भी वीरतभंतामान जीवनी उनांशी

যুলা: দশ টাকা, ভি. পি. পেবো টাকা

ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বীবেশবান্নের হস্তলিপি স্থালি হ

🛢 🖹 কড়-চণ্ডী

মুলা: আট চাক:

পণ্ডিত শ্রীনারায়ণ চন্দ্র স্মৃতি-তন্ত্র-,জ্যাতির্ভূ যণ এফ. আরু নে, এম, । এওন ।

**লৈব্যা প্ৰস্থন বিভাগ** ৮৮ এ, খ্যামাচনৰ দে দীটি কলি ৭০

-INSIST ON HINDUSTHAN PRODUCTS-MANUFACTURERS OF: LAUNDRY SOAPS, LIQUID SOAPS, SOFT SOAPS, CARBOLIC SOAPS, Etc.

### Hindusthan Chemical Corporation

12B, BIPIN MITRA LANE, CALCUTTA-4

Phone: 55-2052. ]

আগে চল । আমাদের চাই অনস্ত শক্তি, অফারস্ত উৎসাং, সীমাধীন সাহস, অসীম ধৈর্যা, তবেই আগরা বড় বড় কাঞ্জ করতে পারবো।

--- প্ৰামী বিৰেকানশ্ব

### PAUL SONS & CO.

Dealers in: Mill-Stores, Second Hand Paper Cones Aviation
Wind Specyes and General Order Suppliers

251A/6H/1, Netaji Subhas Chandra Basu Road, Calcutta-700 047

With best compliments from '-

### ROY ENGINEERING CO.

F C I Storing Agent

P.O. -- Barasat

Dist, -24-Parganas

Phone:  $\begin{cases} {}^{5}617-234 \\ {}^{6}17-602 \end{cases}$ 

#### PAPER CRISIS AHEAD:

MACHINES UST

()

V

 $\mathbf{E}$ 

And we make such machines. Many more such machines must move and move fast to avert an acute scarcity of paper. Paper is indispensable—scarcity of this vital material will place the country's economic and intellectual advancement in jeopardy Backed by over 30 years' experience, we have developed facilities and expertise to manufacture and install the full range of paper & Pulp Mill machinery, capacity ranging from 2 tonnes to 250 tonnes per day. Our association with almost all the leading Paper Mills bear eloquent testimony to the superior performance of our Pulp and Paper Mill Machines.

Paper Spells Progress-

AND THOSE WHO MAKE IT—RELY ON US Engineering Division

# Eastern Paper Mills Limited

India's Leading Manufacturers of Pulp, Paper and Board Mill Machines

Works & Office :

2, Dakshindari Road, Calcutta-700048

Phone: 57-5794 to 57-5799

Cable: Eastrnpaper

Telex: 021-2460 EPM IN

With Best Compiments from:

淡

X

## HAVOL INDUSTRIES

24, PRIYANATH MULLICK ROAD

CALCUTTA 700025

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হর না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দ্রে হ'য়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুন্ধ এবং নামেতেই সচিচদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে।

—शिशीदामकुष्रदेशव

িফোনঃ ৫৫-৩৪৬২

# সাধুখা এগণ্ড কোং

স্টকিস্ট-- এভারেস্ট এসবেস্টাস

২৮ আর. জি. কর রোড

্ৰালকাতা-৭০০০০৪

যারতীয় ইমারতী রং, মোজাইক দ্রব্যাদি, এভারেস্ট এ**সবেসটাস** শটি ও পাইপ ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

# Shree Krishna Commercial Corporation

29, STRAND ROAD, CALCUTTA-700 001

Gram: 'ANJNIPUTRA'

25-0124

Phone: 25-8109

Telex: 21-7807 KSNA IN

25-6941

#### Wholesale Dealers:

THE WEST COAST PAPER MILLS LIMITED
THE ANDHRA PRADESH PAPER MILLS LTD.
THE BENGAL PAPER MILL CO. LTD.
BHADRACHALAM PAPERBOARDS LIMITED



With Best Compliments Of:

Sri Babu Lal Agarwal

32, Dr. S. P. Mukherjee Road

Dum Dum, Calcutta-700 028



পুনিবিড় ছায়া মেরা তুন মন্যে জ্রা, বাঙলার পল্লী যেন মায়া দিয়ে সজা। কত গুলি পল্লী লয়ে প্রামের রচনা, তাহারুই উন্নতি হোক মোদের কামনা।

প্রমংপের নাম শুনিয়াচ্ কুমি, কামার মুকুর প্রাম কাঁর জন্মভূমি।

जड़ (ग्रम जड़ (ग्रेस

बरे दुः पूलि, बरे द्वक बरे छात्रा,

ক্রেমনে জ জুলি।

**Ø** 

ফোন : ৩৪ ১৫৫২

## রিপ্রোডাঞ্চল দিণ্ডিকেট

৭/১ বিধান **সর্**ণি কলিকাতা-৬

# SUN LITHOGRAPHING CO.

PHOTO-OFFSET. PRINTERS
&
PROCESS ENGRAVERS

P 20, C.I.T. ROAD CALCUTTA 10 Phone: 352659 "যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো। তাও না পার (ঠাকুরকে দেখাইয়া) শরণাগত, একট মনে রাখলেই হ'ল—আমার একজন মা কি বাবা আছেন।

সংসার মায়ার বন্ধন। ..... অমন কাজও করো না। যার উপর যেমন কর্তব্য হাসিমুখে ক'রে যাবে; জড়াবে না। একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কাউকে ভালবেসো না। ভালবাসলে অনেক হুঃখ পেতে হয়।

সংসারে যদি শান্তি পেতে চাও তো কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখনে নিজের।

আর সর্বদা মনে ভাববে আমি কাব সন্তান, কার আশ্রিত! যথনই মনে কোন কু-ভাব আসবে, মনকে বলবে—তার ছেলে হ'য়ে আমি কি এ কাজ করতে পারি? দেখবে—মনে বল পাবে, শান্তি পাবে।"



উবোদনের মাধ্যমে মারের এই আশাস্বাণী ঘরে ঘরে প্রচারিত হোক— এই কামনা করি

—শ্রীসুব্রত দত্তগুত্ত



[ Phone: 33-2370 ]

## **मिर्वक सिष्टात छा**छात

—বি**শুদ্ধ স্থরভি শ্বন্তে**র খাবার— DESHABANDHU MISTANNA BHANDAR ২২৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কালকাত<sup>1</sup>-৭

শাখাঃ ৭০, হাজ্বা রোড, কলিকাতা-২৯

ত ত জু শী শী



— বাংলা-সেরা তাঁতের কাপড়। বাংলার তাতশিল্লেব নক্সায়, বুননে, বৈচিত্রো ও শিল্পকচিতে যুগান্তর স্ষ্টিকারী নাম তন্ত্রী॥

বিক্রম কেন্দ্র:—কলিকাতা, ত্রিপুরা (আগরতলা), নিউ **দিল্লী, মাজাজ,** সিষ্ক্রী (বিহার) ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র॥

ওরেস্টবেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ

(পঃ বঃ রাজ্য সরকারের সংস্থা)

৬-এ, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্বোয়ার ( ৭ম তল ) কলিকাতা-১৩

মার্কেটিং বিস্তাগ: ১এ, অভয় গুহু রোড, ক্লিকাতা-৬

# Ms. G. M. C. Brothers & Co.

2, Meredith Street

CALCUTTA-700072

Telephone Nos. { 27-3007 27-3008 27-3009

দীর্ঘ ৪৫ বংসর পর পুনমু ব্রিত হইয়া বাহিব হইল শ্মী অভেদানন্দ মহাবাজের কথা (১ম ভাগ)

স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

मुन्तः 53.00

"মনে হচ্ছে যেন সামিজীব শ্রীমুখনিঃস্কেত বাণী কর্ণপুটে প্রবেশ কবিডেছে।"

—শাভকডি মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিমানঃ রাধাবমণ কুও

C/o Acrotone Radio Electronic Products

66. Bhupendra Bose Avenue, Cal-700004

With Best Compliments of:

Phone: 33-5422

# Nagendra Nath Ghose & Co.

HARDWARE MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

159, NETAJI SUBHAS ROAD

CALCUTTA-1

## K. P. BASU PUBLISHING CO.

#### 42, BIDHAN SARANI, CALCUTTA-6

[ Phone: 34-1100

#### পুক্তকভালিকা:--

- ১ : সহজ আধুনিক গণিত ( সপ্তম শ্রেণী )- কে. পি. বস্তু
- ২। সহজ্ঞ আধুনিক গণিত (অষ্ট্রম শ্রেণী)—কে. পি. বস্থ
- ৩ সহজ্ব আধুনিক গণিত (নবম শ্রেণী)—কে. পি. বসু
- ৪। সহজ আধুনিক গণিত ( দশম শ্রেণী )—কে. পি. বসু
- ে। মধ্যশিক্ষা অভিরিক্ত গণিত ( নবম-দশম শ্রেণী )—কে পি. বস্থ

1960-1985

The Silver Jubilee Year

#### OXFORD<sup>®</sup>

a name that stands for Quality. Value and Worth in the world of

LABORATORY NOTE BOOK,
BOUND EXERCISE BOOK,
DRAWING BOOK, GRAPH BOOK, DIARY ETC.

MANUFACTURED & MARKETED BY

#### TRADERS SYNDICATE

67-A, MAHATMA GANDHI ROAD CALCUTTA-700009.











উচ্চমানের, অতি আধুনিক লেটারপ্রেস আটোমেটিক, অফসেট, এয়েব অফসেট প্রিণ্টিং,পেপার কাটিং, স্টিচিং মেসিন ও আমদানী কৃত অফসেট, কাটিং, ব্রকমেকিং ও টাইপ ইত্যাদি।

# এ,যোষ এণ্ড কোং প্রা:লিং

(ফান - ২৭-৫০০৯

७, हिर्ने इकी स्क्रामात्र किन काछा-१०००१२

ত্রায় 🍦 তেন্ট্রেড

বে সাধন-ভজন বা অমুভূতি ছারা পরের উপকার হয় না, মহামোহগ্রান্ত ছাবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গাও থেকে মামুখকে বের হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি । তুই বুঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে ভোর মুক্তি আছে । যত কাল তার উদ্ধার না হছে, তত কাল ভোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায়্য করতে, তাকে প্রদ্ধান্ত করাতে। প্রতি জীব যে ভোরই অল। এই ছন্মই পরার্থে কন। ভোর খ্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিস, প্রতি জীবে যথন ভোর ঐরূপ টান হবে, তথন বুঝব—ভোর ভেতর বন্ধ ছাগিবিত হছেন, not a moment before (ভার এক মুহূর্ত আপে নয়)। ছাতিবর্ণ-নির্বিশ্বেষ এই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা জাগ্রিত হ'লে তবে বুঝব. ১ই বিজ্ঞান এর (আন্তর্গের) দিকে অগ্রসর হছিদ।

षाभी विदनकानम

ভব কি, বাবা, দর্বদাব তবে জানবে যে, সাক্ষা ভোনাদের প্রেজনে ব্য়েছেন। আমি বয়েছি— সামি নাথাকতে ভব কি १ সাক্ষা যে বলে গেছেন, 'যারা ভোমাব কাছে আসবে, আমি শেষকালে এমে ভাবে ছাতে ধরে নিয়ে যাব।' যে যা-খুশি কানা কেন, যে যে-ভাবে থশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে ভোমাদের নিতে। ঈশ্ব হাত পা (ই শ্রিষাদি) দিয়েছেন, তারা তো ছুড়বেই, তাবা তাদের থেলা থেলবেই।

-- 🎒 🕒 या जारबादवरी

জনৈক ভক্তের সৌজন্মে

তার ( ঈশ্বরেব ) শরণাগত হও, আর ব্যাকল হ'য়ে প্রার্থনা কর, ঘাতে অন্কলে হাওয়া বয়, –যাতে শ্বভ্যোগ ঘটে। ব্যাকল হ'য়ে ভাকলে তিনি শ্বনবেনই শ্বনবেন।

-- শ্ৰীৱামকঞ্চদেৰ

# Krishna Chandra Dutta (COOKME) Pvt. Ltd.

MANUFACTURER EXPORTER & IMPORTER, GENERAL MERCHANI COMMISSION AGENT.

CABLE: 'COOKME' CALCUTTA , Phone: 34-1078, 32-6548

#### Sales Office v

#### Registered Office:

Calcutta-700070

Post Box No. 2187

38, Kalikrishna Tagore Street 207, Maharshi Debendranath Road,

Calcutta-700070

[ Phone: 32-3112 ]

#### 'স্বামি-শিয়া-সংবাদ'-প্রণেতা

#### বিবেকানন্দ-শিষ্য শরচ্চত্রের জীবনী ও রচনা

**জ্রীমৎ স্বামী বী**রেশ্বনানক মহাবাজের **স্ত**েভছো-স্থলিত প্রথম প্রামাণিক চবিজ্ঞান্ত

পৃষ্ঠা ২३০

P

मुला २०

প্রকাশক: শ্রীব্রহ্মপদ চক্রবর্তী, ২৫/১ স্থ সেন স্ট্রাট, কলিকাতা-১২

গ্রা**প্তিস্থান :** বিবেকা**নন্দ সোসাইটি, ১¢**১, বিবেকানন্দ বোড, কলিকাভা-৬ প্রবং

7, AARTI, Vallabhbhai Patel Road, Santacruz West, Bombay-400 054

## P. Chatarji & Co. Pvt. Ltd.

#### SHOWROOM & SALES DEPTT.

53, Ezra Street, Calcutta-1.

9, Parsee Church Street, Calcutta-1

Phone : 26-7268 26-0312

Phone: 26-2608

Head Office: -23A, Raja Nabakrishna Street, Calcutta-5

Phone: 55-3929

Authorised Dealers & Stockists of :

Crompton Fans, Motors, Starters, Lamps, Tubes, Light fittings, Switch Gears Etc. G.E.C. Fans & Products, Usha & other Fans, Philips Lamps & Fittings, Insulating Materials, Electric Meters, Iron Clad Plugs Sockets & other Electrical Accessories.

With Best Compliments Of:

 $\star$ 

Phone: 33-5841

### Kanai Lall Ghosh & Co. Private Limited

HARDWARE AND METAL MERCHANTS

-GOVERNMENT AND RAILWAY CONTRACTORS-

159, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-1

With Best Compliments of:



Phone: 25-6024/25

# Ghatal Bandar Cold Storage

56, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-700 001 Men, Men, these are wanted: everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. A hundred such and the world becomes revolutionized.

-Swami Vivekananda

Space donated by :

Animesh Datta Choudhury

## Orthopaedics Appliances Suppliers

Spinal Brane, L. S. Belt, Curvical Collar, Abdominal Belt, Cruich, Artificial Leg & All Orthopaedies Goods Etc.

| Phone: 21694

### Medicare

Atundra Bhavaa Hill Cart Road Road Station More Siliguri Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin—to say that you are weak, or others are weak.

---Swami Vivekananda



Space donated by:

Sri Harchand Rai Dalmia

Phone:  $\frac{22.859}{20.056}$ 

# M/s. KANIRAM SHEWDAT RAI

Nehru Road.

P.O. Siliguri,

Dist. Darjeeling











উচ্চমানের, অতি আধুনিক লেটারপ্রেস আটামেটিক, অফসেট, এয়েব অফসেট প্রিণ্টিং, পৌপার কাটিং, 'ছিচিং মেসিন ও আমদানী কৃত অফসেট, কাটিং, ব্রকমেকিং ও টাইপ ইত্যাদি।

# এ,যোষ এণ্ড কোং প্রা:লি:

७, छोतकी स्काशात

किन काछ।-१०००१२

গ্রাম - প্রেট্রেড

বে সাধন-ভজন বা অমুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, মহামোহগ্রন্থ জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মামুষকে বের হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে ভোর মুক্তি আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হছে, তক্ত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে প্রকামুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে ভোরই অল। এই জ্লুই প্রার্থে কম: ভোর স্থী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের স্বালীণ মলল কামনা করিস, প্রতি জীবে যথন তোর ঐরপ টান হবে, তখন বুঝব—ভোর ভেতর প্রক্ষ জাগরিত হছেন, not a moment before (তার এক মুহূর্ত আলে নয়): জাতিবর্ণ-নিবিশেষে এই স্বালীণ মললকামনা জাগরিত হ'লে ভবে বুঝব, ্ই বাdeal-এব (জাদ্র্বের) দিকে অগ্রসর হিছিদ।

- স্বামী বিৰেকালদ



🤹 জনৈক ভাজের সোজনো 🌑

ভয় কি, বাবা, দর্বদাব তবে জানবে যে, মাকা তোমাদের পেজনে ব্যেছেন। আমি রয়েছি—আমি মাধাকতে ভয় কি গু সাকা যে বলে গেছেন, 'যাবা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এমে তাদেব ছাতে ধরে নিয়ে যাব।' যে যা-খুশি কর না কেন, যে যে ভাবে গুশি চল না কেন, ঠাকুবকে শেষকালে আসতেই হবে ভোমাদের নিতে। ইশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা তো ছুড়বেই, তাধা তাদেব থেলা থেলবেই।

-- 🗐 🕒 मा जाउमार्यं वै



জনৈক ভক্তের সৌজন্মে

তাঁর ( ঈশ্বরের ) শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, যাতে অন্কুল াওয়া বয়,—য়াতে শভেষোগ ঘটে। ব্যাকুল হ'য়ে ভাকলে তিনি শভাবেনই भूनरवन ।

---শ্রীরামক্রফদেব



# Krishna Chandra Dutta (COOKME) Pvt. Ltd.

MANUFACTURER EXPORTER & IMPORTER, GENERAL MERCHANT, COMMISSION AGENT.

CABLE :: 'COOKME' CALCUTTA • Phone: 34-1078, 32-6548

#### Sales Office v

Calcutta-700070

Post Box No. 2187

#### Registered Office:

38, Kalikrishna Tagore Street 207, Maharshi Debendranath Road, Calcutta-700070

[ Phone: 32-3112 ]

#### 'স্বামি-শিশ্ব-সংবাদ'-প্রণেতা

#### বিবেকান-স-শিশু শ্রচ্চক্রের জীবনী ও রচনা

শ্রীমৎ স্বামী বীবেশ্ববানক মহারাজেল শুভেচ্ছা-সম্বলিত প্রথম প্রামাণিক চরিত্রন্ত

शिश २३०

•

মালা ২০,

প্রকাশক: শ্রীব্রন্ধপদ চক্রবর্তী, ২৫/১ স্থ সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান: বিবেকানন্দ দোদাইটি, ১৫১, বিবেকানন্দ ব্যোড, কলিকাতা-৬

এবং

7, AARTI, Vallabhbhai Patel Road, Santacruz West, Bombay-400 054

### P. Chatarji & Co. Pvt. Ltd.

#### SHOWROOM & SALES DEPTT.

53, Ezra Street, Calcutta-1.

Phone: 26-7268 26-0312 9, Parsee Church Street, Calcutta-1

Phone: 26-2608

Head Office: 23A, Raja Nabakrishna Street, Calcutta-5

Phone: 55-3929

Authorised Dealers & Stockists of :

Crompton Fans, Motors, Starters, Lamps, Tubes, Light fittings, Switch Gears Etc. G.E.C. Fans & Products, Usha & other Fans, Philips Lamps & Fittings, Insulating Materials, Electric Meters, Iron Clad Plugs Sockets & other Electrical Accessories.

With Best Compliments Of:

 $\star$ 

Phone: 33-5841

### Kanai Lall Ghosh & Co. Private Limited

HARDWARE AND METAL MERCHANTS

-GOVERNMENT AND RAILWAY CONTRACTORS-

159, NETAJI SUBHAS ROAD.

CALCUTTA-1

# With Best Compliments of:



Phone: 25-6024/25

## Ghatal Bandar Cold Storage

56, NETAJI SUBHAS ROAD.

CALCUTTA-700 001

Men, Men, these are wanted: everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. A hundred such and the world becomes revolutionized.

--- Swami Vivekananda

Đ

Space donated by:

Animesh Datta Choudhury

## Orthopaedies Appliances Suppliers

Spinal Brace, L. S. Belt, Curvical Collar, Abdominal Belt, Crutch, Artificial Leg & All Orthopaedies Goods Etc.

Phone: 21694

### Medicare

Atindra Bhavan Hill Cart Road Road Station More Siliguri Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin—to say that you are weak, or others are weak.

-- Swami Vivekananda



Space donated by:

Sri Harchand Rai Dalmia

Phone: 22-859 20-056

# M/s. KANIRAM SHEWDAT RAI

Nehru Road,

P.O. Siliguri,

Dist. Darjeeling

"Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth—sinners: It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep, you are souls immortal, spirits free, blest and eternal."

-Swami Vivekananda



Space Donated by:

# Arogya Niketan

( MATERNITY CUM NURSING HOME)

Shyamaprosad Mukherjee Road, P. O. Siliguri, Dist. Darjeeling Space donated by:

# Dr. (Mrs) K. Agrawal

M. B. S., (I.M.S., BH.U.), M. D. (Obst. & Gynae), M. A. G. S. (U.S.A).

Specialist in Gynaecology & Obstetrics

Incharge Maternity Section:

# AROGYA NIKETAN

Maternity cum Nursing Home
S. P. Mookherjee Road, (Khalpara)
SILIGURI-734 405

#### VISITING HOURS

Morning: 9 A.M. to 12 Noon

Evening: 4:30 P. M. to 6-30 P. M.

Sunday Evening Closed

Space Donated by:

# Dr. R. K. Agrawal

B. Sc., M. B. B. S. (I.M. S., B. H. U.)
M. S. (Surgery), M. A. G. S. (U.S.A.)
M. R. S. H. (London)

Specialist in Surgery & Pediatric Surgery

#### Incharge:

#### AROGYA NIKETAN

Maternity cum Nursing Home S. P. Mookherjee Road, (Khalpara) Siliguri-734 405

#### VISITING HOURS

Morning: 8 a.m. to 12 Noon Evening 4 p.m. to 7 p.m. Sunday Evening Closed

### Korunamoyee Iron Traders And Fabricators

Dealers in:

G. P. Sheet, B. P. Sheet, C. R. C. Sheet & Corrugated Sheet, Fiber Sheet,

Manufacturers:

Collapsible Gate, Rolling Shutter, M. S. Grill Railing, Steel Window and all Type of Fabricating Job & General Order Supplier.

16, Nirmal Chandra Street, Calcutta-12.

Dial. 27-7524

This world is the great gymnasium where we come to make .

ourselves strong.

—Swami Vivekananda

### SRI MAHABIR PROSAD AGRAWAL Arogya Niketan Medical Store

S. P. Mukherjee Road Khalpara Siliguri—734405

### ওঁ শান্তি

নৈনং ছিন্দস্তি শক্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়স্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

---শ্রীমন্তগবদ্গীতা, ২।২৩

আমার পরমারাধ্যা জননী স্বর্গীয়া প্রতিভাদেবীর আত্মার কল্যাণ কামনায়

শ্রীসুব্রতকুমার শুন্ত

রাজবল্লভ পাড়া

কলিকাতা-৩

## উল্টাডাঙ্গ অয়েল মিলস্

হাবাণ মাৰ্ক। থাঁটি সরিষাব তৈল ( আগ মাৰ্কা ১ম শ্ৰেণী ) ও হাবাণ মাৰ্ক! সবিষাব গইল প্ৰস্থাতকাবক।

৩৫/৫ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড

কলিকাতা-৭০০০৪

ित्राच : ११ -१००७ . ११-३४३४

নন্দলাল ভট্টাচার্যের প্রৱতিশ্ব পরাপ্ত ২০১টাকা

এই এমম প্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংক্ষিণ্ট ইতিহাস এবং নিশনের প্রেসিডেণ্ট মহারাজগ্রের সচিছ জীবনী

নন্দলাল ভট্টাচার্যের পরিব্রাজক শ্রীরামক্ষ টাব

ঠাকুর প্রীরাসকৃষ্ণ ল্নেছেন তীথে তীথে, আবার ঠাব ৩৫ গনাপণে বহ গৃহ হয়েছে তীথ । মিলিড হয়েছেন সমকালীন ভারতীয় মহাসাধ্যগাণীর সলো। সেই প্রিরাজন আর মহামিলনের আকর্ষণীয় সচিত ইতিহাস।

৩০/১৫ কলেড রো, ফলিকান্তা-৭০০০০৯



### ਰਿਦਾਰ ਪੂਰਦਾਸ਼ਰ ਰਿ**ড**ੜ ਜੂਿਰ ਸਿੰਕ ਮੁਦਾਰ ਕਰ ਕਸੂਰੀ ਸ੍ਰਾਹਾਮ

আপনি কি আপনার নিজন্ব ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প গড়ার কথা ভাবছেন ৷ আপনার হাতের কাছে এক অপূর্ব সুযোগ অপেক্ষা করছে ৷ এই সুযোগের সদ্বাবহার করুন ৷ নন্দীর নির্ভঃ যোগ্য কয়েকটি বলপ্রেস বা পাওয়ার প্রেস, হাইড্রোলিক প্রেস ইত্যাদি কিনে, লিফ ফ্লিপ, সুইচ বক্স, দিটল ফাপিচার, হিন্জ পাওয়ার

বোল্টল, অটোমোবাইল ও সাইকেল
পার্টস জাতীয় মানা জিনিষ ভৈরী করে
মাসে ২০০০ টাকা উপার্জন করুন ৷
অবিলয়ে আমাদের সাথে নিম্ন ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন ৷ মেশিন কেনার
ক্ষেত্রে কোম্পানী সব রকম প্রামর্শ
দিয়ে থাকে :



১২৫, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া ফোন ১৬৯-২০৬১



আনন্দময়ীর শুভাগমনের অবসরে আচার্যবরিষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত

### উদ্বোধন পত্রিকার

প্রচারের মাধ্যমে জন-মানস তাঁরই ভাবধারার আকলনে আনন্দময় হয়ে উঠুক! --- শ্রীরামক্ষ-বিবেকানন্দ-ভাবাঞ্ছিত জনৈক



Phone : Off: 27-3793 Res.: 31-1521

## **Mritunjoy Stores**

Liquid Soap, Disinfectants, Insecticides Miscellaneous Domestic requisites,

Stockists of : Swastic Oil Mills Ltd. (Industrial Product Div.) Bayer India Ltd. (Public Health Products) 27, CANNING STREET, CALCUTTA-1

With best compliments from :

### Keiriwal Brothers

Coal & Coke Merchants 1, Princep Street **CALCUTTA-70**0 072

Off: 27-2697

Phone: Resi. 1 34-4563

31-1012

Jharia: 60611



With Best Compliments of:



# Water Supply Specialists Private Ltd.

Mission Row Extention, Post Box 424

( GUJRAT MANSION )

CALCUTTA-700001

Cable: 'PAYASI', Calcutta

Telex: 021-4393 TOSH IN

With Compliments from:



Phone:  $\begin{cases} 26-2102/2 \\ 26-7543 \\ 26-5236 \end{cases}$ 

Post Box No. 2444

# A. Tosh & Sons Private Limited

TEA MERCHANT & EXPORTERS

'TOSH HOUSE'

P-32 & 33; India Exchange Place, Post Box No. 2444 Calcutta-700 001

Branch:

'TOSH HOUSE'
WILLINGDON ISLAND
Post Box—605
Cochin-682 003.



## WINSOME STEEL TRADE

6, Clive Row Calcutta 700001

Phone:

Office: 22-9587, 22-3603

Residence: 48-1128 47-4330

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্রকিত সিম্ধবঃ।

মাধ্বীন'ঃ সম্ভোষধীঃ ॥

মধ্য নক্তম্তোষসো মধ্মং পাথিবং রজঃ।

মধ্য দ্যোরস্তু নঃ পিতা।।

### Lords Fruits Preserving Co.

13-A, Jagadish Nath Roy Lane Calcutta-700005, Phone: 55-6584

যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ—কেট পব নয় মা; জগৎ তোমার।

— শ্রীশ্রীশা

### \* মুদ্রণশ্রী \*

১৬৮/সি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলি-৭০০০৪

[ ( ) | | 4 : 4 : 0 : 66

"ভয় কি, বাবা, সর্বদার তবে জানবে যে ঠাকুব হোমাদেব পেছনে ব্যেছেন। আমি রয়েছি—আমি মা পাকতে তোমাদের ভব কি ্র ঠাকুব যে বলে গেছেন, 'যাবা তোমাব কাছে আসবে, আমি শেষকালে এমে তাদের হাতে ধলে নিয়ে যাব।"

পৌজকো:---

### M.s. Sudha Advertising Agency

10, Sovaram Basak Street Calcutta: 700 070



### भागात (कल्ला

বেনারসী সিন্ধ, স্থুটিং, সাটিং, ৯৯এ, বিধান সরণী (খ্যাসলাজার), কলিক্ষাতা-৭০০ ০০৪

[ফোন: ৫৫-০৪৮০]

#### With Best Compliments From:

"যদি শাস্তি চাও, মা, কাবও দোষ দেখে। না। দোষ দেখৰে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেথ, কেউ পর নয় মা , জগৎ তোমার।" — 🔊 🔊 মা সারদাদেবী

Phone:  $\begin{cases} 536340 \\ 540938 \end{cases}$ 

# TARA CONSTRUCTION COMPANY ENGINEERS & CONTRACTORS

2, Aarti North Avenue Co-operative Housing Society, V. P. Road, Santacruz (W), Bombay-400 054



# The Assam Company (India) Ltd.

52, Chowringhee Road,

CALCUTTA-700071

Telephone: 43-2018, 43-1978, 44-1722, 44-0278

Cable: AHOMCHA, Calcutta.

Telex : 217114 (ACHA IN)



#### শুরুষহারাজ এএবোধনাদক্ষীর প্রীমুখনিঃক্ত বাণী :--

- ১। "সবচেয়ে বভ সাধনা, সবচেয়ে বভ লক্ষ্য—অবিঞ্জান্ত তাঁর স্মরণ।"
- ২। "কল্যাণ আর কি—যখন আমরা স্বার্থপরতার বন্ধন থেকে মৃক্ত হই— তথনই চিব কল্যাণ।"
- "ভোগবৃত্তি মানুষকে অম্বর করে—ত্যাগবৃত্তিই মানুষকে দেবতা করে।"
- ৪। "প্রতিটি কর্মই যক্ত হইতে পারে যদি কর্মমাত্রেই ভগবদর্গিত হয়।"



### চারপুরুষের ঐভিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

# এম বি. সরকার

গিনিস্বর্ণের অলম্কার প্রবর্তক আসল রত্ন ও মহারত্বাদি সহজ্লভা

পি-২০. আ সারদ্যামণি সব্ধণী, কলিকাতা-৭০০০০৩ (বাগবাজার শ্রীট ও গিরিশ অ্যাভিনিউ সংযোগস্থলের নিকট)

সময়: রথিবার ও চুটির দিন বাদে—সকাল ১টা—১২টা বিকাল ৫টা—৮টা

ফোন নং: ৫৪-৫৪২৭

Phone: 27-8514

## Eastern Agency

DEALERS OF SURVEY DRAWING MATERIALS DISTRIBUTORS 'SWAN' AMMONIA PAPER 14/2, OLD CHINA BAZAR STREET CALCUTTA-700001

With Best Compliments of:

#### R. N. DATTA & CO.

Makers of Galvanised & Black ERW Quality Conduits. M.S. Pipes and Accessories. HOLDERS OF ISI MARK MERCANTILE BUILDINGS, Block 'D', 1st Floor, 10/1F, Lall Bazar Street, Post Box No. 579. CALCUTTA-700 001.

Telegram: 'CONTUBES'

Telephone : 23-5509

With best compliments from:

# Boncon Engineers (P) Limited

247, Shiv Shakti Industrial Estate. Off Mathuradas Vasanji Road, Andheri East, Marol, Bombay-400059.

Machine Design & Plant Consultants to 1-Soft Drinks, Dairy, Brewaries, Pharmaceutical, Chemical and allied Industries

With Best Compliments from:

ROCKETPLY GRAM: CALCUITA

Phones: \$22-0713, 22-4061 22-6793, 23-5804

## Wood Craft Products Limited

BIRLA BUILDING, 7th Floor 9/1, RN MUKHERJEE ROAD Calcutta-700 001.

Manufacturers & Exporters "ROCKETPLY" Commercial Plywood, Decorative Plywood, Block Board & Flush Doors.

#### বিগত ৪৪ বছর যাবভ নিয়মিভ প্রকাশিত হইতেছে !!

# শীরামকৃষ্ণ পঞ্জিকা

এই পঞ্জিকায় তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, জন্মে, মৃতে, যোগিনী, বারবেলা, কালরাত্রি, যাত্রা, বিবাহ, শুভকর্ম বিবিধ অমৃত্যোগ, মাহেন্দ্র যোগ দেওয়া আছে। সমস্ত ধর্মক্তত্যের উল্লেখ আছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রিত সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তমণ্ডলীর আবির্ভাব তিরোভাব তিথিও দেওয়া আছে। দৃক্সিদ্ধান্ত মতানুযারী গণনা।

পঞ্জিকা পাইতে ইচ্ছুক ও বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সথর নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন!



শ্রীরামক্বফ সারদা মঠ ১০, রামক্বফ লেন, বাগবাজার কলিকাতা-৭০০০৩

কোন--৫৪-৪৩৩৯

#### Manufacturers of Quality Sugar



# Bagaha Chini Mills Limited

Registered Office:

5 & 6, Pannalal Banerjee Laue (Fancy Lane) Calcutta-700 001

Gram: NORBISUGAR
Telex: 7396 Fibre Cal

Phone: 22-7756 (4 Lines)

Mills at:

Bagaha ( N. E. Rly. )

Distt. W. Champaran

Bihar.



Dial: 47

1265 0573 6408

### **Cement Trading Corporation**

58B, BALARAM BOSE GHAT ROAD
CALCUTTA-700 025

STOCKIST OF:

"KONARK" BRAND CEMENT

॥ মনমুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মূখে বলছি—'হে ভগবান্ তুমি আমার সর্বস্থ ধন', এবং মনে বিষয়কেই সর্বস্থ জেনে বসে রয়েছি; এরূপ লোকের সক্ল সাধনই বিফল হয়॥

--- এরামকুফাদের

With Best Compliments of:

# Cardo Print Supply (P) Ltd.

All sorts of card-board boxes and carton manufacturers and book-binders.

93/1M, BAITHAKKHANA ROAD, CALCUTTA-9

[ Phone: 35-2874 ]

With Best Compliments of:



Phone: 22-9321

## The G. S. Emporium (Agency) Ltd.

16, India Exchange Place

Calcutta-700001

#### **Bumper Offer**

#### Special Hire Purchase Scheme

Black & White TV (Uptron, Crown, Webel, Televista) ... 700.00

Refrigerator (Kelvinator) ... 1500.00

Fan (Polar, Orient) ... 1000.00

Almairah ... 1000.00

### S. K. ENTERPRISES

9C, Esplanade Row East
Dharmatala Market: Shop No. 15
Calcutta-700069

#### সমস্ত প্রকার সেলাই-এর সূতা পাওয়া যায়ঃ

### প্রতিমা ফৌর

৪১নং খোংরা পট্টী কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্ৰাৰ্থ -- <del>ইৰুৱ কোণা আছেন, তাঁকে কিব্ৰ</del>ুপে পাওয়া যায় ?

উত্তর--- সমুদ্রে রত্ম আছে যত্ন চাই। দংসারে ঈশ্বর আছেন সাধনা চাই।

বাউল যেমন গৃহাতে গৃরকম বাজনা বাজায় আর মুথে গান করে, হে শংসারী জীব। ভূমিও হাতে কর্ম কর, কিন্তু মুথে ঈশরের নাম স্বঁদা করতে ভূলো না।

যেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ী যাবার অনেক পথ আছে; সেইবকম ভগবানের ঘরেও নানা পথ দিয়ে যেতে পারা যার। প্রত্যেক ধর্মই এক এক পথ দেথাইয়া দিতেছে। ঈশ্বীয় কথায় ইতি করা যায় না—পড়ন।

দস্বরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃ'ক সংগৃহীত ও মিত্র ব্রাদার্গ [ ফোন : ৩৩-২৭৮০ ] হইতে প্রকাশিত।

### শ্রীশ্রীরামরুফদেবের উপদেশ

এই একমাত্র পৃস্তকই ১৮৮৪ খৃঃ ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় মধ্ব, স্থরেন্ত্রাদি ভক্তগণ কতৃ ক ঠাকুরের নিকট পঠিত হইলে **এএএরামকৃষ্ণদেব দয়ং "শালা ঠিক ঠিক লিখেছে"** বলিয়া ছাল্ম করিতে থাকেন। এএএরামকৃষ্ণদেব দয়দ্ধে আজ পর্বন্ত যত পুন্তক বাহির হইয়াছে ও হইতেছে ভন্নধ্যে ইহাই আদি ও সর্বপ্রথম পুন্তক।

#### -: প্রাপ্তিস্থান :-

উদ্বোধন অফিদ, রামকৃষ্ণ মিশন সাম্বাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ (কামারপুক্র), শ্রীশ্রীমাত্মন্দির (জন্তরাম্বাটী), গোলপার্ক, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী বুক্টল ও কলিকাভার প্রধান প্রধান পুত্তকালয়।



ফোন: ২৩-২৯৮৯

গ্রাম: ডিফেনডার

## ইফ ইণ্ডিয়া আর্ম্ম কোং

১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, ক্যাপ, বারুদ, ছিটা প্রভৃতি আমদানী কারক।

With Best Compliments of:

[ Phone: 55-2726

### Madan Gopal Medical Stores

449 Rabindra Sarani Calcutta-700006

With Best Compliments from:

Phone . \ 57-5652 \ 57-6189

### Jayanta Group of Industries

Manufacturers of Glass Shells for GLS. Lamps and 'Orient', 'Globe' and 'Jayanta' Brand GLS. Lamps

Teghoria, P. O. Hatiara, Calcutta-700059

## Mukherji Tea House

Wholesale and Retail tea merchant. Chandrakona Road. Midnapur. For Quality Sweets

Please Step in :-

Phone: 54-1025

## Chittaranjan Mistanna Bhandar

34 B, Shyambazar Street, Calcutta-700005 Estd. 1907

Makers of: SPECIAL SPONGE RASSOGOLLA & KESHAR ITEMS

With Best Compliments From:

#### HOUSE OF ELECTRONICS

### H. B. ENTERPRISE

110-B, S. P. Mukherjee Road, Calcutta-26: 482002 59, Ballygunge Gardens (Gol Park) Calcutta-19: 411172

With Best Compliments From:

### BASUSREE CINEMA

( Air Conditioned )

102, S. P. Mukherjee Road Calcutta-700 026

Phone: 47-8807

47 8808

Durgapur Steel Plant. India's major Steel complex. A veritable giant in whose benevolent shadow hundreds of people work, play and grow. Fed and supported by the plant's Steel strength.

And people have given their love in return. Their constant care and round-the-clock untiring work help the plant grow.

溇

淡

# Steel Authority of India Limited

DURGAPUR STEEL PLANT



With Best Compliments From:



# Hindustan Motors Limited

Manufacturers of:

Contessa and Ambassador Cars, Hindustan Driveaway Chassis Hindustan Normal Control & Full Forward Control Trucks Passenger Coach, Mini Bus, Trekker and Porter

Excavators, Electric Overhead Travelling Cranes Upto 400
Tonnes Capacity, Dumpers, Front End Loaders,
Crawler Tractors, Scrapers

•

Registered Office at
9|1 R. N. Mukherjee Road
CALCUTTA-700 001

Factories at

HINDMOTOR (West Bengal)

TRIVELLORÉ (Tamil Nadu)

প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন —যারা নিজেদের সংসারের জন্ম না ভেবে পরের জন্ম জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন ক'রে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাদীকে তাই ঐরপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হ'লে এরা দারে দারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বৃঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হ'তে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান্ সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষার ক'রে তাদের বৃঝিয়ে দেবে। তোদের দেশের mass of people (জনসাধারণ) যেন একটা Sleeping Leviathan (ঘুমন্ত বিরাট জলজন্ত)! এদেশের এই যে বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড়জোড় একজন কি ছজন দেশের লোক শিক্ষা পাছেছ। যারা পাছেছ—তারাও দেশেব হিতের জন্ম কিছু ক'রে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করবে বল! কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে সে সাত ছেলের বাপ! তখন যা তা ক'রে একটা কেরানিগিরি, বড়জোর একটা ডেপুটিগিরি জ্টিয়ে নেয়। এই হ'ল শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম উচ্চচিন্তা করবার তাদের আরু সময় কোথায়! তার নিজের স্বার্থ ই সিদ্ধ হয় না; পরার্থে সে আবার করবে!

—স্বামী বিবেকানন



## Sur Iron and Steel Co. Ltd.

15 CONVENT ROAD
CALCUTTA-700 014

# Ms. Designers & Imprint

#### 35, PAIKPARA ROW, CALCUTTA-700087

Most famous name in Silk Screen printing on Tea chest Manufacturer of Plywood chest-lets & Mini Tea chest.

God has put you in the world. What can you do about it? Resign everything to Him. Surrender yourself at His feet. Then there will be no more confusion. Then you will realize that it is God who does everything. All depends on 'the will of Rama'.

-- SRI RAMAKRISHNA

With Best Compliments Of:

Phone: OFF: 33-6237 RES: 33-4103

### M/S. Road Lifters (India)

Fleet Owners & Premium Road Carriers.

67/2, RATAN SARKAR GARDEN STREET,

CALCUTTA-700070

Phone:  $\begin{cases} 31-1172 \\ 34-3274 \end{cases}$ 

### M. L. ROY & CO.

(Neycer Dept.)

Authorised Distributors of

"Neycer" Sanitaryware "Essco" C. P. Fittings "Johnson" Tiles

28, College Street, Calcutta-73

With Best Compliments Of:

Phone: 35-2641

# Ms. United Timber Agency 22D, Canal West Road, Calcutta-700 006



Phone: 27-1416

Manufacturers of:

All kinds of

"FIRE FIGHTING"

Appliances and Accessories DEFLAMER Brand
Fire Extinguisher

### FIRE PREVENTIVE EMPORIUM

62, BENTINCK STREET
CALCUTTA-69

# With Best Compliments From:

## The National Insulated Cable Co. Of India Ltd.

NICCO HOUSE, HARE STREET

CALCUTTA-700001

Telex: 021-2653 (NICC 1N)

Gram: "MEGOHM", Calcutts.

Phone: 23-5102 (6 Lines).

Works: Shamnagar, E. Rly.

Manufacturers of Electric Wires & Cables.

Branches All over India,

With Best Compliments of .

68

# Bhupati Bose Charitable Trust

44/1 DHARMATALA LANE

HOWPAH-2

With Best Compliments of:-

Cable: INALIMER

OFF: 23-8787, 23-7388

RES: 72-4493, 72-1780

### Industrial Implementers

Phone:

Engineers & Contractors 8-8, Lall Bazar Street

**CALCUTTA-700001** 

With Best Compliments of:

R. N. INDUSTRIES 27-A. CREEK ROW CALCUTTA-700014

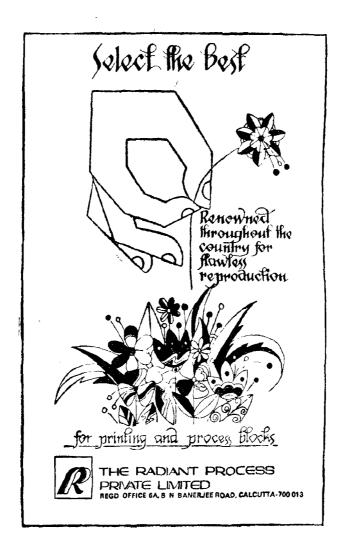

FOR YOUR REQUIREMENTS OF FERTILISERS AND PESTICIDES, PLEASE CONTACT—



# Rallis India Limited

AGROCHEMICAL DIVISION

16, HARE STREET

CALCUTT-700001

# STUDY CENTRE

মাধ্যমিক থেকে শ্রহ্ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে B. A., B Sc., B. Com., M.A. M. Sc., M. Com., LL B, Entrance প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষা পাশের ব্যবস্থা কোচিং-এর মাধ্যমে Guarantee দিয়ে করা হয়। যোগাযোগ করনে:—

#### Principal K. A. Rehman

Study Centre, Phone: 47-6320 Beside Bharati Cinema Hall. Bhowanipore (Sat. & Sunday Closed)

#### Branches:

\* 26/1 Surya Sen Street
(Sunday Closed)
Calcutta-9

\* Mayurvanj Road

(Opposite to Indian Oxygen Ltd.)

KIDDERPORE.

Branches:

Upper Chelidanga Masjid Ots Nos—1

Near Upendranath High School
Assansol.

(Opened on Sunday only)

(OFFICE HOURS 10 A.M. to 4 P.M.)

### **"প্রী**প্রামক্ষঃ শরণম্"

"যথার্থ সাধু কথনও ব্যক্তিত্বের জালে আবদ্ধ হন না।
ছুচ্ছ, সামান্ত বাপোর বা বস্তুকে তিনি গ্রাহ্য করেন না।
যাহারা উন্নত আদর্শে বঞ্চিত তাহারাই সহজে উদ্বিগ্ন
এবং হতাশ হন এবং অপরকেও বিষয় করেন।"
—"প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা"
স্বামী পরমানন্দ

নিবেদকঃ লায়ন অমিড বিশাস ● বাঁকুড়া

# With Best Compliments from:



## INDIAN PLASTICS LIMITED

LESSEE OF MINI STEEL PLANT OF

Universal Industries & Cotton Mills Ltd.

#### Plant:

Suri, Birbhum,

Phone: 340 & 561

Gram: SURISTEEL

#### Calcutta Office:

9/1, R. N. Mukherjee Road,

Birla Building

CALCUTTA-700001

#### Phone:

22-3476 22-3495

23-7416 22-2316

Gram: PLASTIKMEN

#### REGD. OFFICE:

POISAR BRIDGE, KANDIVIL,

BOMBAY 400 067

Phone: 66-1241

With best compliments from:

### RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

3rd Floor, Maker Chamber IV, 222, Nariman Point, Bombay 21.

#### VIMAL

Suitings, Shirtings, Sarees & Dress Materials. India's widest range of Synthetic and Blended Fabrics, beautiful collections in qualities like:

TEREX, TRIWOL, SNOWBALL, SUPERTEX, PERKINI, VERONICA ETC.

#### MANUFACTURERS OF:

"TEXAFIT" a texturised bulk stabilised yarn in all Deniers, Single and Double

and

"RECRON" Polyester Filament Yarn in different deniers.

MILLS RETAIL SHOWROOM:

LAFFANS

Veer Nariman Road,

Fountain, Bombay.

Telephone Nos. 

22-6070

Grams: "RELCOMCOP"

Telex: 11-2950 VMAL IN.

# 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ,



# -শান্তিনিকেতন

কোলাবলের অনক পরিবেশ থেকে সুক্তি পেতে চলুব বৰ পেছেছিল দেশ শান্তিনিকেতনে, যেগানে বাম্ব আয় প্রকৃতি কাছাকাছি, বেখানে পরিবেশ অমুদ্র, বাতাস হিছে, গ্রুমদির। জন্ব এসে যেথার বেশে বেই শান্তিনিকেতনে এলে মনে ব্যব

ষ্ঠিকীর্থ এই আন্তরে এবে শহর নিশ্চিত্তে বিপ্রায়
বিল, ফিরিটের আমুন মনের প্রশান্তি। দেপুন
মুকাছন অধ্যয়ন, বিচিত্র দেহালচিত্র, নন্দলাল,
বারকিংকর, বিনোদবিহারীর শিল্পকর্ম,
কলাভবন ও বিচিত্রার অমুল্য সংগ্রহশালা,
বরীপ্রকানর পাঞ্চলিপি আর তার চিত্রকলার
নিয়র্পন। আসুন উন্তরায়ণের আদিনায়—দেপুন
সেবানকার অপুর্ব গৃহবৈলী, উব্যরন, কোনার্ক, পুনন্দ,
উণ্টি আয় শেব বেলাকার ঘ্রবানি প্রায়নী।
আয়ুর শান্তিবিকেত্রে, ধ্রথানে আকানে

গান, বাডাদে গান, ঋতুতে ঋতুতে উৎসব। আপনার আনক আর আরামের **ভন্ত প্রস্তুড** ট্টাবিফ **লভ**।

বিশ্বন বিবরণ ও বুকিংএর জনা যোগাযোগ করুন ঃ

ট্রারিস্ট ব্যুরো এবং রিজার্ভেসন কাউণ্টার,
ট্রারিজম ডেডেলপমেণ্ট কর্পোরেশন
৩/২, তিনত্ত নাকে নামেশ বাধ (কণ্ট)
কলিকাতা-৭০০ তেচার : ২৬-৮২৭১,
প্রাম ፣ TRAVELTIPS ৷ নেহক রোড, লাজিবিং ঃ
গৈম কার্ট বেচে, শিনিকটি;
৩বেন্ট বেনক ইনকর্মেশন ব্যারা,
৯/২ স্টেট এন্দোরিয়া, বাবা করন সিং মার্গ,
নিউলিরা-১১০০০১ কোন : ৩২৯৮৪০।
করির নানসন, ৭৮৭, জালা সালাই,
মার্লিভ-৩০০০০ কোন : ১৭৬৯১২

প্তিম্বর ব্রুকার

With best compliments from:



# B. K. ROY PRIVATE LIMITED

4, BANKSHALL STREET, CALCUTTA-700 001

# Bharat General & Textile Industries Limited

Regd. & H. O.

9/1, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001

Telex: 021-3394 A/B 'BGTI IN'

Gram: KESOSHOP-Phones: 22-7668, 23-6976

Leading Exporters of Cottonseed extractions

Manufacturers of 'COOKEN Brand' Refined Cottonseed oil 'RHINO Brand' Cotton yarn

Oil Mills & Refineries: Dhamangaon (PS), Malkapur (Buldana) &

Achalpur (all in Maharashtra) &

Guntur (Andhra Pradesh).

: Malkapur ( Maharashtra ) Extraction Division

Spinning Mills : Assam Cotton Mills, Chariduwar ( Assam ).

### মধ্য কলিকাতায় অবস্থিত

২৫ বৎসরের পুরান একটি অভিজ্ঞান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান CHAKRABURTI'S

### AID TO ED.

ESTD.-1960

( রক্ত জয়-তী ১৯৮৫-তে )

(Govt. Affiliated: Affiliated to I. C. W. A of India)

এখানের শিক্ষা পন্ধতি উচ্চমানের—সকল বিষয় পড়ান হয়। ইহা শিক্ষিত অভিজ্ঞ অধ্যাপক ন্বারা খবে অলপ সংখ্যক ছাত্র নিয়ে প্রতি বিষয়ে প্রেক করে পড়ান হয়। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বি. এ., বি. এম. কি., বি. কম্ ( পাশ এবং অনার্স ) এম. এ., এম. কম্ ও অন্যান্য পরীক্ষার বিষয় যেমন—Jt. Entrance, C. A. Entrance, Banking প্রভৃতি।

৩৯নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

#### **COSTING COURSE**

I. C. W. A. (Intermediate and Preliminary)

কোচিং দেওয়া হয়।

১২৮, কেশবচন্দ্র সেন জ্মীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ ফোন: ৩৫-৫৭৩৩ যোগাযোগ্যের সময়—সকাল ৯টা থেকে ১২টা এবং বিকাল ৩টা থেকে ৯টা ।

## Announcing the newcomer in the family.

### REMINGTON Travelriter



Easy to type, easy to carry.
India's only portable typewriter.

### REMINGTON RAND

OF INDIA LIMITED

Calcutta · Bombay · Delhi · Madras

With best compliments of:

Office: 25-2282

Resi : 72 259

### SHOTBLASTING & METALLIZING CO.

METAL CLEANING, ANTICORROSION TREATMENT AND COMPLETE METALLIZING SERVICE

10, CLIVE ROW, CALCUTTA-700 001

With best compliments of:

### **SENCO**

49/B, SHYAMBAZAR STREET, CALCUTTA-700 004

MANUFACTURERS OF
GOLD PRINTERS, PLASTIC FOLDERS

Space donated by:

### The Pioneer Art Advertiser

( An authorised advertising Agent of C. S. T. C. Buses )

P-58, B. K. PAL AVENUE CALCUTTA-700 005

[Phone: 54-3415

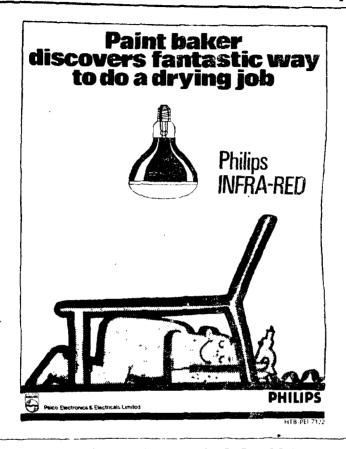

#### **KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LIMITED**

9/1, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001

Manufacturers of Cotton Textiles & Piece Goods, Rayon Yarn, Transparent Cellulose Film, Sulphuric Acid, Carbon-di-Sulphide, Cast Iron,

Spun Pipes, Cement & Refractories etc. etc.

Sections:

Mills:

Textile Section

42, Garden Reach Road, Calcutta

Rayon & T. P. Section

Tribeni, Dist. Hooghly

Spun Pipe Section

Bansberia, Dist. Hooghly

Cement Section

Basantnagar, Dist. Karimnagar (A. P.)

Refractory Section

Kulti, Dist, Burdwan

### আমাদের প্রকাশিত প**ৃশ্তক** সাহিত্যের সেরা সম্পদ

| শ্ৰীম-কথিত                              |                       | জয়শ্তান জ বন্দ্যোপাধায়                      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| ∗ <u>শ্রীশ্রী</u> রামক্ষ কথাম্ত         | ২৫-০০                 | ধর্ম ও প্রগতি ১০-০০                           |
| সত্তোক্রাথ মজ্মদরে                      |                       | তপন্ক,মার দাস ও                               |
| বিবেকানন্দ চরিত                         | 26-00                 | ডঃ কানাইলাল ভৌমিক                             |
| ছেলেদের বিবেকানশ্দ                      | <b>%-</b> 00          | ্ক্ষি বিজ্ঞানঃ প্রয <b>ুক্তি ও তথ্য</b> ৪০-০০ |
| <b>म्</b> क्त्रदीश्रमाम वन्             |                       | <b>क्रिक</b> ् ब्रान्थरम्ब छ                  |
| আমাদের নিবেদিতা                         | <b>%-</b> 00          | भनग्र मार्थगर्+छ                              |
| ক্ষ                                     | 20-00                 | ফ্রল ফোটানোর সহজ পাঠ ১৫-০০                    |
| স্ভাষচন্দ্ৰ বস্                         |                       | ফ্লের বাগান ২৫-০০                             |
| তর্পের ধ্বুন                            | <i>25</i> -00         | দীনেশ্যক্মার রায়                             |
| শ্রীস্বভাষ্টস্দ্র বস্ব সমগ্র রচনাবলী ১ম | <b>৩৫-</b> 00         | পল্লীচত্র ১৫-০০                               |
| ঐ ২য়                                   | <b>00-</b> 00         | পল্লীবৈচিত্ত্য ১৫-০০                          |
| न्यामी श्रद्धानानम                      |                       | তারাপদ রায়                                   |
| রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা            | R-00                  | কাণ্ডজ্ঞান ২৫-০০                              |
| প্ৰভাতক্ষাৰ মুখোপাধ্যায়                |                       | অমিয়ক্ষার ৰম্যোপাধ্যায়                      |
| রবীন্দ্ <del>জ</del> ীবনকথা             | <b>২০-০</b> ০         | বল্যালক্ষ্মীর ঝাঁপি ১৫-০০                     |
| মনোজিং বস্                              |                       | উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়                        |
| বিধানচন্দ্ৰ                             | <b>20-</b> 00         | ম্কিনাথ . ১০-০০                               |
| ইন্দ্র মিত্র                            |                       | সাগরময় ঘোষ                                   |
| বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা                   | R-00                  | সম্পাদকের বৈঠকে ১৫-০০                         |
| শ্রং-কথামালা                            | <b>25-</b> 00         | একটি পেরেকের কাহিনী ৬-০০                      |
| দিলীপক্ষার মুখোপাধ্যয়                  |                       | হীরের নাকছাবি ১৫-০০                           |
| কথায় কথায়                             | <b>30-</b> 00         | <b>७: न</b> ळाञ्चनाथ वम्                      |
| শৈৰকালী ভট্টাচাৰ                        |                       | আজাদ হিন্দ <b>ফোজের সণ্গে</b> ৭-০০            |
| চিরঞ্জীব বনৌষ্ধি                        |                       | ক্ষিতিয়োহন সেন                               |
| ১ম খন্ড                                 | <b>00-0</b> 0         | বেদোন্তর সংগীত ২৫-০০                          |
| ২য় খ•ড                                 | <b>0</b> 0-0 <b>0</b> | <b>A</b> '                                    |
| ৩য় খ•ড                                 | <b>৩</b> ০-০০         |                                               |
| ৪থ' খণ্ড                                | <b>00-0</b> 0         |                                               |
| <b>৫ম খণ্ড</b> ়                        | 90-00                 | 'আনন্দ পাৰ <b>লিশাস' প্ৰাইডেট</b>             |
| ৬ষ্ঠ খণ্ড                               | <b>00-</b> 00         | িলামটেড<br>ন                                  |
| স্নীতিক্ষার চট্টোপাধ্যায়               |                       | ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯           |
| সাংস্কৃতিকী (৩য়)                       | <b>২</b> 0-00         | দ্রেভাষণ=৩ <b>৪</b> ৪৩৬২ <b>* ৩২৩৪১</b> ৭     |

With best compliments of:

Phone: 25-8434, 250619 Gram: EASY DRYING Telex : 021-4092 G. P. I.

### Grain Processing Industries (India) Pvt. Ltd.

("EXPORT HOUSE" RECOGNISED BY GOVT, OF INDIA)

29, STRAND ROAD, CALCUTTA-700001

Works: KANTALIA, P. O. MAKARDAH, HOWRAH

- Complete Modernisation of Rice Mills Undertaken
- Automatic Parboiled Paddy Drier
- Automatic Paddy Parboiling Plant
- Automatic Sheller Type Rice Milling Plant



### নিন্দের গ্রন্থগালি শ্লাপ্রকাশিত হইতেছে

**প্রামকৃষ্ণচরিত** শ্রীক্ষতীশচন্দ্র চৌধরে

রাজা মহারাজ শ্বামী নরোজ্যান-দ

মহাপুরুষ শিবানন্দ শ্বামী অপুর্বানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দ শ্বামী জগদীশবরানন্দ

অদ্ভূতানন্দ-প্রসঙ্গ সংকলকঃ প্রামী সিধানন্দ

> **পাঞ্চান্য** শ্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভারতের সাধনা

জান(যাগ-প্রস্ক্রে শ্বামী বিবেকানন্দ

(বদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা সংকলকঃ স্বামী ধীরেশানন্দ

সিদ্ধান্তলেশ সংশ্ৰহ অনুবাদকঃ শ্বামী গশ্ভীরানন্দ

**লৈফর্গ্যসিদ্ধিঃ**' অন্যাদকঃ ধ্বামী জগদানন্দ

বৈরাশ্যশতক**ম্** অনুবাদকঃ শ্বামী ধীরেশানন্দ

লারদীয় ভক্তিসুত্র শ্বামী প্রভবানন্দ অন্বাদকঃ প্রীগোক্ত্লচন্দ্র ঘোষ

> রামান্তজ চরিত শ্বামী রামক্ষানন্দ

(যাগচতুষ্টয় শ্বামী সন্দেরানন্দ

বুজন প্রকাশিত হইতেছে

35, জাগো, এগিয়ে চলো শ্বামী ব্যানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা শ্রামী প্রভানন্দ

উন্বোধন কার্যালয় | ১ উন্বোধন লেন | কলিকাতা---৭০০০০৩

### বই কিবুন! বই পড়ুন! বই আপনার বন্ধু! নিজে পড়ুন অপরকে পড়ান। আনন্দ-উৎসবে প্রিয়জনকে বই উপহার দিন।

### \* শ্রীরামকৃষ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত পুস্তকাবলী \*

| মরণের পারে               | ₹ <b>₽</b> ,00 | শ্বামী বিবেকানন্দ                        | <b>২</b> .00  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|
| প্নজ'ন্মবাদ              | 25,00          | ভারত ও তাহার সংস্কৃতি                    | 00.00         |
| মনের বিচিত্র রূপ         | ≥,00           | রাগ ও র্প ( ৩ খেন্ডে )                   | <b>৯0</b> ⁺o∈ |
| <u>যোগশিকা</u>           | <b>২০</b> °০০  | ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে)         | <b>96</b> '00 |
| যোগদৃশ্ন ও যোগসাধনা      | <b>२४</b> °००  | পদাবলী কী <b>ৰ্ন্তনের ইতিহাস</b>         | <b>২</b> 0°00 |
| কাশ্মীর ও তিব্বতে        | <b>≶₽.</b> 00  | সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান              | ৩৮ ০          |
| আত্মজ্ঞান                | <b>\$0,0</b> 0 | ম <b>ক্তসাধনা ও সংগ</b> ীত               | 28,c          |
| আত্মবিকা <del>শ</del>    | 2.00           | বাণী ও বিচার ( ৫ খন্ডে )                 | 25¢.00        |
| ভালবাসা ও ভগবংপ্রেম      | 9.60           | মন ও মান্য (২ খণ্ডে)                     | <b>৫৩</b> °০ে |
| হিন্দ্রনারী              | 74.00          | অভেদানন্দ দর্শন                          | ৩২°ে          |
| কর্মবিজ্ঞান              | 20,00          | কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব                  | <b>ρ.</b> C'  |
| শিক্ষা-সমাজ ও ধর্ম       | <b>২০°০</b> ০  | গীতা                                     | 28 °c         |
| ম্তোগ্রন্থাকর            | <b>७</b> .00   | বিশ্বর্পিণী মা সারদা                     | <b>08.</b> c. |
| আমার জীবনকথা ( ২ খন্ডে ) | <b>%0</b> '00  | আচার্য অভেদানন্দ                         | <b>6</b> .    |
| শ্বামী অভেদানন্দ         | <b>৯.</b> ০০   | শ্বামী <b>অভে</b> দানন্দের বিজ্ঞানদ্ ঘিট | <b>ሁ</b> *ና   |



### শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ১৯বি,রাজা রাজকৃষ্ণ স্থীটি কলিকাতা

### প্ৰামী তেজসানশ্ৰ

বামকুফ্ল-সঞ্জ—আদর্শ ও ইতিহাস ২.০০ थार्थता ७ प्रकी ७ १.१० প্রীপ্রীয়া ও সপ্তসাধিকা ৬.০০

> न्याभी वीद्यन्यदानन धर्म ७ धर्म - जीवन ১.००

> > ন্ৰামী প্ৰেমেশানন্দ

গীতা-সার সংগ্রহঃ ৪.৫০

প্রমূহংসাদেব ২.০০

আত্মবিকাশ ২.০০

দ্ৰামণি অংজজানন্দ দ্রামিজীর পদপ্রান্তে ২২.০০

অন্যান্য প্রুস্তকঃ

প্রারামকুষ্ণের উপদেশ ১.০০ প্রীপ্রানায়ের উপদেশ ১.০০

দ্বামীজীর উপদেশ ১.০০

श्वाभी (श्रभातन्त्र ३.००

ন্তন প্ৰকাশিত প্ৰতক: চিত্রে শ্রীরামকুফ কথিত গল ৮.০০

> वकानक ३ ब्रायक्क विश्वन नावपार्शीर्ध विनाक मर्त्र, शांका श्रिन --- १५५-२०३

### রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে নতুন সংযোজন ঃ

# यागी मुक्तानम ३ जीवनी ७ बहना

বিষম: শ্বানী শ্বেধানন্দ ঃ জবিনী/স্বামীজীর অস্ফুট্ স্মৃতি/প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দশ্ন/বৈজ্ঞানিক প্রণালী/ব্যবহারিক ও পারমাথিক/ভালবাসা/উদাসীর ধর্মপ্রকান্যাক্সমলার লিখিত প্রমহংপদেবের জীবনচরিত/স্বামী যোগানন্দ/বিবেক-বৈরাগ্য/কোন্ পথে যাই ?/ আদর্শ ও বাদত্ব/আসল ও নকল/সাধকের স্বগতোক্তি/সাধনা/ধর্মবিরোধ ভগুনের কয়েকটি উপায়/ সাধনভজন ও জীবসেবা/মান্ম্য/আমি'র অন্সন্ধানে/গানবসমাজে ধর্মের প্রয়োজন/কঃ পন্থাঃ? / উদ্বোধনের জীবনোদেশ্য/স্বামীজীর আদর্শ/উদ্বোধনের নববর্ষ/কি শিখলাম/উত্তিণ্ডত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত/শ্রীরামক্ষদেবের জীবন ও উপদেশ/ সম্বামীর গাঁতি।

প্রাম্ী বিবেকানদ্দের অন্যতম সন্যাসিশিষ্য প্রামী শৃশ্ধানন্দ প্রামী গ্রন্থাতীতানন্দের পর 'উন্বোধন' পরিকার সম্পাদক। প্রামী সারদানন্দের পরই তিনি রামক্ষ মঠ ও মিশনের সাধারণ-সচিব এবং পরবতী কালে পঞ্চ সংঘাধান্দ। শৃশ্ধানন্দ-কৃত প্রামীজীর রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তি রহস্য, সন্ত্যাসীর গীতি প্রভ্তির বংগান্বোদ অন্বোদ-সাহিত্যে চির অক্ষয় এবং বাঙ্গা ভাষা ও সাহিত্যের মহান সম্পদ।

বিভিন্ন সময়ে উন্বোধনে প্রকাশিত স্বামী শুন্ধানন্দ-রচিত প্রবন্ধাবলী থেকে স্ক্রনিবাচিত সংকলনটি বর্তমান যুগে স্বামীজীর বাণীর তাংপ্য' ব্যুক্তে এবং রামক্ষ মিশনের ভাবধারার সংগে পরিচিত হতে অসাধারণ উপযোগী।

### প্ৰকাশক উদ্বোধন কাৰ্যলয় ¦ ১ উদ্বোধন লেন | কলিকাতা-৭০০০০০

### স্থাসিজীর পদপ্রান্তে

( স্বামী বিবেকানন্দের সম্র্যাসি-শিষ্যগণের জীবনচরিত )

#### শ্বামী অ*ব্জন্তানশ*

#### পরিবধিত ততেরি সংস্করণ

भ्राना-बादेश होका

#### শ্রীমং স্বামী মাধবানন্দজী প্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

"দ্বামিজীর অলোকিক জীবনের এক-একটি বিশেষ দিক তাঁহার এক একজন শিষ্যের চারিত্রে ও কর্মে কীভাবে রপোয়িত হইয়াছে, উহারই মর্মাকথা এবং বিরাট শ্রীরামক্ষ-বিবেকানন্দ ধর্মান্দোলনে এই সব ত্যাগ্যী প্রেষের আত্মনিবেদনের ইতিহাস প্রকাশ্যমান গ্রন্থখানিতে পাওয়া ধাইবে।"

"…গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দের উৎকৃষ্ট জীবনী—শিষ্যগণের জীবনের পটে লেখা। সে বিবেকানন্দ ভয়ন্দর না সন্দের?…তিনি যেন স্থেদ, অগণ্য কিরণে অগণ্য ক্রায়কে আলোকিত করছেন।…তিনি যেন স্বায়ং পশ্পতি—মানবের অত্তর্গথ নিদ্রিত বেদাতকেশ্রীদের জাগিয়ে তোলার জন্য অয়োঘ গর্জন করছেন।…

"শ্বামী অক্সজানন্দের গ্রন্থ থেকে সাধারণ ইতিং।সেরও নানা উপাদান পেয়েছি। উনিশ শতকের শেষভাগে ধর্মাপ্রিত আদর্শবাদে আক্রান্ত বাঙালী গুরুকদের মানসিক অকথার কথা এখানে পাওয়া যাবে; রামক্ষ্ণ সম্প্রের প্রথমিক সংগঠন পর্বের এবং সেনাধ্য-ক্রের আদি ইতিহাসও। 
সব জড়িয়ে নিকট কালের রামায়ণীয় আলেখ্যদর্শন। এই গ্রন্থের চিত্রশালায় আছে অজন্র চিত্রশা।

—অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বস্ ('উদ্বোধন', ফাল্যান, ১৩৯০)

"শ্বামিজীর শিষ্যদের সংগ সংগ এ গ্রন্থে বিবেকানন্দকে পাওয়া যায় নব র্পে, নব ভাবে । গ্রুর রপে, পিতা রপে, কখনো শেনগুপ্রব কোমল স্থনয়, কখনো অভিমানী বালক্ষ্বভাব শ্বামিজীকে স্বচেয়ে বেশি পাওয়া গেল তাঁর স্ভানদের জীবনচরিতে—এতদিন তাঁর এ পরিচয় জানা যায়িন । ত্যাগে, প্রেমে, সেবায়, ভান্ততে উম্জাল এই সংসারবিরাগী সয়্যাসীদের জীবনকে এক স্বেরে বে ধে রেখেছিলেন শ্বামিজী, রেখেছিলেন তাঁর অপরিমেয় ভালবাসা দিয়ে । বর্তমান গ্রন্থে লেখক গ্রের ও শিষ্যদের ঐকাশ্তিক ভালবাসার চিত্রগুলির সংগ উপহার দিয়েছেন তংকালান রামক্ষ-সম্থের অন্যান্য নেত্র্দের জীবন ও কর্মের বহু খন্ড চিত্র এবং শ্রীমা সারধাদেবীর স্ভানদেবের ক্ষেকটি দুর্লভ মুহুর্ভ ।"

### প্রকাশক: রামক্ষ মিশন সারদাপীঠ বেল্বেন্স্মঠ (হাওড়া) ৭১১-২০২

Space donated by an ex-student of Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math

### রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ফুডেণ্টস্ হোম

বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৫৬

### প্রকাশিত স্বংগ মূলো কিছু ভাল বই

| ● *বামী নিবে'দানন্দ              |                  | <ul> <li>শ্বামী সল্ভোষানন্দ গ্রাথত</li> </ul> |              |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Hinduism At A Glance             | 20.00            | উপনিষদ <b>্সংকলন</b>                          | R-R <b>0</b> |
| [ভ্মিকা ডঃ স্ব'পল্লী রাধাক্ষান ] |                  | [ স্ক্রিবচিত শ্লোক ও বংগান্বাদ ]              |              |
| रिन्म्, धर्म                     | <b>56.</b> 00    | <ul><li>শ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ</li></ul>     |              |
| Religion and Modern Doubts       | 28.00            | গ্ৰেপ ৰেদাশ্ত                                 | 9.00         |
| Our Education                    | <b>&gt;</b> ₹.00 | [ভারত সরকারের পর্রুকার প্রাপ্ত ]              |              |
| [ UNESCO কত্ৰ্ক উচ্চ প্ৰশংসিত ]  |                  | ● *বামী সত্যঘনানন্দ                           |              |
| ভারত কল্যাণ                      | <b>⊎.</b> 00     | আমাদের বিবেকানন্দ                             | O.60         |
| [ ভারতের জাতীয় সমস্যা ও         |                  | [ জীবনী, উপদেশ এবং                            |              |
| শ্বামী বিবেকানন্দের পর্থানদেশি ] |                  | য্বকদের প্রতি আহ্বান ]                        |              |

### শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ৫০০তম জন্মজয়নতী বর্ষে শ্রুন্ধার্ঘ্য

কিশোর-কিশোরী ও সর্ব সাধারণের জন্য

ভাগৰতের কথা ও গল্প ( সচিত্র )

শ্বামী অমলান্দ

দশ টাকার বই ১৯৮৫-এর জন্য আট টাকা

শহাজাবন পের আরও বই

 শহাজাবত কাহিনী

 শহাজাবত কাহিনী

কহাজাবন ও বাণী

শ্রীনীঠাকুর, মা এবং শ্রামীজীর জীবন ও
বাণী এবং আরতি শ্রুব

#### প্রাণ্ডিম্থান :

- (১) প্রকাশক (২) উন্থোধন কার্যালয়, কলি-৩
- (৩) রামক্ষ মিশন সারদাপীঠ, বেলার মৃঠ
- (৪) অবৈত আশ্রম, ৫, ডিহি এন্টালি রোড, কলি-১৪
- (৫) অনুসমা বুক হাউস, ৭, শ্যামাচরণ দে স্থীট, কলি-৭৩